

### স্বামী সারদানন্দ প্রণীত।

১৫ই ফাল্লন, ১৩২०

(All rights reserved.)

মূল্য ১॥० টাকা।

কলিকাতাঁ
১২, ১৩ নং গোপাল চন্দ্র নিয়োগীর 'লেন,
উলোধন কার্যালীর ইইভেঁ
ব্রহ্মচারী কপিল
কর্ত্তক প্রকাশিত।

[Copyrighted by Swami Brahmananda, President, Ramakrishna Math, Belur, Howrah.]

> কলিকাতা ৬৪-১, ৬৪-২নং **স্থাকিল ট্রাট্** লক্ষীপ্রিটিং ওয়া**র্কণ্ গইতে** শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ক**র্তৃক** মুক্তিউ

### গ্রন্থ পরিচয়।

ঈশ্বেচ্ছায় শ্রীশ্রীরামক্ষণেবের অলোকিক সাধকভাবের আলোচনা সম্পূর্ণ হইল। ইহাতে আমরা, তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধনাত্বরাগ এবং সাধনতবের দার্শনিক আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই। কিন্তু সপ্তদশ বংসর বয়:ক্রম হইতে চল্লিশ বংসব বয়স পর্যান্ত ঠাকুরের জীবনের সকল প্রধান ঘটনাগুলির সময় নিরূপণপূর্বক ধারাবাহিক ভাবে পাঠককে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। অতএব সাধকভাবকে ঠাকুরেব সাধক-জীবনেব এবং স্বামী শ্রীবিবেকানন্দপ্রমুখ তাঁহার শিষাসকল তাহার শ্রীপদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার পূর্বকাল পর্যান্ত জীবনেব ইতিহাস বলা যাইতে পাবে।

বর্ত্তমান গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া আমরা ঠাকুবেব জীবনের সকল ঘটনার সময় নিরূপণ করিতে পারিব কি না তদ্বিয়ে বিশেষ সন্দিহান ছিলাম। ঠাকুর তাহার সাধক-জীবনের কথাসকল আমাদিগের অনেকের নিকটে বলিলেও, উহাদিগের সময় নিরূপণ করিয়া ধারাবাহিক ভাবে কাহারও নিকটে বলেন নাই। তজ্জ্ঞ তাহার ভত্তসকলের মনে তাহার জীবনের ঐকালের কথাসকল তুর্ব্বোধ্য ও জটিল হইয়া বহিয়াছে। কিন্তু অন্স্নানের ফলে আমরা তাহার রূপায় এখন অনেকগুলি ঘটনার যথার্প সময়নিরূপণে সমর্থ হইয়াছি।

ঠাকুরের জন্ম-সাল লইয়া এতকাল পর্যান্ত গগুগোল চলিয়া আসিতেছিল। কাবণ, ঠাকুব আমাদিগকে নিজ মুখে বলিয়াছিলেন, তাঁহার
যথার্থ জন্মপত্রিকাখানি হারাইয়া গিয়াছিল এবং পথে যে থানি করা
১ইয়াছিল, সেথানি ন্মপ্রমাদপূর্ণ। একশত বংসর্বেও অধিক কালেব
পঞ্জিকাসকল সন্ধানপূর্বক আমবা এখন ঐ বিরোধ মীমাংসা করিতেও
সক্ষম হইয়াছি, এবং ঐজন্ম ঠাকুরেব জীবনের ঘটনাগুলির সময় নিরূপণ
করা আমাদের পক্ষে স্কুসাধ্য হইয়াছে। ঠাকুরের ৬ যোড়শা পূজা
সম্বন্ধে সত্যঘটনা কাহারও এতদিন জানা ছিল না। বর্তুমান গ্রন্থপাঠে
পাঠকের ঐ ঘটনা বুঝা সহজ ইইবে।

পরিশেষে, শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্কাদ প্রাপ্ত হইয়া এন্থগানি লোক-কল্যাণ সাধন করুক, ইহাই কেবল গ্রাহাব শ্রীচরণে প্রার্থনা।, ইতি—





| বিবয়                                              |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| অবতরণিকা —সাধকঁভাবালোচনার প্রয়োজন                 | ··· >->1         |
| আচাৰ্য্যদিগের সাধকভাব লিপিবদ্ধ পাওয়া যাঁর না      | >                |
| তাহারা কোনও কালে অসম্পূর্ণ ছিলেন, একুণ্ণা ভক্কম    | ানৰ              |
| ভাবিতে চাহে না                                     | •                |
| ঐরপ ভাবিলে ভক্তের ভক্তির হানি হয়, একথা যুদ্ভি     | गुङ              |
| नटर                                                | ે હ              |
| ঠাকুরের উপদেশ—ইম্ব্যা উপুলব্ধিতে 'তুমি, আমি' ব     | হাবে             |
| ভালবাসা থাকে না, কাহারও ভাব নই ক্রমিরে             |                  |
| ভাব নষ্ট করা সহক্ষে দুষ্টাস্ত; কাশীপুরের রাগানে 1  | শ্ব-             |
| রাত্রির কথা                                        | e                |
| নরলীলায় সমস্ত কার্য্য সাধারণ নরের শুার হয়        | 22               |
| দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে ঠাকুরের মত                 | >>               |
| ঐ বিবদ্ধে শীবিষ্ণু ও নারদ সংবাদ                    | 20               |
| মানবের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিয়া অবতারপুরুষের মু  | <del>তি</del> র  |
| পথ আবিন্ধার করা                                    | 28               |
| মানব বলিয়া না ভাবিলে, অবতারপুরুষের জীবন ও বে      | <b>হটার</b>      |
| অর্থ পাওয়া যায় না                                | 24               |
| ৰদ্ধ মানব, মানবভাবে মাত্ৰই বুঝিতে পারে             | >0               |
| ঐজস্থ মানবের প্রতি করুণার ঈশ্বরের মানবদেহ ধ        | •                |
| স্নতরাং মানব ভাবিয়া অবতারপুরুবের জীবনা            | লো-              |
| চনাই কল্যাণকর                                      | 3 %              |
| প্ৰথম অধ্যায়।                                     | •                |
| সাধক ও সাধনা                                       | \$1— <b>?</b> \$ |
| সাধনা স <b>থকে</b> সাধারণ নানবের ভ্রান্ত ধারণা     | ۶'n              |
| দাধনার চরম ফল, দর্বভূতে জ্বন্ধদর্শন                | 33               |
| ভ্ৰম বা অজ্ঞানবশত: সত্য প্ৰত্যক্ষ হয় না ; অঞ্জানী | rix              |
| থাকিয়া অজ্ঞানের কারণ বুঝা যায় না                 | 39               |
| জগৎকে ঋৰিগণ যেৰূপ দেখিয়াছেন তাহাই সত্য 🕻          |                  |
| উহার কারণ                                          | ₹•               |
| অনেকের একরপ ভ্রম হইলেও ভ্রম ক্ধ্ন স্ত্য            |                  |
| ् इंग्र ना                                         | २)               |
| বিরাট মনে জগৎরূপ কল্পনা বিভাষান বলিয়াই মানব-      | •                |

| বিষয় •                                           | পৃ:        | ợ:  | পৃ:। |
|---------------------------------------------------|------------|-----|------|
| সাধারণের একরূপ ভ্রম হইতেছে। বিরাট মন              |            |     |      |
| কিন্তু ঐজন্য ভ্ৰমে আবদ্ধ নহে                      | 57         |     |      |
| জগৎরূপ কল্পনা,। দেশকালের বাহিরে বর্ত্তমান;        |            |     |      |
| প্ৰকৃতি অনাদি                                     | २२         |     |      |
| দেশকালাতীত জগংকারণের সহিত পরিচিত                  |            |     |      |
| হইবার চেষ্টাই সাধনা                               | 29         |     |      |
| 'নেতি, নেতি' ও 'ইভি, ইভি,' দাধনপথ                 | ₹8         |     |      |
| 'নেতি, নেতি' পথের লক্ষা 'আমি' কোন্ পদার্থ তদ্বিয় |            |     |      |
| সন্ধান করা                                        | <b>⇒</b> € |     |      |
| নির্বিকল্প সমাধি                                  | ₹ €        |     |      |
| 'ইতি, ইতি' <b>পথে নি</b> বিকল্প সমাধিলাভের বিবরণ  | 26         |     |      |
| অবতারপুরুষে, দেব ও মানব উভয় ভাব বিদ্যমান         |            |     |      |
| ি থাকায় সাধনকালে তাহাদিগকে সিদ্ধের স্থায়        |            |     |      |
| প্রতীতি হয়। দেব ও মানব উভয়ভাবে ঠাহাদিগের        |            | ,   |      |
| জীবনালোচনা আবশুক                                  | 9 20       |     |      |
| দ্বিতীয় অধ্যায়।                                 |            |     |      |
| <b>অব</b> তার জীবনে সাধকভাব                       |            | o-c | ¢    |
| ঠাকুরে দেব ও মানবভাবের মিলন                       | 3.         |     |      |
| সকল অবতারপুরুষেই ঐরূপ                             | ٥2         |     |      |
| অবতার পুরুষে সার্থস্থথের বাসন। থাকে ন।            | 32         |     |      |
| তাঁহাদিগের করুণায় পরার্থে সাধন ভজন               | 93         |     |      |
| ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'তিন বন্ধুর আনন্দকানন-দৰ্শন-'  |            |     |      |
| সম্বন্ধে ঠাকুরের গল                               | 99         |     |      |
| অবতারপুরুষদিগকে সাধারণ নানবের স্থায় সংয্ম        |            |     |      |
| অভ্যাস করিতে হয়                                  | 98         |     |      |
| ননের অনন্ত ৰাসন                                   | 24         |     |      |
| বাসনাত্যাগসম্বন্ধে ঠাকুরের প্রেরণা                | <b>७€</b>  |     |      |
| ঐ বিষয়ে স্ত্রীভক্তদিগকে উপদেশ                    | ૭હ         |     |      |
| অবতারপুরুষ্দিগের সক্ষ বাসনার সহিত সংগ্রাম         | <b>৩</b> ৭ |     |      |
| অবতারপুরুষের মানবভাবনথকে আপত্তি ও মীমাংস।         | 90         |     |      |
| এ কণার অন্তভাবে আলোচনা                            | <b>ં</b>   |     |      |
| উচ্চতর ভাবভূমি হইতে জ্লগংসম্বন্ধে ভিন্ন উপল্কি    | 8 •        |     |      |
| অবতারপুরুষদিগের শক্তিতে মানব উচ্চতাবে উঠিয়।      |            |     |      |
| ভাঁহাদিগকে মানবভাবপরিশৃত্য দেখে                   | 8•         |     |      |
| অবতারপুর্যদিগের মনের ক্রমোন্নতি। জীব ও            |            |     |      |
| অবতারে শক্তিরই প্রভেম                             | 87         |     |      |

| . विवन्न                                      | <b>ু</b>   | र्भः भृः। |
|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>অ</b> বতার — দেবমানব, সর্ব্বক্ত            | 82         |           |
| বহিম্খী বৃত্তি লইয়া জড়বিজ্ঞানের আলোচনায়    |            |           |
| জগৎকারণের জ্ঞানলাভ অসম্ভব                     | 8 ২        |           |
| অবতারপুরুষদিগের আশৈশব ভাবতনায়ত্ব             | 8.9        |           |
| ঠাকুরের ছয় বংদ্ধর বয়সে প্রথম ভাবাবেশের কথা  | 88         |           |
| ∨বিশালাকী দৰ্শন করিতে ষাইয়া ঠাক্রের দ্বিতীয় |            |           |
| ভাবাবেশের কথা                                 | 80         |           |
| শিবরাত্রিকালে শিব সাজিয়৷ ঠাকুরের ভৃতীয়      |            |           |
| <b>स्थातात्र</b>                              | ٤٥         |           |
| তৃতীয় অধ্যায়।                               |            |           |
| সাধকভাবের প্রথম বিকাশ                         | •••        | ¢55¢      |
| ঠাকুরের বাল্যজীবনে ভাৰতশ্বয়তার               |            |           |
| পরিচায়ক অকাম দৃষ্টাত                         | •          |           |
| ঠাকুরের জীবনের ঐ সকল ঘটনার ছয় প্রকার         |            |           |
| শ্রেণী-নির্দেশ                                | 41         |           |
| অভুত শ্বতিশক্তির দৃষ্টান্ত                    | 46         |           |
| দৃঢ় প্রতিজ্ঞার দৃষ্টাস্ত                     | 31         |           |
| অসীম সাহসের দৃষ্টাত্ত                         | 43         |           |
| রসরক্ষিয়তার দৃষ্টাস্ত                        | 6.         |           |
| ঠাকুরের মনের স্বাভাবিক পঠন                    | <b>6</b> • |           |
| নাৰকভাৰের প্ৰথম প্ৰকাশ—'চাল কলা বাঁধা         |            |           |
| বিন্তা শিখিব না, যাহাতে যথাৰ্থ জ্ঞান হয়      |            |           |
| সেই বিভা শিৰিব                                | 67         |           |
| কলিকাতায় ঝামাপুকুরে রামকুমারের টোলে          |            |           |
| বাসকালে ঠাকুরের আচরণ                          | 44         |           |
| নিজ ভাতার মানসিক প্রকৃতিসম্বন্ধে              | •          |           |
| রামকুমারের অনভিজ্ঞতা                          | • 48       |           |
| রামকুমারের সাংসারিক অবস্থা                    | 60         |           |
| চতুর্থ অধ্যায়।                               |            |           |
| দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী                          | •••        | \$ d68    |
| রামকুমারের কলিকাতায় টোল খুলিবার কারণ         |            |           |
| ও সময় নিরূপণ •                               | ***        |           |
| রাণী রাস্মণি                                  | ৬৭         |           |
| রাণীয় দেবীভক্তি                              | 4•         |           |
| রাণী রাসমণির ৮কাশী যাইবার উদ্যোগকালে          |            |           |
| প্ৰ <b>ত্যাদেশলা</b> ভ                        | 95         |           |
|                                               |            |           |
|                                               |            |           |

| विवन्न "                                        | <b>গৃ</b> : | গৃ:           | <b>नुः।</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| রাণীর দেবীয়ন্দির নির্দ্ধাণ                     | 92          | •             | ₹"          |
| রাণীর ৺দেৰীকে অলভোগ দিরার বাসদা                 | 10          |               |             |
| পণ্ডিতদিপের ব্যবস্থাগ্রহণ                       |             |               |             |
| ঐ বাসনাপুরণের অন্তরায়                          | 95          |               |             |
| রামকুমারের ব্যবস্থা দান                         | 18          |               |             |
| মন্দিরোৎদর্গদম্বদ্ধে রাণীর সক্ষ                 | 98          |               |             |
| রামকুমারের উদারতা                               | 90          |               |             |
| রাণী রাসমণির উপযুক্ত পৃত্তকের অবেষণ             | 90          |               |             |
| রাণীর কর্মচারী, সিহত আমের মহেশচন্দ্র            |             |               |             |
| চটোপাখ্যায়ের <b>পৃক্ষ</b> ক দিবার ভারএছণ       | 95          |               |             |
| রাণীর রামকুমারকে পুত্তের পদগ্রহণে অভুরোধ        | 99          |               |             |
| রাণীর ৺দেবী শ্রতিষ্ঠা                           | <b>b</b> •  |               |             |
| প্রতিষ্ঠার দিনে ঠাকুরের আচরণ                    | ۶.7         |               |             |
| কালীবাটীর প্রতিষ্ঠাসম্বন্ধে ঠাকুরের কথা         | F2          |               |             |
| ঠাকুরের আহারদম্মে নিষ্ঠা                        | 6 5         |               |             |
| ঠাকুরের গঙ্গাভব্জি                              | 64          |               |             |
| ঠাকুরের দক্ষিণেখরে বাস ও অহতে রন্ধন             |             |               |             |
| করিয়া ভোজন                                     | 69          |               |             |
| অন্দারতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রভেদ              | 49          |               |             |
| পঞ্চম অধ্যায়।                                  |             |               |             |
| পূজকের পদগ্রহণ                                  | •••         | <b>&gt; 5</b> | 0 1         |
| প্ৰথম দৰ্শন হইতে মধুৰ বাবুৰ ঠ।কুরের প্রতি       |             |               |             |
| আচরণ ও সম্বর                                    | <b>»</b> •  |               |             |
| ঠাকুরের ভাগিনের হৃদয়রায                        | 20          |               |             |
| হৃদয়ের আগমনে ঠাকুর                             | 3.3         |               |             |
| ঠাকুরের প্রতি হাদয়ের ভালবাসা                   | 20          |               |             |
| ঠাক্রের আচরণসম্বন্ধে হ্লয় যাহা বুঝিতে পারিত না | 86          |               |             |
| ঠাকুরের পঠিত শিবসূর্ত্তি দর্শবে মথুরের প্রশংসা  | a¢          |               |             |
| চাকরি করা সম্বন্ধে ঠাকুর                        | #6          |               |             |
| চাকরি করিতে বলিবে বলিয়া ঠাকুরের                |             |               |             |
| মথুরের নিকট বাই <b>তে সঙ্গোচ</b>                | 29          |               |             |
| ঠাকুরের পূজকের পদগ্রহণ                          | 44          |               |             |
| √(नावि <del>या</del> विश्वह <b>छ</b> त्र हरता   | >••         |               |             |
| ভগ্নবিগ্ৰহে পূ <b>ৰা সম্বন্ধে</b> ঠাকুর         |             |               |             |
| জন্মৰায়ায়ণ বাবুকে যাহা বলেৰ                   | 7.7         |               |             |
| হাজ্যের স্থানী কথাতির                           | 3.43        |               |             |

| Sime                                                                  |              |      |             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|
| বিষয়                                                                 | <b>જુઃ</b>   | পুঃ  | <b>বৃ</b> ঃ |
| প্রথম প্রাকালে ঠাকুরের দর্শন                                          | >.0          |      |             |
| ঠাকুরকে কার্য্যদক্ষ করিবার অন্ত                                       |              |      |             |
| রামকুমারের শিক্ষাদান                                                  | > 8          |      |             |
| কেনারাম ভট্টাচার্য্যের নিকট ঠাকুরের শক্তিদীকা গ্রহণ                   | > 6          |      |             |
| त्रांबक्बाद्यत्र मृज्यु                                               | > 6          |      |             |
| ষষ্ঠ অধ্যায়।                                                         |              |      |             |
| বাাকুলতা ও প্রথম দর্শন                                                |              | 309- | .>>>        |
| ঠাকুরের এই কালের আচরণ                                                 | 3.9          |      |             |
| হদয়ের ভদর্শনে চিন্তা ও সম্বর                                         | 3.4          |      |             |
| ঐ সময়ে পঞ্বটীপ্রদেশের অবস্থা                                         | 2.5          |      |             |
| হৃদয়ের প্রপ্ন, 'রাত্তে জললে যাইরা কি কর'                             | ۷۰۶          |      |             |
| ঠাকুরকে হৃদয়ের ভর দেখাইবার চেষ্টা                                    | >> .         | _    |             |
| হদরকে ঠাকুরের বলা, 'পাশমুক্ত ভ্ইন্না                                  | -            | •    |             |
| शान क्तिटं 'इंग्न'                                                    | >>•          |      |             |
| শরীর এবং মন উভয়ের বারা ঠাকুরের জাত্যভিমান-                           |              |      |             |
| नारणंत्र, 'नवलाद्वीणाकांकन' इहेवात्र, ७ नर्सकीरव                      |              |      |             |
| শিৰজ্ঞান লাভের অক্ত অফুঠান                                            | >>>          |      |             |
| ঠাকুরের ভ্যাপের ক্রম                                                  | 224          |      |             |
| ঐ ক্রমসম্বন্ধে 'মনঃক্রিত সাধন পথ' বলিয়া আপ্তি                        |              |      |             |
| ও ভাহার মামাংসা                                                       | 220          |      |             |
| ঠাকুর এই সময়ে বে ভাবে পূজানি করিভেন                                  | 224          |      |             |
| ঠাকুরের এই কালের পূজাদি কাগ্য সক্ষে মধুর প্রমুখ                       |              |      |             |
| সকলে যাহা ভাবিত                                                       | 334          |      |             |
| ঈশরাভ্রাপের বৃদ্ধিতে ঠাকুরের শরীরে যে সকল                             |              |      |             |
| বিকার উপস্থিত হয়                                                     | 359          |      |             |
| শী শীক্ষপদন্ধার প্রথম দর্শন লাভের বিবরণ। ঠাকুরের                      |              |      |             |
|                                                                       | 6 226        |      |             |
| সপ্তম অধ্যায়।                                                        |              |      |             |
| সাধনা ও দিব্যোন্মন্ততা                                                |              | >>   | -38•        |
| প্ৰথম দৰ্শনের পরের অবস্থা                                             | >4.          |      |             |
| ঠাকুরের ঐ সময়ের শারীরিক ও মানসিক                                     | - 1          |      |             |
| व्यक्तां क्ष प्रभागिति                                                | ١٤٠          |      |             |
| প্রথম দর্শনলাভে ঠাকুরের প্রত্যেক চেষ্টা ও ভাবে                        | - \ -        |      |             |
| কিরপ পরিবর্তন উপস্থিত হয়                                             | > <b>१</b> १ |      |             |
| বিদ্যান নাম্বরণ ভাগাছত ২৯<br>ঠাকুরের ইভিপূর্বের পূজা ও দর্শনাদির সহিত | -11          |      |             |
| <b>७३ मध्यम में निवास में मिल्लिस अर्जन</b>                           | ३२५          | •    |             |
| अर् गुन्द्रम न गर्डणम व्यक्ष                                          | 4.44         |      |             |

| •                                                                                            |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|
| विवन्न •                                                                                     | <b>જુ</b> : | পুঃ | <b>ৰৃ</b> ঃ |
| ঠাকুরের এই সময়ের প্রাদি সম্বন্ধে হাদয়ের কথা                                                | 258.        | •   | `           |
| ঠাতুরের রাগাল্পিকা পূলা দেখিয়া কালীবাটীর খালাক                                              | 1           |     |             |
| প্ৰমুখ কৰ্মচারীদিগের জন্মনা ও মণুর বাবুর                                                     |             |     |             |
| নিকট সংবাদ প্রেরণ                                                                            | 752         |     |             |
| ঠাকুরের পূজা দেখিতে মধুর বাবুর আগমন                                                          | •           |     |             |
| ७ ७ विवरत्र भाजना                                                                            | 754         |     |             |
| প্রবল ঈশর্থেষে ঠাকরের রাগান্ত্রিকা ভক্তিলাভ—                                                 |             |     |             |
| ঐ ভক্তির ফল                                                                                  | >22         |     |             |
| ঠাক্রের কথা—রাগান্ত্রিকা বা রাগান্থগা ভক্তির পূর্বপ্রহ                                       | <b>চাব</b>  |     |             |
| কৈবল অবভার পুরুষদিগের শরীর মন                                                                |             |     |             |
| ধারণ করিতে সমর্থ                                                                             | 202         |     |             |
| ঐ ভক্তিপ্ৰভাবে ঠাকুরের শারীরিক বিকার ও                                                       |             |     |             |
| " ७ व्यानिष्ठ कष्टे, यथा भाजमार ; ध्यथम भाजमार,                                              |             |     |             |
| गागपूक्त मस स्रेनात कारण ; विजीत. अध्य                                                       |             | •   |             |
| দর্শন লাভের পর ঈবরবিরহে; তৃতীয়,                                                             |             |     |             |
| মধুরভাব সাধনকালে                                                                             | 205         |     |             |
| পূজা করিতে করিতে বিবরকর্মের চিন্তার                                                          |             |     |             |
| জন্ত রাণী রাসম্পিকে ঠাকুরের ২৩ প্রদান                                                        | 228         |     |             |
| ভক্তির পরিণতিতে ঠাকুরের বাহ্যপূ <b>ণ</b> া-<br>ত্যাগ <b>ে এইকালে তাহার অবহা</b>              |             |     |             |
| পূজাভ্যাগদখনে হদরের কথা                                                                      | 306         |     |             |
| এবং ঠাক রের অবস্থাসম্বন্ধে মথুরের সন্দেহ                                                     | ১৩৬         |     |             |
|                                                                                              |             |     |             |
| গলাপ্রসাদ সেন ক্বিরাজের চিকিৎসা<br>হলবারীর আগমন                                              | > > 9       |     |             |
| रणनात्रात्र जारानन                                                                           | 102         |     |             |
| অফ্টম অধ্যায়।                                                                               |             |     |             |
| প্রথম চারি বংসরের শেষকথা · · · · · · · ·                                                     |             | >8• | .১৬৬        |
| সাধনকালের সময়নিরূপণ                                                                         | 286         |     |             |
| ঐ কালের তিনটা প্রধান বিভাগ                                                                   | 287         |     |             |
| সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুরের অবস্থা ও                                                  |             |     |             |
| দর্শনাদির প্নরাবৃত্তি                                                                        | 38₹         |     |             |
| এ কালে এ এ জগদ্ধার দর্শনলাভ হইবার পরে                                                        |             |     |             |
| ঠাকুরকে আবার সাধন কেন করিতে হইয়াছিল?                                                        |             |     |             |
| গুরুপদেশ, শাস্ত্রবাকা ও নিজকৃত প্রত্যক্ষের                                                   |             |     |             |
| একভাদৰ্শনে শান্তিলাভ                                                                         | 780         |     |             |
| ব্যাসপুত্র জ্ঞীগুকদেব গোখামীর এরপ হইবার কথা<br>ঠাকুরের সাধনার অস্ত কারণ, যার্থে নহে, পরার্থে | 288         |     |             |
| ું કો જી લ્લાલ વાલ માલ જો છે. જો હવે ન લ્લાલ કો લ્લાલ કો જો હતા.                             | >44         |     |             |

| विषय                                                 | পৃঃ   | <b>ợ</b> g | 今<br>양 |
|------------------------------------------------------|-------|------------|--------|
| ষথার্থ ব্যাকুলতার উদয়ে সাধকের ঈশ্বরলাভ। ঠাক রের     | •     | -          |        |
| জীবনে উক্ত ব্যক্লতা কতদুর উপস্থিত হইয়াছিল           | >84   |            |        |
| মহাবীরের পদাত্মগ হইয়া ঠাকুরের দাস্যভক্তিসাধনা       | 282   |            |        |
| দাস্তভক্তিসাধনকালে শ্রীশ্রীসীতা দেবীর দর্শনলাভ বিবরণ | 285   |            |        |
| ঠাক রের স্বহস্তে পঞ্চবটী রোপণ                        | >6.   |            |        |
| ঠাক রের হঠযোগ অভ্যাদ                                 | 262   |            |        |
| হলধারীর অভিশা 🖚                                      | >60   |            |        |
| উক্ত অভিশাপ কিরূপে সফল হইয়াছিল                      | 268   |            |        |
| ঠা <b>কু</b> রের সম্বন্ধে হলধারীর ধারণার পুনঃ পুনঃ   |       |            |        |
| পরিবর্ত্তনের কথা                                     | 266   |            |        |
| নস্ত লইয়া শান্ত্র বিচার করিতে বসিয়াই হলধারীর       |       |            |        |
| উচ্চ ধারণার লোপ                                      | 266   |            |        |
| ৺কালীকে তমোগুণময়ী বলায় ঠাকুরের হলধারীকে            |       |            |        |
| শিক্ষাদান                                            | 349   |            |        |
| কাঙ্গালীদিগের পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে দেখিয়া          |       |            |        |
| হলধারীর ঠাকুরকে ভৎ সনা ও ঠাকুরের উত্তর               | 762   |            |        |
| হলধারীর পাণ্ডিত্যে ঠাকুরের মনে সন্দেহের উদয়         |       |            |        |
| ও শ্রীশ্রীজগদস্বার পূনর্দর্শন ও প্রত্যাদেশ লাভ—      |       |            |        |
| 'ভাবমুথে থাক্'                                       | 500   |            |        |
| হলধারী কালীবাটীতে কতকাল ছিলেন                        | 153   |            |        |
| ঠাকুরের দিব্যোন্মাদাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা            | ১৬১   |            |        |
| অজ্ঞ ব্যক্তিরাই ঐ অবস্থাকে ব্যাধিন্সনিত              |       |            |        |
| ভাবিয়াছিল, সাধকেরা নহে                              | 345   |            |        |
| এই কালের কার্য্যকলাপ দেখিয়া ঠাকুরকে                 |       |            |        |
| ব্যাধিগ্ৰস্ত বলা চলে না                              | 740   |            |        |
| ১২৬৫ সালে পানিহাটির মহোৎসবে বৈঞ্বচরণের               |       |            |        |
| ঠাকুরকে প্রথম দর্শন ও ধারণা                          | . ১৬৪ |            |        |
| ঠা কুরের এই কালের অক্যান্স সাধন —'টাকা মাটি,'        | •     |            |        |
| 'মাটি টাকা' ; অশুচিস্থান পরিষ্ণার ; চন্দনবিষ্ঠায়    |       |            |        |
| সমজ্ঞান                                              | >60   |            |        |
| পরিশেষে নিজ মনই সাধকের গুরু হইয়া দাঁড়ায়।          |       |            |        |
| ঠাকুরের মনের এই কালে গুরুবৎ আচরণের দৃষ্টান্ত         |       |            |        |
| (১) সুন্মদেহে কীর্দ্তনানন্দ                          | ১৬৬   |            |        |
| (২) নিজ শরীরের ভিতরে যুবক সন্ন্যাসীর দুর্শন ও        |       |            |        |
| উপদেশ লাভ                                            | >69   |            |        |
| ( ৩ ) সিহড় যাইবার পথে ঠাকুরের দর্শন ; উক্ত          |       |            |        |
| দর্শন সম্বন্ধে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মীমাংসা              | 766   |            |        |
| উক্ত দৰ্শন হুইতে যাহা বঝিতে পারা যায়                | >42   |            |        |

| ( 10 )                                                        |      |            |       |
|---------------------------------------------------------------|------|------------|-------|
| विवय ,                                                        | পৃঃ  | <b>જૃ:</b> | পুঃ   |
| ঠাকুরের দর্শনসমূহ কথন মিথ্যা হর নাই                           | 39.  | ζ.         | Α.    |
| উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীম্বরেশ চক্র মিত্রের |      |            |       |
| বাটীতে পছগাপুজা কালে ঠাকুরের দর্শনবিবরণ                       | 292  |            |       |
| রাণী রাসমণি ও মথুর বাবু ভ্রমধারণা বশতঃ ঠাকুরকে                |      |            |       |
| থে ভাবে পরীক্ষা করেন                                          | 396  |            |       |
| নবম অধ্যায় ।                                                 |      |            |       |
| বিবাহ ও পুনরাগমন                                              |      | 399-       | - 565 |
| ঠাকুরের কামারপুকুরে আগমন                                      | >19  |            |       |
| ঠাকুর উপদেবতাৰিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া আশ্বীয়দিগের               |      |            |       |
| ধারণা                                                         | 392  |            |       |
| ওঝা আনাইয়া চণ্ড নামান                                        | 396  |            |       |
| ঠাকুরের প্রকৃতিস্থ হইবার কারণ সম্বন্ধে তাঁছার                 |      |            |       |
| অাস্ত্রীয়বর্গের কথা                                          | چە د |            |       |
| ঐ কালে ঠাকুরের যোগবিভৃতির কথা                                 | 363  |            |       |
| ঠাকুরকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আশ্মীয়বর্গের বিবাহ দানের          |      |            |       |
| <b>मक्</b> छ                                                  | 727  |            |       |
| ঠাকুরের বিবাহে সম্মতি দানের কারণ                              | 250  |            |       |
| বিবাহের জন্ম ঠাকুরের পাত্রীনিব্বাচন                           | 21-0 |            |       |
| বিবাহ                                                         | 228  |            |       |
| বিবাহের পর 🕮মতী চক্রমণি ও ঠাকুরের আচরণ                        | 226  |            |       |
| ঠাকুরের কলিকাতায় পুনরাগমন                                    | 266  |            |       |
| ঠাকুরের দ্বিতীয়বার দেবোমাদাবস্থা                             | 369  |            |       |
| চন্দ্রাদেবীর হত্যাদান                                         | 749  |            |       |
| ঠাকুরের এই কালের অবস্থা                                       | 749  |            |       |
| মথুর বাবুর ঠাকুরকে শিব-কালী-রূপে দর্শন                        | >> • |            |       |
| • দশম অধ্যায়।                                                |      |            |       |
| ৈ বিবাহানীর সমাগম ···                                         |      | -666       | २०१   |
| রাণী রাসমণির সাংঘাতিক পীড়া                                   | 227  |            |       |
| রাণার দিনাকপুরের সম্পত্তি দেবোত্তর করা ও মৃত্যু               | 255  |            |       |
| শরীর রক্ষা করিবার কালে রাণীর দর্শন                            | 290  |            |       |
| রাণী মৃত্যুকালে যাহা আশঙ্ক। করেন তাহাই হইতে                   |      |            |       |
| বসিয়াছে <u> </u>                                             | >>8  |            |       |
| মথুর বাবুর সাংসারিক উন্নতি ও দেবসেবার                         |      |            |       |
| वत्मावछ                                                       | 296  |            |       |
| মধুর বাবুর উন্নতি ও আধিপত্য ঠাকুরকে                           |      |            |       |
| সহায়তা করিবার জন্ম                                           | 296  |            |       |

| विसंग्र                                                   | •                    | 78 9:1                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| ঠাকুরের সম্বন্ধে ইতরদাধারণের ও মথুরের ধারণা               | 226                  | 50 50 I                 |
| ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আগমন                                     | 226                  |                         |
| প্রথম দর্শনে ভৈরবী ঠাকুরকে যাহা বলেন                      | 446                  |                         |
| ঠাকুর ও ভৈরবীর প্রথমালাপ                                  | 288                  |                         |
| পঞ্চবটীতে ভৈরবীর অপূর্ব্ব দর্শন                           | ₹••                  |                         |
| পঞ্চবটীতে শাস্ত্রপ্রসঙ্গ                                  | ₹•₹                  |                         |
| ভৈরবীর দেব মণ্ডলের ঘাটে অবস্থানের কারণ                    | ₹•२                  |                         |
| ঠাকুরকে ভৈরবীর অবতার বলিয়া ধারণা                         |                      |                         |
| কিরূপে হয়                                                | 4.0                  |                         |
| মথুরের সম্মুথে ভৈরবীর ঠাকুরকে অবতার বলা                   | ₹•€                  |                         |
| পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেখনে আগমনকারণ                    | २•१                  |                         |
| ় একাদশ অধ্যায়।                                          |                      | 13                      |
| ঠাকুরের তন্ত্রসাধন                                        | ۰۰۰ ۶                | •৮ <b>—</b> २ <b>२৮</b> |
| সাধনপ্রত দিব।দৃষ্টি বান্ধণিকে ঠাক্রের অবস্থা              |                      |                         |
| যণাযপর্থকপে বুঝাইয়াছিল                                   | <b>२∙</b> ৮          |                         |
| ঠাকুরকে ব্রাহ্মণীর ভশ্নসাধন করিতে বলিবার কার              | <b>৭</b> ২ <b>-৯</b> |                         |
| অবতার বলিয়া বুঝিয়াও ত্রাহ্মণী কিরূপে ঠাকুরকে            |                      |                         |
| সাধনার সহায়তা করিয়াছিল                                  | ₹3•                  |                         |
| ঠাকুরকে ত্রাহ্মণীর সর্ব্ব তপস্তার ফল প্রদানের জন্ত        | ব্যস্ততা ২১১         |                         |
| <i>৺</i> জগদখার অনুজ্ঞালাভে ঠা <b>কু</b> রের তন্ত্রসাধনের |                      |                         |
| অনুষ্ঠান ; তাঁহার সাধনাগ্রহের পরিমাণ                      | 522                  |                         |
| কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর নিজ সাধনকালের                      |                      |                         |
| আগ্ৰহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন                           | 520                  |                         |
| পঞ্চমুণ্ডী আসন নিৰ্মাণ ও চৌষটি থানা তন্ত্ৰের সকল          |                      |                         |
| সাধনের অনুষ্ঠান                                           | . 576                |                         |
| স্ত্ৰীমূৰ্ত্তিতে দেবীজ্ঞানসিদ্ধি                          | .524                 |                         |
| ঘুণাতাগ                                                   | 254                  |                         |
| আনন্দাসনে সিদ্ধিলাত, কুলাগার পূজা, এবং                    |                      |                         |
| তন্ত্রোক্তসাধনকালে ঠাক ুরের আচরণ                          | 522                  |                         |
| <b>এটি এটি এটি এটি এটি এটি এটি এটি এটি এটি </b>           |                      |                         |
| ঠাকুরের গল                                                | 578                  |                         |
| গণেশ ও কার্ত্তিকের জগৎ পরিভ্রমণ বিষয়ক গ <b>ন</b>         | <b>₹</b> ₹•          |                         |
| তন্ত্রসাধনে ঠাকুরের বিশেষত্র                              | <b>२</b> २১          |                         |
| ঐ বিশেষত্ব ৮জগদম্বার অভিপ্রেত                             | 557                  |                         |
| শক্তিগ্রহণ না কবিয়া সাকরের সিদ্ধিলাভে যাহা               |                      |                         |

| · विवग्न                                        | পৃঃ         | পৃঃ গ |
|-------------------------------------------------|-------------|-------|
| তন্ত্রোক্ত অমুঠানসকলের উদ্দেশ্য                 | <b>૨</b> ૨૨ |       |
| ঠাকুরের তন্ত্রসাধনের অস্ত কারণ                  | <b>२२७</b>  |       |
| তন্ত্রসাধনকালে ঠাকুরের দর্শন ও অনুভবসমূহ        | 228         |       |
| শিবানীর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ।                         | २२8         |       |
| আপনাকে জ্ঞানাগ্নিব্যাপ্ত দর্শন                  | • 228       |       |
| কুণ্ডলিনী-জাগরণ দশন                             | 5,8         |       |
| ব্ৰহ্মযোৰি দৰ্শন                                | 2 2 a       |       |
| অনাহতধ্বনি শ্রবণ                                | ₹ ? @       |       |
| কুলাগারে ৬'দেবীদর্শন                            | २२ @        |       |
| অষ্টসিদ্ধি বিঠাতুল্য দশন                        | <b>२२</b> € |       |
| অষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে ঠাক রের স্বামী বিবেকানন্দের |             |       |
| সহিত কথা                                        | 2 2 6       |       |
| মোহিনী মায়া দর্শন                              | 2 = 6       |       |
| বোড়শী মৃত্তির সৌন্দর্য্য                       | ૨ <b>૨૧</b> | ·     |
| তন্ত্রসাধনে সিদ্ধিলাভে ঠাকুরের দেহবোধরহিত       |             |       |
| ও বালক ভাব প্রাপ্তি                             | = 29        |       |
| তন্ত্রসাধনকালে ঠাকুরের অঙ্গকাস্থি               | 22F         |       |
| ভৈরবী ব্রাহ্মণা শ্রীশ্রীগোগমায়ার অংশ ছিলেন     | २३৮         |       |
| দ্বাদশ অধ্যায়।                                 |             |       |
| টাধারী ও বাংসল্য ভাবসাধন                        | २२३         |       |
| ঠাকুরের কুপালাভে মধুরের অফুডব ও আচরণ            | <b>২</b> %• |       |
| মথুরের অলমেক ব্রতাস্থ্রান                       | ₹92         |       |
| বৈদাস্তিক পণ্ডিত পন্মলোচনের সহিত                |             |       |
| ঠাকুরের সাক্ষাৎ                                 | \$ 33       |       |
| ঠাকুরের বৈঞ্বমতের সাবনসমূহে                     |             |       |
| প্রবৃত্ত ১ই বার কারণ                            | <b>২</b> ৩১ |       |
| বাৎসভ্য ও মধুরভাব সাধনের পূর্ব্বে ঠাকুরের       |             |       |
| ভিতর স্ত্রীভাবের উদয়                           | २२७         |       |
| ঠাকুরের মনের পঠন কিরূপ ছিল                      |             |       |
| ভবিবয়ের আলোচনা                                 | २७8         |       |
| ঠাকুরের মনে সংস্কারবন্ধন কত অল্ল ছিল            | ₹5€         |       |
| সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ঠাকুরের মন      |             |       |
| কিরপ গুণসম্পন্ন চিল                             | २७७         |       |
| ঠাকুরের অসাধারণ মানসিক পঠনের                    |             |       |
| पृष्टीच ७ चाटनाहना                              | 209         |       |
| ঠাকুরের অভ্জায় মধুরের সাধুনেবা                 | 408         |       |
|                                                 |             |       |

| •                                                  |             |             |      |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------|
| বিষয় ,                                            | পৃঃ         | পৃঃ         | পৃঃ। |
| জ্টাধারীর আগ্যন                                    | ₹8•         |             |      |
| জ্টাধারীর সহিত ঠাকুরের খনিষ্ঠসম্বদ্ধ               | 285         |             |      |
| স্ত্রীভাবের উদয়ে ঠাকুরের বাৎসল্য ভাব              |             |             |      |
| সাধনে প্রবৃত হওয়া                                 | <b>२</b> 8२ |             |      |
| কোন ভাবের উদয় হইকে উহার চরম উপল্ধি                |             |             |      |
| করিবার জক্ত তাঁহার চেটা ; ঐরূপ করা                 |             |             |      |
| कर्छवा कि ना                                       | 285         |             |      |
| ঠাকুরের স্থায় নির্ভরশীল সাধকের ভাব-               |             |             |      |
| সংযমের আবশ্যকতা নাই—উহার কারণ                      | 289         |             |      |
| ঐকপ সাধক নিজ শরীহত্যাগের কথা জানিতে                |             |             |      |
| পারিয়াও উদিগ্ন হন না—ঐবিষয়ের দৃষ্টান্ত           | ₹8¢         |             |      |
| ঐরূপ সাধকের মনে স্বার্থভুষ্ট বাসনা উদয় হয় ন।     | 289         |             |      |
| ঐরূপ সাধক সভ্যসন্ধল হনঠাকুরের জীবনে                |             | •           |      |
| ঐ विषयः पृष्टाच्यमकन                               | ₹8₽         |             |      |
| জ্ঞটাধারীর নিকটে ঠাকুরের দীক্ষাগ্রহণপূর্বক         |             |             |      |
| বাৎসল্য ভাবসাধন ও সিহ্নি                           | २ ४৮        |             |      |
| ঠ'কুরকে জটাধারীর 'গামলালা' বিগ্রহ দান              | > € •       |             |      |
| বৈষ্ণবমত সাধনকালে ঠাকুর ভৈরবী ব্রাহ্মণীর           |             |             |      |
| স্হায়তা লাভ কভদূর করিয়াছিলেন                     | 202         |             |      |
| ত্রয়োদশ অধ্যায়।                                  |             |             |      |
| মধুরভাবের সারতত্ত্ব                                |             | <e>&gt;</e> | 98   |
| স্বাধকের কঠোর অন্তঃসংগ্রাম এবং লক্ষ্য              | <b>૨</b> ৫૨ |             |      |
| অসাধারণ সাধকদিপের নির্বিকর স্বাধিতে                |             |             |      |
| অবস্থানের স্বত:প্রবৃত্তি — জীরামকৃষ্ণদেব           |             |             |      |
| ঐ শ্রেণীভুক্ত সাধক                                 | ₹ @ २       |             |      |
| 'শৃক্ত' এবং 'পূৰ্ব' বলিয়া নিদিষ্ট বস্তু এক পদাৰ্থ | २००         |             |      |
| অবৈত-ভাবের স্বরূপ                                  | २६७         |             |      |
| শাস্তাদি ভাৰপঞ্ এবং উহাদিগের সাধ্যবন্ধ, ঈশর        | 9 6 8       |             |      |
| শাস্তাদি ভাবপঞ্চের শ্বরূপ। উহারা জীবকে             |             |             |      |
| কিরূপে উন্নত করে                                   | 200         |             |      |
| শ্রেষ্ট ভাবসাধনের উপায় এবং ঈশ্বরের                |             |             |      |
| সাকার ব্যক্তিড়ই উহার অবলম্বন 💢                    | २८७         |             |      |
| ব্রেমে ঐশ্বর্যজ্ঞানের লোপসিদ্ধি—উহাই               |             |             |      |
| ভাবসকলের পরিমাপক                                   | 265         |             |      |
| শাস্তাদি ভাবের প্রত্যেকের সহায়ে চরমে অবৈত-        |             |             |      |

| বিষয়                                             | পৃঃ          | গৃ: | পৃঃ। |
|---------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| ভাব উপলব্ধি বিষয়ে ভক্তিশান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ      |              |     |      |
| জীবনের শিক্ষা                                     | 209          |     |      |
| শাস্তাদি ভাবপঞ্চের ঘারা অধৈতভাব লাভ বিষয়ে        |              |     |      |
| আপত্তি ও শীমাংসা                                  | 200          |     |      |
| ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবসাধনার            | 1            |     |      |
| व्यावना निर्द्भम                                  | ₹ 🕏 🤊        |     |      |
| শাস্তাদি ভাবপঞ্চের পূর্ণ পরিপুষ্ট বিষয়ে ভারত এবং |              |     |      |
| ভারতেতর দেশে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়             | ২৫৯          |     |      |
| সাধকের ভাবের গভীরত্ব যংহা দেৰিয়া বুঝা যার        | ₹७•          |     |      |
| ঠাকুরকে সর্বভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে                  |              |     |      |
| দৈখিয়া যাহা মনে হয়                              | 267          |     |      |
| ধর্মবীরগণের সাধনেতিহাস লিপিৰদ্ধ                   |              |     |      |
| *না থাকা সম্বন্ধে আলোচনা                          | 2.53         |     |      |
| শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ঐকথা                         | ۶ <b>.</b> ه |     |      |
| বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে ঐ কথা                         | २७२          |     |      |
| नेगात्र मत्रदक्ष ये कथा                           | 260          |     |      |
| শ্রীচৈতক্ত সম্বন্ধে ঐকথা এবং মধুরভাবের চরম        |              |     |      |
| তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্ৰীরামকৃষ্ণদেব                   | 420          |     |      |
| যধুরভাব ও বৈক্ষৰাচার্য্যগণ                        | 268          |     |      |
| বৃন্দাবনলীলার ঐতিহাসিকত্ব সম্বক্ষে                |              |     |      |
| আপত্তি ও মীমাংসা                                  | ₹७8          |     |      |
| বৃন্দাবন্দীলা বুঝিতে হইলে ভাবেতিহাস বুঝিতে        |              |     |      |
| इक्टर ঐ विगरम ठेक्ट्र याश विलाखन                  | ર ક€         |     |      |
| শ্ৰীচৈতন্তের প্রুষঞ্চাতিকে মধুরভাব সাধনে          |              |     |      |
| প্রবৃত্ত করিবার কারণ                              | 269          |     |      |
| তৎকালে দেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা ও                  |              |     |      |
| শ্ৰীচৈতগ্য কিন্ধপে উহাকে উন্নীত কৰেন              | 2.50         |     |      |
| মধুরভাবের স্থূল'কখা                               | ₹ 5%         |     |      |
| স্বাধীনা নায়িকার সর্চ্চগ্রাসকরী কেনের ঈশবে       |              |     |      |
| আবোপ করিতে হইবে                                   | ₹9•          |     |      |
| মধুরভাব অস্তু সকল ভাবের সমষ্ট ও অধিক              | ₹93          |     |      |
| <b>জী</b> টেডক্ত মধুর ভাবসহায়ে কিরূপে            |              |     |      |
| লোককল্যাণ করিয়াছিলেন                             | = 95         |     |      |
| বেদান্তবিৎ মধুরভাবসাধনকে যে ভাবে                  |              |     |      |
| সাধকের কল্যাণকর বলিয়া গ্রহণ করেন                 | <b>૨</b> ૧૨  |     |      |
| শ্ৰীমতীর ভাব প্রাপ্ত হওয়াই মধুরভাব               |              |     |      |
| সাধনের চরম লক্ষ্য                                 | २१८          |     |      |
|                                                   |              |     |      |

## ठकूर्दम व्यथाय ।

| ঠাকুরের মধুরভাব সাধন···                             | २ <b>१८—</b> २     | 72 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----|
| বাল্যকাল হইতে ঠাকুরের মনের                          |                    |    |
| ভাবত মূরতার আচরণ                                    | २१€                |    |
| সাধনকালে তাঁহার মনের উক্ত স্বভাবের                  |                    |    |
| কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়                                | २१७                |    |
| সাধনকালের পুর্বের ঠাকুরের মধুরভাব                   |                    |    |
| ভাল লাগিত না                                        | 211                |    |
| ঠাকুরের সাধনসকল কথন শাস্ত্রবিরোধী                   |                    |    |
| হয় নাই—উহাতে বাহা প্ৰমাণিত হয়                     | <b>&gt; 9 9</b>    |    |
| তাঁহার হভাবত: শান্ত্রমর্যাদা রক্ষার দৃষ্টান্ত       |                    |    |
| সাধনকালে নানা ভেক ও বেশ গ্ৰহণ                       | २ १४               |    |
| মধুরভাব দাধনে প্রবৃত্ত ঠাকুরের স্ত্রীবেশ গ্রহণ      | २९৯                |    |
| স্ত্রীবেশ গ্রহণে ঠাকুরের প্রত্যেক আচরণ              |                    |    |
| ন্ত্রীব্যাতির স্থায় হওয়।                          | २४•                |    |
| মথুর বাবুর বাটীতে রমণীপণের সহিত                     |                    |    |
| ঠাকুরের স্থীভাবে আচরণ                               | ÷ 4-2              |    |
| রমণীবেশ গ্রহণে ঠাকুরকে পুরুষ বলিয়া                 |                    |    |
| চিনা ছঃসাধ্য হইত                                    | २৮১                |    |
| মধুরভাব সাধনে নিযুক্ত ঠাকুরের আচরণ ও                |                    |    |
| শারীরিক বিকারসমূহ                                   | २৮२                |    |
| ঠাকুরের অতীন্দ্রির প্রেমের সহিত আমাদের              |                    |    |
| ঐ বিষয়ক ধারণার তুলনা                               | २४२                |    |
| শ্রীষতীর অতী শ্রিয় প্রেন সম্বন্ধে ভক্তিশান্তের কথা | ₹₩8                |    |
| শ্ৰীমভীর অতী শ্রিয় প্রেমের কথা বুঝাইবার            |                    |    |
| জন্ম শ্রীগোরাক্সদেবের আগমন                          | , <b>&gt; F</b> -8 |    |
| ঠাকুরের এমতা রাধিকার উপাসনা ও দর্শনলাভ              | ₹₩ €               |    |
| ঠাকুরের আপনাকে শ্রীমতী বলিয়া অন্তত্তব              |                    |    |
| ও তাহার কারব                                        | 216                |    |
| প্রকৃতিভাবে ঠাকুরের শরীরের অভূত পরিবর্ত্তন          | २৮१                |    |
| মানসিক ভাবের প্রাবল্যে তাঁহার শারীরিক ঐরপ           |                    |    |
| পরিবর্তন দেখিয়া বুঝা যায়,                         |                    |    |
| 'মন স্ষ্টি করে এ শরীর'                              | 3 b b              |    |
| ঠাকুরের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ                | २৮৮                |    |
| বৌৰনের প্রারম্ভে ঠাকুরের মনে প্রকৃতি                |                    |    |
| হ্ইবার বাসনা                                        | 2 <b>b b</b>       |    |

#### বিষয় পৃঃ 7: 7:1 ভাগৰত, ভক্ত, ভগবান—ভিন এক, এক ভিন রূপ দর্শন পঞ্চদশ অধ্যায়। ঠাকুরের বেদান্ত সাধন… 8co-ces ঠাকুরের এই কালের মানসিক অবস্থার আলোচনা -(১) কাম-কাঞ্চন ভ্যাবে দৃঢ় প্ৰতিষ্ঠা 2 >> (২) নিজানিভাৰস্থবিবেক ও ইহামুত্রফলভোগে বিরাপ (৩) শ্যদ্যাদি ষ্ট্ৰম্পত্তি ও যুমুকুতা २३२ ( ৪ ) ঈশ্বরনির্ভরতা ও দর্শনজ্ঞা ভয়শৃক্ততা 045 ঈশ্বরদর্শনের পরেও ঠাকুর, সাধন কেন করিয়াছিলেন তদ্বিবয়ে তাঁহার কথা 069 ঠাকুরের জননীর গঙ্গাতীরে বাস করিবার नक्स এवर मिक्स्पियात आंत्रयन ঠাকুর-জননীর লোভরাহিত্য হলধারীর কর্মত্যাগ ও অক্সয়ের আগমন 2 24 ভাবসমাধিতে সিদ্ধ ঠাকুরের অদৈতভাব-সাধনে প্রবৃত্তি হইবার কারণ 225 ভাৰসাধনের চরমে অবৈভভাব লাভের চেষ্টার যুক্তিযুক্ততা শ্ৰীমৎ ভোতাপুরীর আগমন ঠাকুর ও ভোভাপুরীর প্রথম সন্তামণ এবং ঠাকুরের বেদাভ্যাধন বিষয়ে প্রভাচেশ লাভ শ্ৰীশ্ৰীব্দগদস্বা সম্বন্ধে শ্ৰীমং ভোতার যেরপ ধারণা ছিল 202 ঠাকুরের গুপ্তভাবে সন্ত্যাসগ্রহণের অভিপ্রায় ও উহার কারণ 9.9 ঠাকুরের সন্ন্যাসদীক্ষাগ্রহণের প্ৰকাৰ্যসকল সম্পাদন সম্যাসগ্রহণের পূর্ব্বোচ্চার্য্য প্রার্থনাযন্ত্র সন্ন্যাসগ্ৰহণের পূর্ব্ব-সম্পাত্ত বিরজা হোমের সংক্ষেপ ভারার্থ ঠাকুন্নের শিখাসত্তাদি পরিত্যাগ · পূৰ্বক সন্মাস**এ**ছণ

9.0

ঠাকুরের বক্ষমকণে অবস্থানের জন্ম শুনৎ ভোভার প্রেরণা

| विषत्र                                                    | . পৃঃ        | গৃ:  | পৃ:           |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------|---------------|
| ঠাকুরের মনকে নির্বিকল্প করিবার চেষ্টা নিক্ষল              | • (-         | ٧-   | 2.            |
| হওয়ায় তোভার আচরণ এবং ঠাকুরের                            |              |      |               |
| নির্বিক্ল স্থাধি লাভ                                      | 9.5          |      |               |
| ঠাকুর নির্বিকল সমাধি যথার্থ ই লাভ করিয়াছেন               |              |      |               |
| <ul> <li>কি না ভদিষয়ে ভোতার পরীক্ষা ও বিশ্বয়</li> </ul> | 9) es        |      |               |
| শ্রীমৎ ভোভার ঠাকুরের স্মাধি ভক্ত করিবার চেষ্টা            | .522         |      |               |
| ঠাকুরের অপদম্বা দাসীর কঠিন পীড়া আরোগ্য করা               | .575         |      |               |
| যোড়শ অধাায়।                                             |              |      |               |
| বেদাস্তসাধনের শেষ কথা ও ইসলাম ধর্মসাধন · ·                |              | ৩১৫- | —७ <b>३</b> ৮ |
| ঠাকুরের কঠিন ব্যাধিকালে ভাঁছার মনের                       |              |      |               |
| অপূর্ব আচরণ                                               | <b>3</b> 3.4 |      |               |
| শহৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার শরে ঠাকুরের                     |              |      |               |
| • দশ্ৰ-এ দশ্ৰের ফলে তাঁহার উপল্লিসমূহ                     | 274          |      | •             |
| রক্ষজান লাভের পূর্বে সাধকের জাতিখনর লাভ                   |              |      |               |
| मध्यक्त मोजीय कथा                                         | 224          |      |               |
| ব্ <b>ন্ধভান লাভে সাধকের সর্ব্ব</b> প্রকার যোগবিভৃতি      |              |      |               |
| ও সিদ্ধসক্ষত্ম লাভ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা                | 27.0         |      |               |
| পূর্বেষাক্ত শাস্ত্রকথাস্থপারে ঠাকুরের জীবনালোচনায়        |              |      |               |
| উাঁচার অপুর্ব্ব উপলব্ধিসকলের:কারণ বুঝা যায়               | 552          |      |               |
| পুর্বেশ উপল্জিদকল চাকুরের সুগণৎ উপস্থিত                   |              |      |               |
| লা হইবার কারণ                                             | 25 0         |      |               |
| গুৰৈতভাব লাভ করাই সকল সাধনের                              |              |      |               |
| উদ্দেশ্য বলিয়া ঠাকুরের উপলব্ধি                           | .257         |      |               |
| পূৰ্ব্বোক উপলক্ষি তাঁখোর পূৰ্ব্বে মতা কেঃ                 |              |      |               |
| পুণভাবে করে নাই                                           | <b>૭</b> ૨ : |      |               |
| অবৈত্তৰিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ঠাক রের মনের উদাবতা             | •            |      |               |
| সম্বদ্ধে দ্বুল্ভিজাঁহার ইসলাম ধর্মসাধন                    | 355          |      |               |
| সুথি পেংবিন্দ রায়ের আসমন                                 | <b>3</b> 2 3 |      |               |
| পোৰিক্সের সহিত জালাপ করিয়া ঠাকরের সক্ষ                   | 2,8          |      |               |
| পোবিদের নিকট হইতে দীক্ষ। গঞ্প করিযা                       |              |      |               |
| সাধনে ঠাকুরের সিন্ধিলাভ                                   | <b>5</b> ∻ 8 |      |               |
| মুসলমান ধর্মদাধনকালে ঠাকুরের আচরণ                         | ⊃રે ક        |      |               |
| ভারতের হিন্দু ও মুদল্যনেজাতি কালে পাতৃভাৱে                |              |      |               |
| মিলিভ ১ইবে. ঠাকুরের ইসলাম মতসাধনে                         |              |      |               |
| ঐ विवय यूषा बाग्र                                         | 3२ €         |      |               |
| পরবর্ত্তী কালে ঠাকুরের মনে অবৈতন্মতি                      |              |      |               |
| कछ पत्र भवन हिन                                           | \$5 €        |      |               |

| विवन्न ,                                        | <b>ợ:</b>   | পৃঃ          | প্র           |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| ो विवयक कटबकी मुडेश्च -                         | ,-          | 7.           | ,•            |
| (১) বৃদ্ধ খেনেড়া                               | ૭૨.૬        |              |               |
| (২ - আহত পতক                                    | 32.5        |              |               |
| (০) পদদলিত নবীন ছুর্বাদল                        | ७२१         |              |               |
| (৪) মৌকার মাঝিবদ্বের পরস্পর কলভে ঠাকুরের        | •           |              |               |
| নিজ শরীরে আঘাত অফুভব                            | ०२१         |              |               |
| সপ্তদশ অধ্যায়।                                 |             |              |               |
| <b>बन्ना</b> कृषित्र <b>स</b> र्मन              |             | ٥২ <b>৮-</b> | - 98 •        |
| ভৈরৰী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের          |             |              |               |
| কামারপুকুরে গমন                                 | 256         |              |               |
| <b>ঠাকুরকে ভাঁহার আন্মীয বন্ধগ</b> ণ যেভাবে     |             |              |               |
| ' दिशोष्टिक                                     | 92 A        |              |               |
| <ul> <li>শ্রীমার কামারপুকুরে আগমন</li> </ul>    | 222         |              |               |
| আত্মীয়বর্গ ও বালাবন্ধগণের স্থিত ঠাকুরের        | •           |              |               |
| এই কালের আচরণ                                   | <b>39</b> ) |              |               |
| উহাদিপের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির আধ্যাক্সিক      | •           |              |               |
| উন্নতি সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা                     | 224         |              |               |
| কামারপুকুরবাসীদিগকে ঠাকুরের অপূর্বন             |             |              |               |
| নুতনভাবে দেখিবার কারণ                           | 222         |              |               |
| জন্মভূমির সৃহিত ঠাকুরের চিরপ্রেমসম্বন্ধ         | 398         |              |               |
| সাকুরের নিজ পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনের আরম্ব | 9:38        |              |               |
| ইবিষয়ে সাক্র কত্দুর স্থাসিত্ধ হুইরাছিলেন       | 200         |              |               |
| পত্নীর প্রতি ঠাকুরের ইরূপ আচরণ দর্শনে           |             |              |               |
| ব্রাহ্মণীর আশক্ষা ও ভাবান্থর                    | 994         |              |               |
| অভিমান, অহকারের বৃদ্ধিতে বান্ধণীর বৃদ্ধিনাশ     | 224         |              |               |
| त विवयक गंग्ना                                  | 904         |              |               |
| রান্ধণীর স্থিতি সদরের কলহ                       | 334         |              |               |
| বান্ধণীর নিজ ভ্রম বৃঝিতে পারিয়া অপরাধেব আশক।   |             |              |               |
| অফুতাপ ও ক্ষম। চাহিয়া কাশীগমন                  | 223         |              |               |
| স্কুরের কলিকাভায় প্রভ্যাগমন                    | 34 •        |              |               |
| অস্টাদশ অধ্যায়।                                |             |              |               |
| ভীৰ্বদৰ্শন ও হাদয়রামের কথা                     |             | <b>∴8•</b>   | - <b>૭</b> ૯૬ |
| ঠাকুরের তীর্থযাত্রা দ্বির স্ওরা                 | <b>98.</b>  |              |               |
| <b>এ বা</b> তার সমদ নিরূপণ                      | 98;         |              |               |
| ঐ বাত্ৰার বন্দোবন্ত                             | 985         |              |               |
| 🗸 বৈদ্ধনাথ দৰ্শন ও দরিজ নেব।                    | 98>         |              |               |
|                                                 |             |              |               |

| विवन्न ।                                       | • পু:        | <b>7:</b> | 7:   |
|------------------------------------------------|--------------|-----------|------|
| পথে বিশ্ব                                      | 982          | •         | •    |
| কেদার্ঘাটে অবস্থান ও ৴বিখনাথ দর্শন             | 280          |           |      |
| ঠাকুর ও 🕮 ত্রৈলঙ্গখামী                         | 989          |           |      |
| <ul> <li>প্রয়াগধানে ঠাকুরের অভেরণ</li> </ul>  | -8e          |           |      |
| শ্রীবৃন্দাবনে নিধুবনাদি স্থান দর্শন            | 989          |           |      |
| ৴কাশীতে প্ৰত্যাগমন ও ছিতি                      | :5gs         |           |      |
| ্ কাশীতে ব্রাহ্মণীকে দর্শন, ব্রাহ্মণীর শেষ কণা | 98€          |           |      |
| বীণ্কার সহেশকে দেখিতে যাওয়া                   | 38€          |           |      |
| দক্ষিণেশ্বরে প্রভ্যাগমন ও আচরণ                 | <b>686</b>   |           |      |
| গদয়ের স্ত্রীর মৃত্যু ও বৈরাগ্য                | 389          |           |      |
| হৃদয়ের ভাবাবেশ                                | V85          |           |      |
| হৃদ <b>েরর অন্তৃ</b> ত দর্শন                   | 98>          |           |      |
| जुनरवत मर्त्नेत अरुव आखि                       | se.          |           |      |
| रुनट्यत नाबनाय विश्व                           | 965          |           |      |
| হাদয়ের ৺ভূর্গোৎসব                             | 202          |           |      |
| <b>⊌क्टर्गाः</b> मवकारम ऋनरम्न ठाकृतरक रस्थः   | enc          |           |      |
| ৺ছর্বোংসবের শেষ কথা                            | 26 9         |           |      |
| উনবিংশ অধ্যায়।                                |              |           |      |
| चक्रभावत्म्राशः                                |              | ⊙¢8—      | 9.64 |
| রামকুমারপুত্ত অক্ষথের কথা                      | 984          |           |      |
| অগ্রের রূপ                                     | 300          |           |      |
| অক্ষরে শ্রীরামচন্দ্রে ভক্তি ও সাধনাত্বরাগ      | 38€          |           |      |
| व्यक्रदश्चत विवाह                              | <b>3</b> 6.9 |           |      |
| বিবাহের পরে অক্ষয়ের কঠিন পীড়া ও দকিণেশরে     |              |           |      |
| প্রত্যাপমন                                     | 909°         |           |      |
| আক্ষের দি ঐয়বার পীড়া। আক্ষের মৃত্যুবটনা      | •            | •         |      |
| ঠাকুরের <b>পূর্ব্ব</b> হইতে জানিতে পার৷        | 364          |           |      |
| चक्य वै। हरत ना छनिया श्रनरात चानका ७ चाहतप    | 263          |           |      |
| অক্ষরের মৃত্তে ঠাকুরের মন:কট্ট                 | 964          |           |      |
| ঠাকুরের ভ্রাতা রামেশ্বরের প্রকের পদ এহণ        | 964          |           |      |
| <b>মথ্রের স্হিত ঠাকুরের রাণাখাটে প্রন</b> ও    |              |           |      |
| मतिक्रमात्रायनंत्रत्व ८ मनः                    | 264          |           |      |
| মথুরের নিজৰাটী ও গুরুগৃহ দর্শন                 | 96>          |           |      |
| কলুটোলার ছরিসভায় ঠাকুরের 🗐 চৈতন্মদেবের        |              |           |      |
| আসনাধিকার ও কাল্না নবদীপাদি দর্শন              | <b>4</b> 6 • |           |      |
| <b>মধুরের নিকা</b> ম ভ <b>ক্তি</b>             | 00)          |           |      |

| विषय ।                                              | <b>ઝ</b> :  | পৃ:           | পৃঃ  |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|------|
| ঐ विवयम्र पृष्टेश्ख                                 | <b>5</b> %  |               |      |
| ঠাকুরের স্ভিত মথুরের পভীর <b>এেমস্পন্ধ</b>          | 963         |               |      |
| ঐ विषदा पृष्टोख                                     | 363         |               |      |
| ঐ বিষয়ে দিভীয় দৃষ্টাস্থ                           | دود         |               |      |
| ৰথুরের ঐরপ নিছাম ভক্তি লাভ করা মাশ্চয়া নহৈ।        |             |               |      |
| ঐ সক্ষে শান্তীয় মত                                 | <b>၁6</b> 8 |               |      |
| মথুরের দেহত্যাগ                                     | 350         |               |      |
| ঠাকুরের ভাবাবেশে' ঐ ঘটনা দর্শন                      | 540         |               |      |
| বিংশ <b>স</b> ধ্যায় ।                              |             |               |      |
| ৺বেশ্ড়শী-পূজা ⋯                                    |             | 5 <b>%9</b> — | -963 |
| , বিবাহের পরে ঠাকুরকে প্রথম দর্শনকালে শ্রীশীমা      |             |               |      |
| বালিকামাত্র ছিলেন                                   | 694         |               | •    |
| গ্রাম্য বালিকাদিগের বিলম্বে শরারমনের পারণতি ৬খ      | 5 %b        |               |      |
| ঠাকুরকে পথমবার দেখিয়া শ্রীশ্রীমার মনের াব          | 3 1.W       |               |      |
| ঐ ভাব লইয়া শ্রীশ্রমার জয়রামবাটীতে বাদের কথা       | 356         |               |      |
| ই কালে জীঞ্জীমার মনোবেদনার কারণ ও                   |             |               |      |
| দক্ষিণেশ্বরে আসিবার সক্ষপ্ত                         | 39.         |               |      |
| এ সঙ্গল কাৰ্য্যে পরিপত করিবার বন্দোৰন্ত             | 293         |               |      |
| নিজ পিতার সহিত শ্রীশ্রীমার প্দর্ভে গজাস্থান         |             |               |      |
| করিতে আগমন ও প্থিমধ্যে জ্ব                          | 212         |               |      |
| পীড়িতাবভাষ শ্ৰীশীনার অঙ্ঠ দশন বিবরণ                | 999         |               |      |
| রাত্তে জ্রগায়ে শ্রীশ্রাব দক্ষণেশরে পেঁছেলে ও       |             |               |      |
| ঠাকুরের আচরণ                                        | 242         |               |      |
| ঠাকুরের ঐরপ আচরণে জীগ্রামার সানকে                   |             |               |      |
| ভথায় 'অবাস্থতি                                     | 2°8         |               |      |
| ঠাকুরের নিজ ব্রহ্মবিজ্ঞানের পরাক্ষা <del>ও</del>    |             |               |      |
| পরীকে শিক্ষাপ্রদান                                  | 398         |               |      |
| ইভিপ্রে ঠাকুরের ঐরূপ অন্তর্ভান না করিবার কারণ       | 1094        |               |      |
| ঠাকুরের শিক্ষাদানের প্রণালী ও জীজীমার               |             |               |      |
| স্হিত এইকালে আচরণ                                   | 295         |               |      |
| শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর কি ভাবে দেখিতেন                  | 299         |               |      |
| ঠাকুরের নিজমনের স <b>ু</b> যম্ পরীক্ষা              | .099        |               |      |
| পত্নীকে লইয়া ঠাকুরের আচরণের স্থায় আচরণ            |             |               |      |
| কোন অবভার পুরুষ করেন নাই। উছার ফল                   | 241         |               |      |
| ৰীঞ্জীমার অলৌকিক হ সম্বন্ধে সাকুরের কথা             | 296         |               |      |
| প্রীকার উত্তীর্ণ <i>হইয়</i> । ঠাকুরের স <b>হস্</b> | 410         |               |      |

| বিষয়                                                    | <b>ợ:</b>   | 7:           | পৃ:                 |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| ৺বোড়ণী-পূজার আরোজন                                      | 3F.         | ,            | •                   |
| <b>জীশ্রীনাকে অভিযেকপূর্ব্যক ঠাকুরের পূজাকর</b> ণ        | ৩৮.         |              |                     |
| পূজাশেষে সমাধি ও ঠাকুরের জপপূজাদি                        |             |              |                     |
| ৬ দেবীচরণে সমর্পণ                                        | 0= >        |              |                     |
| ঠাকুরের নিরম্ভর সমাধির জন্ম শ্রীশ্রীশার নিয়োয় ব্যাঘাত  |             |              |                     |
| গুওয়ায় অস্তত্ত্ব শ্বন এবং কামারপুকুরে প্রত্যাগমন       | 9 4C        |              |                     |
| একবিংশ অধ্যায়।                                          |             |              |                     |
| <b>সাধ</b> কভাবেব শেষকথা ·                               |             | <b>9</b> F9- | - 6 <sub>6</sub> 6- |
| ৺বোড়শী-পূজার পরে ঠাকুরের সাধনবাসনার নিবৃত্তি            | درو         |              |                     |
| কারণ, দর্ববিশ্বমতের দাধনা সম্পূর্ণ করিয়।                |             |              |                     |
| অপের আর কি করিবেন                                        | 24-3        | ,            |                     |
| শ্রীশ্রীঈশাপ্রবর্ত্তিত ধর্মে ঠাকুরের অন্ত উপারে          |             | •            |                     |
| াসদ্ধিলাভ                                                | OF 8        |              |                     |
| শ্রী শীস শাসস্থলীয় ঠাকুরের দর্শন কিরুপে                 |             |              |                     |
| সভ্য বলিয়া প্রমাণিত হয়                                 | 3+4         |              |                     |
| শি:শাবুদ্ধের অবভাগত ও ওঁহোর ধর্মমত সম্বন্ধে              |             |              |                     |
| ঠাকুরের কথা                                              | 964         |              |                     |
| ঠাকুরের জৈন ওাশ্ব ধর্মমতে ভক্তিবিশাস                     | 266         |              |                     |
| স্ক্ৰিপ্ৰামতে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের অসাধারণ উপন্ধি         |             |              |                     |
| সকলের আয়ুন্তি                                           | 977         |              |                     |
| (১) তিনি ঈশৱাৰভাৱ                                        | 29.         |              |                     |
| (২ জাঁহার মৃক্তি নাই                                     | 347         |              |                     |
| .৩) নিছ দেহরকার কাল জানিতে পারা                          | 997         |              |                     |
| (৪) স্কাধিশ সৈত্য - ষত মত তত পাধ                         | 272         |              |                     |
| <ul><li>(a) বৈত বিশিষ্টাবৈত ও অবৈত মত মানবকে .</li></ul> |             |              |                     |
| শবস্থাভেদে অবলম্বন করিতে হইবে                            | 995         |              |                     |
| (৬) কর্মবোগ অবলম্বনে সাধারণ মানবের উন্নতি হইবে           | 998         |              |                     |
| (৭) উদার মতের সম্প্রদায় প্রবর্তন করিতে হইবে             | 8 60        |              |                     |
| (৮) যাছাদের শেব জ্বন্ন তাঁছারা তাঁছার মত                 |             |              |                     |
| গ্ৰহণ করিবে                                              | oat         |              |                     |
| ভিনত্তন বিশিষ্ট শাস্ত্ৰজ্ঞ সাধক ঠাকুরকে ভিন্ন ভিন্ন      |             |              |                     |
| সময়ে দেখিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন                     | <b>4</b> 26 |              |                     |
| এ পণ্ডিতদিগের আগমন কাল নিরূপণ                            | 927         |              |                     |
| ঠাকুরের নিজ সাজোপাজসকলকে দেখিতে বাসনা ও                  |             |              |                     |
| व्यक्ति                                                  | 971         |              |                     |

# ( ১া॰ ) ' প্রদ্রিশিষ্ঠ।

| विवत्र ।                                                       | <b>9:</b> | <b>?</b> : | 7º 1          |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
| া বোড়ণী-পূজার পর হইতে ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তসকলের আগমন          | ·         | •          |               |
| প্রয়ন্ত সাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী                  |           | >-         | > <b>&gt;</b> |
| রা <b>মেশ</b> রের মৃত্যু                                       | , >       |            |               |
| রামেখরের উদার প্রকৃতি                                          | 5         |            |               |
| রামেশ্বরের মৃত্যুর সম্ভাবনা ঠাকুরের পুরু হইতে জানিতে পার।      |           |            |               |
| ও তাঁহাকে সতর্ক করা                                            | *         |            |               |
| রামেখনের মৃত্যুসংবাদে জননীর শোকে প্রাণসংশয়                    |           |            |               |
| হইবে ভাবিয়া ঠাকুরের প্রার্থনা ও তৎফল                          | :         |            |               |
| মৃত্যু উপস্থিত <b>জানিয়া রামেখরের আচর</b> ণ                   | •         |            |               |
| মৃত্যুর পরে রামেশ্বরের নিজ্ঞবন্ধ গোপালের স্ঠিত                 |           |            |               |
| কথে পিকথন                                                      | 3         |            |               |
| ঠাকুরের ভ্রাতৃস্ত রামলালের দক্ষিণেখরে আগমন ও                   |           | 1          |               |
| পূজকের পদগ্রহণ। চানকের অরপুণার মন্দিব                          | 8         |            |               |
| সাকুরের দ্বিতীয রদন্দার শীযুক্ত শস্তুচরণ মলিকের কথা            | 8         |            |               |
| শী শীমার <b>জন্ম শত্নু</b> বাবুর ঘর করিয়া দেওয়া। কাপ্তেনেব   |           |            |               |
| ঐ বিষয়ে সাহায।। 🗟 গৃহে সাকুরের একরাত্রি বাস                   | la .      |            |               |
| ণ গৃহে বাসকালে শ্রীশীমার কটিন পীড়া ও                          |           |            |               |
| জয়রামবাটীতে গমন                                               | lg .      |            |               |
| 🌞 সিংহবাহিনীর নিকট হত্যাদান ও ঔষধ প্রাপ্তি                     | •         |            |               |
| মৃত্যুকালে শস্তু বানুর নির্ভীক আচরণ                            | 9,        |            |               |
| ঠা <b>কু</b> রের জননী চ <u>লা</u> মণি দেবীর শেলাবস্থা ও মৃত্যু | ۳         |            |               |
| মাতৃবিয়োগ হইলে ঠাকুরের তর্পণ করিতে শাইযা                      |           |            |               |
| ত <b>্ত</b> রণে অপারগ হওয়া।  ভাঁহার গলিত-                     |           |            |               |
| কৰ্মাবন্থ।                                                     | >.        |            |               |
| ঠাকুরের কেশব বাবুকে দেখিতে গমন                                 | >•        |            |               |
| বেলঘরিয়া উদ্যানে কেশব                                         | >>        |            |               |
| কেশবের সহিত প্রথমা লাপ                                         | 7.3       |            |               |
| ঠাকুর ও কেশবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ                                  | >5        |            |               |
| দক্ষিণেশরে স্থাসিয়া কেশবের আচরণ                               | > 2       |            |               |
| ঠাকুরের কেশবকে—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ এবং                   |           |            |               |
| ভাগবত, ভক্ত, ভগবান তিনে এক, একে                                |           |            |               |
| তিন—ব্ৰধান                                                     | 20        |            |               |

| वियम्।                                                    | গৃঃ |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| ১৮৭৮ <b>খুষ্টাব্দের</b> ৬ই মার্চ্চ কুচবিহার বিবাহ। ঐ কালে |     |
| আঘাত পাইয়া কেশবের আধ্যাক্সিক গভীরতা লাভ।                 |     |
| ঐ বিবাহ সম্বন্ধে ঠাকুরের মত                               | >8  |
| ঠা <b>কুরে</b> র ভাব কেশব সম্পূর্ণরূপে ধরিতে পারেন নাই।   |     |
| ঠাকুরের সম্বন্ধে কেশবের ছই প্রকার আচরণ                    | > @ |
| নববিধান ও ঠাকুরের মত                                      | > @ |
| ভারতের জাতীয় সমস্তার ঠাকুরই সমাধান করিয়াছেন             | > 6 |
| কেশবের দেহত্যাগে ঠাকুরের আচরণ                             | 29  |
| ঠাকুরের সন্ধীর্ত্তনে শ্রীগোরাক্সদেবকে দর্শন               | 3 4 |
| ঠাকুরের ফুলুই গ্রামবাজারে গমন ও অপূর্বর কীর্ত্তনানন্দ।    |     |
| ঐ ঘটনার সময় নিরূপণ                                       | >>  |
| সন ১২৫৯ সাল হইতে ১২৮৭ সাল প্যাস্ত ঠাকুরের জীবনের          |     |
| প্রধান প্রধান স্ট্রোরলীর সহায় নিক্সপ্র                   | > 🛥 |

## জীজীরাসক্র**ফলীলা**প্রসূস্

### অবতরণিক।।

### সাধকভাবালোচনার প্রয়োজন।

জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসপাঠে দেখিতে পাওয়া যায়,
লোকগুরু বুদ্ধ ও শ্রীচৈত্তা ভিন্ন অবতারভাব নিশিবদ্ধ পাওয়া
বায় না।
বিস্তৃত লিপিবদ্ধ নাই। যে উদ্দাম অনুরাগ
ও উৎসাহ সদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহারা
জীবনে সত্যলাভে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যে আশা, নিরাশা,
ভয়, বিশ্ময়, আনন্দ, বাাকুলতার তরঙ্গে পাড়য়া তাঁহারা
কথনও উল্লসিত এবং কথনও মুহ্মান হইয়াছিলেন অথচ নিজ
গন্তব্যলক্ষ্যে নিয়ত দৃষ্টি স্থির রাখিতে বিশ্মৃত হন নাই,
তদ্বিষয়ের বিশদ আলোচনা তাঁহাদিগের জীবনেতিহাসে পাওয়া যায়
না। অথবা, জীবনের শেষভাগে অনুষ্ঠিত বিচিত্র কার্য্যকলাপের
সহিত তাঁহাদিগের বাল্যাদি কালের শিক্ষা,উদ্যম ও কার্য্যকলাপের
একটা স্বাভাবিক পূর্ববাপর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া
যায় না। দৃষ্টাস্তস্করপে বলা যাইতে পারে—

রন্দাবনের গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে ধর্মপ্রতিষ্ঠাপক দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণে পরিণত হইলেন তাহা পরিকার বুঝা যায় না। স্বশার মহতুদার জীবনে ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্বের কথা ড্টা, একটা মাত্রই জানিতে পারা যায়। আচার্য্য শঙ্করের দিমি-জয়কাহিনীমাত্রই সবিস্তার লিপিবদ্ধ। এইরূপ, অন্তর্ত্র সর্বত্র।

ঐরপ হইবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। ভক্তদিগের তাঁহারা কোনও ভক্তির আতিশয্যেই বোধ হয় ঐ সকল কথা কালে অসম্পূর্ণছিলেন লিপিবদ্ধ হয় নাই। নরের অসম্পূর্ণতা দেব- এ কথা ভক্ত মানব লিপিবদ্ধ হয় নাই। নরের অসম্পূর্ণতা দেব- ভাবিতে চাহে না। চরিত্রে আরোপ করিতে সঙ্কুচিত হইরাই তাঁহারা বোধ হয় ঐ সকল কথা লোক-নয়নের অন্তরালে রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন। অথবা হইতে পারে—মহাপুরুষ- চরিত্রের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ মহান্ ভাবসকল সাধারণের সম্মুখে উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়া তাহাদিগের যতটা কল্যাণ সাধিত করিবে, ঐ সকল ভাবে উপনীত হইতে তাঁহারা যে অলৌকিক উদ্যুম করিয়াছেন, তাহা ততটা করিবে না ভাবিয়া উহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা তাঁহারা অনাবশ্যক বোধ করিয়াছেন।

ভক্ত আপনার ঠাকুরকে সর্ববদ। পূর্ণ দেখিতে চাহেন। নরশরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাতে যে নরস্থলভ ছুর্ববলতা,
দৃষ্টি ও শক্তিহীনতা কোনকালে কিছুমাত্র বর্ত্তমান ছিল তাহা
স্বীকার করিতে চাহেন না। বালগোপালের মুখগহ্বরে তাঁহারা
বিশ্বব্রক্ষাণ্ড প্রতিষ্ঠিত দেখিতে সর্ববদা প্রয়াসী হন এবং বালকের
অসম্বদ্ধ চেষ্টাদির ভিতরে পরিণতবয়ক্ষের বৃদ্ধি ও বহুদর্শিতার
পরিচয় পাইবার কেবলমাত্র প্রত্যাশা রাখেন না, কিন্তু সর্ববজ্ঞতা,
সর্ববশক্তিমতা এবং বিশ্বজনীন উদারতা ও প্রেমের সম্পূর্ণ প্রতি-

কৃতি দেখিবার জন্ম উদ্গ্রীব হইয়া উঠেন। অতএব, নিজ ঐশবিকস্বরূপে সর্ববসাধারণকে ধরা না দিবার জন্মই অবতার-পুরুষেরা সাধনভজনাদি মানসিক চেন্টা এবং আহার, নিদ্রা, ক্লান্তি, ব্যাধি এবং দেহত্যাগ প্রভৃতি শারীরিক অবস্থানিচয়ের মিথ্যা ভাণ করিয়া থাকেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা তাঁহাদিগের পক্ষে বিচিত্র নহে। আমাদের কালেই আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি কত বিশিষ্ট ভক্ত ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি সম্বন্ধে ঐরূপে মিথ্যা ভাণ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন।

নিজ তুর্ববলতার জন্মই ভক্ত ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ঠক্রণ ভাবিলে বিপরীত সিদ্ধান্ত করিলে তাঁহার ভক্তির হানি ভক্তের ভক্তির হানি হয় বলিয়াই, বোধ হয় তিনি নরস্থলত চেষ্টা হয়, একথা যুক্তিবৃক্ত ও উদ্দেশ্যাদি অবতারপুরুষে আরোপ করিতে নহে। চাহেন না। অতএব, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। তবে এ কথা ঠিক যে, ভক্তির অপরিণত অবস্থাতেই ভক্তে ঐরূপ দুর্ববলতা পরিলক্ষিত হয়। ভক্তির প্রথমাবস্থাতেই ভক্ত ভগবানকে ঐশ্ব্যাবিরহিত করিয়া চিন্তা করিতে পারেন না। ভক্তি পরিপক হইলে, ঈশরের প্রতি অনুরাগ কালে গভার ভাব ধারণ করিলে, ঐরূপ ঐশর্য্য-চিন্তা ভক্তিপথের অন্তরায় বলিয়া বোধ হইতে থাকে, এবং ভক্ত তখন উহা যত্নে দূরে পরিহার করেন। সমগ্র ভক্তিশাস্ত্র ঐ কথা বারম্বার বলিয়াছেন। দেখা যায়. 🗐 কুষ্ণমাতা যশোদা গোপালের দিব্য বিভূতিনিচয়ের নিত্য পরিচয় পাইয়াও তাঁহাকে নিজ বালকবোধেই লালন তাড়নাদি করিতে-গোপীগণ এক্সাকে জগৎকারণ স্বর্মর বলিয়া জানিয়াও তাঁহাতে কান্তভাব ভিন্ন অন্যভাবের আরোপ করিতে পারিতেছেন না। এইরূপ অন্যত্র দ্রফীরা।

ভগবানের শক্তিবিশেষের সাক্ষাৎ পরিচায়ক কোনরূপ দৰ্শনাদি লাভের আগ্ৰহাতিশয় জন্য ঠাকুরের উপদেশ-জানাইলে, ঠাকুর সেজন্ম, তাঁহার ভক্তদিগকে वेष्या উপল্किত 'তুমি, আমি' ভাবে অনেক সময় বলিতেন—"ওগো ঐরূপ দর্শন. ভালবাসা থাকে না: করতে চাওয়াটা ভাল নয়: ঐশ্বর্যা দেখলে ভয় কাহারও ভাব নই করিবে না। আস্বে: খাওয়ান, পরান, ভালবাসায় ( ঈশ্বের সহিত) "তুমি আমি" ভাব, এটা আর থাক্বে না।" কত সময়েই না আমরা তখন ক্ষুণ্নমনে ভাবিয়াছি, ঠাকুর রুপা করিয়া ঐরূপ দর্শনাদিলাভ করাইয়া দিবেন না বলিয়াই আমাদিগকে ঐরূপ বলিয়া ক্ষান্ত করাইতেছেন ৷ সাহসে নির্ভর করিয়া কোর্নও ভক্ত যদি সে সময় প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বলিত—"আপনার কুপাতে অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, কুপা করিয়া আমাকে ঐরূপ দর্শনাদি করাইয়া দিন"—ঠাকুর তাহাতে মধুর নম্রভাবে বলিতেন— "আমি কি কিছু করিয়া দিতে পারি রে—মার যা ইচ্ছা তাই হয়।" ঐরপ বলিলেও যদি সে ক্ষান্ত না হইয়া বলিত, "আপনার ইচ্ছা হইলেই মার ইচ্ছা হইবে"—ঠাকুর তাহাতে অনেক সময় তাহাকে বুঝাইয়া বলিতেন, "আমিত মনে করি রে, তোদের সকলের সব রকম অবস্থা, সব রকম দর্শন হোক, কিন্তু তা হয় কৈ ?" এরপ বলিলেও ভক্ত যদি ক্ষান্ত না হইয়া বিশাসের জেদ চালাইতে থাকিত তাহা হইলে ঠাকুর তাহাকে আর কিছু না বলিয়া স্নেহপূর্ণ দর্শন ও মৃত্যুমন্দ হাস্থের দ্বারা তাহার প্রতি নিজ ভাল-বাসার পরিচয় মাত্র দিয়া নারব থাকিতেন; অথবা বলিতেন "কি বল্ব বাবু, মার যা ইচ্ছা তাই হোক।" এরপ নিকরোতিশয়ে পড়িয়াও কিন্তু ঠাকুর তাহার এরূপ ভ্রমপূর্ণ দৃঢ় বিখাস ভাঙ্গিয়া ভাহার ভাব নফ্ট করিয়া দিবার চেফ্টা করিতেন না। ঠাকুরের ঐরূপ

ব্যবহার আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ কব্লিয়াছি এবং তাঁহাকে বার বার বলিতে শুনিয়াছি—"কারও ভাব নফ্ট কর্তে নেই রে, কারও ভাব নফ্ট কর্তে নেই।"

প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও কথাটী ভাৰ নষ্ট করা যখন পাড়া গিয়াছে তখন একটী ঘটনার উল্লেখ সম্বন্ধে দুৱান্ত কাশী-নৰজে গুছান্ত কাশা-পুরের বাগানে শিব- করিয়া পাঠিককে বুঝাইয়া দেওয়া ভাল। ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্রে অপরের শরীরমনে ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত করিবার ক্ষমতা আধ্যাত্মিক জীবনে অতি অল্ল সাধকের ভাগ্যে লাভ হইয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ "কালে ঐ ক্ষমভায় ভূষিত হইয়া প্রভূত লোক-কল্যাণ সাধন করিবেন, ঠাকুর একথা আমাদিগকে বারম্বার বলিয়া-ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত উত্তমাধিকারী সংসারে বিরল। প্রথম হইতে ঠাকুর ঐকথা সম্যক্ বুঝিয়া বেদান্তোক্ত অদ্বৈতজ্ঞানের উপদেশ করিয়া তাঁহার চরিত্র ও ধর্ম্মজাবন একভাবে গঠিত করিতেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীতে দ্বৈতভাবে ঈশ্বরোপসনায় অভ্যস্ত স্বামিজীর নিকট বেদান্তের সোহহং ভাবের উপাসনাটা তথন পাপ বলিয়া পরিগণিত হইলেও ঠাকুর তাঁহাকে তদমুশালন করাইতে নানাভাবে চেফা করিতেন। স্বামিজী বলিতেন, 'দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইনামাত্র ঠাকুব অপর সকলকে যাহা পড়িতে নিষেধ করিতেন, সেই সকল পুস্তক আমায় পড়িতে দিতেন। অন্তান্ত পুস্তকের সহিত তাঁহার ঘরে একখানি 'অফ্টাবক্র-সংহিতা' ছিল। কেহ সেথানি বাহির করিয়া পড়িতেছে দেখিতে পাইলে ঠাকুর তাহাকে ঐ পুস্তক পড়িতে নিষেধ করিয়া 'মুক্তি ও তাহার সাধন,' 'ভগবদগীতা', বা কোন পুরাণ গ্রন্থ পড়িবার জন্ম দেখাইয়া দিতেন। আমি কিন্তু তাঁহার

নিকট যাইলেই ঐ অন্টাবক্র-সংহিতাখানি বাহির করিয়া পড়িতে বলিতেন! অথবা অবৈতভাবপূর্ণ আধ্যাত্মিক-রামায়ণের কোন অংশ পাঠ করিতে বলিতেন। যদি বলিতাম—কথনও কথনও স্পষ্ট বলিয়াছি—"ও বই পড়ে কি হবে ? 'আমি ভগবান্', একথা মনে করাও পাপ। ঐ পাপ কথা এই পুস্তকে লেখা আছে। ও বই পুড়িয়ে ফেলা উচিত।" ঠাকুর তাহাতে হাসিতে বলিতেন—'আমি কি তোকে পড়তে বল্ছি ? একটু পড়ে আমাকে শুনাতে বল্ছি। খানিক পড়ে আমাকে শুনা না। তাতে ত আর তোকে মনে করতে হবে না, তুই ভগবান্। কাজেই অনুরোধে পড়িয়া অল্লবিস্তর পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতে হইত।

আবার, সামিজীকে ঐভাবে গঠিত করিতে থাকিলেও ঠাকুর, সামী ত্রন্ধানন্দ প্রমুখ তাঁহার অন্যান্ত বালকদিগের মধ্যে কাহাকেও সাকারোপাসনা, কাহাকেও নিরাকার সন্তণ ঈশ্বরোপাসনা, কাহাকেও ভিতর দিয়া, আবার কাহাকেও বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ভিতর দিয়া, আনাভাবে ধর্ম্মজাবনে অগ্রসর করাইয়া দিতেছিলেন; এইরূপে সামা বিবেকানন্দ-প্রমুখ বালক ভক্তগণ দক্ষিণেশরে ঠাকুরের নিকট একত্র শয়ন উপবেশন, আহার বিহার ও ধর্মাচর্চ্চা প্রভৃতি করিলেও ঠাকুর অধিকারিভেদে তাহাদিগকে নানাভাবে গঠিত করিতেছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীফাব্দের মার্চ্চ মাস। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর গলরোগে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু যেন পূর্ববাপেক্ষা অধিক অদম্য উৎসাহে সকল ভক্তদিগের ধর্ম্মজীবন গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ সামী বিবেকানন্দের। আবার, সামিজীকে সাধনমার্গের উপদেশ দিয়া এবং তদমুযায়া সমুষ্ঠানে সহায়তা মাত্র করিয়াই ঠাকুর ক্ষান্ত ছিলেন না । নিত্য সন্ধ্যার পর অপর সকলকে সরাইয়া দিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া একাদিক্রমে তুই তিন ঘণ্টাকাল ধরিয়া তাঁহার সহিত্ত অপর বালক ভক্তদিগকে সংসারে পুনরায় ফিরিতে না দিয়া কি ভাবে পরিচালিত ও একত্র রাখিতে হইবে তিরিষয়ে আলোচনা ও শিক্ষা প্রদান করিতেছিলেন। ভক্তদিগের প্রায় সকলেই ঠাকুরের কথা ও ব্যবহারে ভাবিতেছিলেন ঠাকুর নিজ সঙ্গ স্থাতিষ্ঠিত করিবার জন্মই গলরোগরূপ একটা মিথাা ভাণ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন—ঐ কার্যা স্থাসন্ধ হইলেই, আবার পূর্ববিৎ স্থান্থ ইইবেন। কেবল সামী বিবেকানন্দ দিন দিন প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছিলেন ঠাকুর যেন ভক্তদিগের নিকট হইতে বক্তকালের জন্ম বিদায় গ্রহণ করিবার মত সকল আয়োজন ও বন্দোবস্ত করিতেছেন। তিনিও ঐ কথা সকল সময়ে ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

সাধনবলে সামিজীর ভিতর তথন স্পর্ণসহায়ে অপরে ধর্মশক্তি-সংক্রমণ করিবার ক্ষমতার ঈষৎ উন্মেষ হইয়াছে। তিনি
মধ্যে মধ্যে নিজের ভিতর ঐরূপ শক্তির উদয় স্পাই অনুভব
করিলেও কাহাকেও ঐভাবে স্পর্শ করিয়া ঐ বিষয়ের সত্যাসত্য
এপর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করেন নাই। কিন্তু নানাভাবে প্রমাণ পাইয়া
বেদান্তের অদৈতমতে বিশাসী হইয়া, তিনি তর্কযুক্তিসহায়ে
ঐ মত বালক ও গৃহস্থ ভক্তদিগের ভিতর প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা
করিতেছিলেন। তুমুল আন্দোলনে ঐ বিষয় লইয়া ভক্তদিগের
ভিতর কথন কথন বিষম গণ্ডগোল চলিতেছিল। কারণ
স্বামিজীর স্বভাবই ছিল, যখনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তথনি
তাহা হাঁকিয়া ডাকিয়া সকলকে বলিতেন এবং তর্কযুক্তিসহায়ে

জোর করিয়া উহা অপরকে গ্রাহণ করাইতে চেন্টা করিতেন। ব্যবহারিক জগতে সত্য যে, অবস্থা ও অধিকারিভেদে নানা আকার ধারণ করে বালক স্বামিজা তাহা তখনও বুঝিতে পারেন নাই।

আজ ফাল্পনী শিবরাত্রি। বালক-ভক্তদিগের মধ্যে তিন চারিজন স্বামিজীর সহিত স্বেচ্ছায় ব্রতাপবাস করিয়াছে। পূজা ও জাগরণে রাত্রি কাটাইবার তাহাদের অভিলাষ। গোলমালে ঠাকুরের পাছে আরামের ব্যাঘাত হয় এজন্ম বসতবাটী হইতে কিঞ্চিদ্ধুরে পূর্বের অবস্থিত, রন্ধনশালারূপে নির্দ্ধিত একটী গৃহে পূজার আয়োজন হইয়াছে। সন্ধার পরে বেশ এক পশ্লা রৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং নবীন মেঘে সময়ে সময়ে মহাদেবের জটাপটলের ন্যায় বিদ্যুৎপুঞ্জের আবির্ভাব দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইয়াছে।

দশটার পর প্রথম প্রহরের পূজা জপ ও ধ্যান সাক্ত করিয়া স্বামিজী পূজার আসনে বসিয়াই বিশ্রাম ও কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন তাঁহার নিমিত্ত আমাকু সাজিতে বাহিরে গমন করিল এবং অপর একজন কোন প্রয়োজন সারিয়া আসিতে বসতবাটীর দিকে চলিয়া গেল। এমন সময় স্বামিজীর ভিতর সহসা পূর্বেরাক্ত দিবা বিভূতির তীত্র অনুভবের উদয় হইল এবং তিনিও উহা অদ্য কার্য্যে পরিণত করিয়া উহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বাসনায় সম্মুখোপবিষ্ট স্বামী অ\*—কে বলিলেন—'আমাকে খানিকক্ষণ ছুঁয়ে থাক্ত।' ইতিমধ্যে তামাকু লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্বেরাক্ত বালক দেখিল স্বামিজী স্থিরভাবে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন এবং অ— চক্ষু মুদ্রিত করিয়া

নিজ দক্ষিণ হস্ত দারা তাঁহার দক্ষিণ জামু স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ও তাহার এ হস্ত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। তুই এক মিনিটকাল ঐভাবে অতিবাহিত হইবার পর স্বামিজী চক্ষু উন্মালন করিয়া বলিলেন—'বদ্, হয়েছে। কিরূপ অনুভব কর্লি ?'

অ। ব্যাটারি (Electric Battery) ধর্লে থেমন কি একটা ভিতরে আস্ছে জান্তে পারা যায় ও হাত কাঁপে ঐ সময়ে তোমাকে ছুঁয়ে সেইরূপ অনুভব হতে লাগল। অপর ব্যক্তি অ—কে জিজ্ঞাসা করিল "স্বামিজীকে স্পর্শ ক'রে তোমার হাত আপনা আপনি ঐরূপ কাঁপ ছিল ?"

অ। "হাঁ, স্থির করে রাখতে চেম্টা করেও রাখতে পার্ছিলুম না!"

ঐ সন্ধন্ধে অন্য কোন কথাবার্ত্তা তখন আর ইইল না।
স্বামিন্দী তামাকু খাইলেন। পরে সকলে তুই প্রহরের পূজা
ও ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। অ— ঐকালে গভীর ধ্যানস্থ
ইইল। ঐরূপ গভীরভাবে ধ্যান করিতে আমরা তাহাকে ইতিপূর্বের্ব আর কখন দেখি নাই। তাহার সর্ববশরীর আড়েফ্ট ইইয়া গ্রীবা
ও মস্তক বাঁকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণের জন্ম বহির্জগতের
সংজ্ঞা এককালে লুপ্ত ইইল। উপস্থিত সকলের মনে
ইইল স্বামিজীকে ইতিপূর্বের স্পর্শ করার ফলেই তাহার
এখন ঐরূপ গভীর ধ্যান উপস্থিত ইইয়াছে। স্বামিজীও তাহার
ঐরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া জনৈক সন্ধীকে ইন্সিত করিয়া
উহা দেখাইলেন।

রাত্রি চারিটায় চতুর্থ প্রহরের পূজা শেষ হইবার পরে স্বামী রামৃক্ষণানন্দ পূজাগৃহে উপস্থিত হইয়া স্বামিজীকে বলিলেন —ঠাকুর ডাকিতেভেন। শুনিয়াই স্বামিজা বসতবাটীর দ্বিত্রগৃহে ঠাকুরের নিকট চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের সেবা করিবার জন্ম রামকৃষ্ণানন্দও সঙ্গে যাইলেন।

স্বামিজীকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন—"কিরে? একটু জম্তে না জম্তেই খরচ? সাগে নিজের ভিতরে ভাল ক'রে জম্তে দে, তখন কোথায় কি ভাবে খরচ কর্তে হবে তা বুঝতে পার্বি—মা-ই বুঝিয়ে দেবেন। ওর ভিতর তোর ভাব চুকিয়ে ওর কি অপকারটা কল্লি বল দেখি? ও এতদিন একভাব দিয়ে যাচিছুল সেটা সব নফ হয়ে গেল!—ছমাসের গর্ভ যেন পাত হল! যা হবার হয়েছে; এখন হ'তে হঠাৎ অমনটা আর করিস্নি। যা হোক ছোঁড়াটার অদেই ভাল।

স্বামিজী বলিতেন—"মাসি ত একেবারে অবাক্। পূজার সময় নীচে মামরা যা যা করেছি ঠাকুর সমস্ত জান্তে পেরেছেন! কি করি—তাঁর এরূপ ভর্মনায় চুপ করে রইলুম্।"

কলে দেখা গেল অ— যে ভাবসহায়ে পূর্বের ধর্মজীবনে অগ্রসর হইতেছিল তাহার ত একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাইলই, আবার অবৈতভাব ঠিক্ ঠিক্ ধরা ও বুঝা কালসাপেক্ষ হওয়ায় বেদান্তের দোহাই দিয়া নাস্তিকের মত অযোগ্য বিপরীত অমুষ্ঠান সকল সে কখনও কখনও করিয়া ফেলিতে লাগিল! ঠাকুর তাহাকে এখন হইতে অবৈতভাবের উপদেশ করিতে ও সম্প্রেহে তাহার ঐরপ কার্য্যকলাপের ভুল দেখাইয়া দিতে থাকিলেও অ-র ঐভাবপ্রণোদিত হইয়া জীবনের প্রত্যেক কার্য্যামুষ্ঠানে যথাযথভাবে অগ্রসর হওয়া ঠাকুরের শরীর ত্যাগের বহুকাল পরে সাধিত হইয়াছিল।

সত্যলাভ অথবা জীবনে উহার পূর্ণাভিব্যক্তির জন্ম অবতারনর্গীলায় সমন্ত পুরুষকৃত চেন্টা সকলকে মিথ্যা ভাণ বলিয়া
কার্য সাধারণ নরের যাঁহারা গ্রহণ করেন ঐ ভোণীর ভক্তদিগকে
ভায় হয়।
আমাদিগের বক্তবা যে, ঠাকুরকে তাঁহাদিগের
আয়ে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আমরা কখনও শুনি নাই। বরং
আনেক সময় তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি—'নরলালায় সমস্ত কার্যাই
সাধারণ নরের ন্যায় হয়; নরশরীর স্বীকার করিয়া ভগবানকে
নরের ন্যায় স্থখ তুঃখ ভোগ করিতে এবং নরের ন্যায় উত্তম,
চেন্টা ও তপস্থা দ্বারা সকল বিষয়ে পূর্ণির লাভ করিতে হয়়।'
জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসও ঐ কথা বলে এবং যুক্তিসহায়ে
একথা স্পন্ট বুঝা যায় য়ে, ঐরপ না হইলে কুপায় ঈশরকৃত
নরবপুধারণের কোন সার্থকতা পাকে না।

ভক্তগণকে ঠাকুর যে সকল উপদেশ দিতেন তাহার ভিতর দৈর ও পুরুষকার আমরা ছই ভাবের কথা দেখিতে পাই। তাঁহার সম্বন্ধে ঠাকুরের মত। করেকটা উক্তির উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। দেখা যায়, একদিকে তিনি তাঁহার ভক্তগণকে বলিতেছেন, "(আমি) ভাত রেঁধেছি, তোরা বাড়া ভাতে বসে যা." "ছাঁচ তৈয়ারী হয়েছে তোরা সেই ছাঁচে নিজের নিজের মনকে ফালে ও গ'ড়ে তোল," "কিছুই যদি না পার্বি ত আমার উপর বকল্মা দে," ইত্যাদি। আবার অন্তদিকে বলিতেছেন, "এক এক ক'রে সব বাসনা ত্যাগ কর, তবে ত হবে," "ঝড়ের আগে এঁটো পাতার মত হয়ে থাক," "কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করে ঈশ্বেকে ডাক," "আমি যোল টাং (ভাগ) করেছি, তোরা এক টাং (ভাগ বা অংশ) কর," ইত্যাদি। আমাদের বোধ হয় ঠাকুরের ঐ ছই ভাবের কথার অর্থ অনেক সময় না বুঝিতে

পারিয়াই আমরা দৈব ও পুরুষকার, নির্ভর ও সাধনের কোন্টা ধরিয়া জীবনে অগ্রসর হইব তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না।

দক্ষিণেশরে একদিন আমরা জনৈক বন্ধুর# সহিত মানবের স্বাধীনেচ্ছা কিছমাত্র আছে কিনা, এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ বাদাসুবাদের পর উহার যথার্থ মীমাংসা পাইবার নিমিত্ত ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হই। ঠাকুর বালকদিগের বিবাদ কিছ-ক্ষণ রহস্য করিয়া শুনিতে লাগিলেন, পরে গম্ভীরভাবে বলি-লেন—"স্বাধীন ইচ্ছা ফিচ্ছা কারও কিছু কি আছে রে ? ঈশ-রেচ্ছাতেই চিরকাল সব হচেচ ও হবে। মানুষ ঐকথা শেষকালে বুঝ তে পারে। তবে কি জানিস্ যেমন গরুটাকে লম্বা দড়ি দিয়ে থোঁটায় বেঁধে রেখেছে। গরুটা থোঁটার এক হাত দূরে দাঁড়াতে পারে, আবার দড়ি গাছটা যত লম্বা ততদুরে গিয়েও দাঁড়াতে পারে—মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাটাও ঐরূপ জানবি। গরুটা এতটা দুরের ভিতর যেখানে ইচ্ছা বস্তুক, দাড়াক্ বা ঘুরে বেডাক মনে করেই মাসুষে তাকে বাঁধে। তেমনি ঈশরও মানুষকে কত্তকটা শক্তি দিয়ে তার ভিতরে সে যেমন ইচ্ছা যতটা ইচ্ছা ব্যবহার করুক বলে ছেডে দিয়েছেন। তাই মানুষ মনে করতে সে শ্বাধীন। দড়িটা কিন্তু খোঁটায় বাঁধা আছে। তবে কি জানিস্ তাঁর কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা কল্লে তিনি নেডে বাঁধতে পারেন, দডিগাছটা আরও লম্বা করে দিতে পারেন, চাই কি গলার বাঁধন একেবারে খুলেও দিতে পারেন।"

কথাগুলি শুনিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে মহাশয়,

শ্বামী নিরঞ্জনানক। ১৯০৪ এটিাকে হরিছারে ইহার শরীর,
 ত্যাগ্রয়।

সাধন ভদ্ধন করাতে ত মান্মুষের হাত নাই ? সকলেই ত বলিতে পারে, "আমি যাহা কিছু করিতেছি সব তাঁহার ইচ্ছাতেই করিতেছি ?"

ঠাকুর—মুখে শুধু বল্লে কি হবে রে ? কাঁটা নেই খোঁচা নেই মুখে বল্লে কি হবে ? কাঁটায় হাত পড়লেই কাঁটা ফুটে 'উঃ' করে উঠতে হবে। সাধন ভজন করাটা যদি মানুষের হাতে থাক্ত তবে ত সকলেই তা কর্তে পার্ত—তা পারে না কেন ? তবে কি জানিস্, যতটা শক্তি তিনি তোকে দিয়েছেন ততটা ঠিক্ ঠিক্ ব্যবহার না কর্লে তিনি আর অধিক দেন্ না। ঐ জন্মই পুরুষকার বা উভ্যমের দরকার। দেখ্ না, সকলকেই কিছু না কিছু উভ্যম ক'রে তবে ঈশ্রর্পার অধিকারী হতে হয়। ঐরপ কর্লে তাঁর কৃপায় দশ জন্মের ভোগটা এক জন্মেই কেটে যায়। কিন্তু (তাঁর উপর নির্ভর করে) কিছু না কিছু উভ্যম কর্তেই হয়। ঐ বিষয়ে একটা গল্প শোন—

গোলোক-বিহারী বিষ্ণু একবার নারদকে কোন কারণে অভিশাপ দেন যে, তাকে নরক ভোগ কর্তে হবে। 
ঐ বিষয়ে শ্রীবিষ্ণ ত নারদ সংবাদ।
নারদ সংবাদ।
নারদ ভেবে আকুল। নানা রূপে স্তব স্তুতি করে তাঁকে প্রসন্ন করে বল্লে—আচ্ছা ঠাকুর নরক কোথায়, কিরূপ, কত রকমই বা আছে আমার জান্তে ইচ্ছা হচ্চে, রুপা করে আমাকে বলুন। বিষ্ণু তখন ভূঁয়ে খড়ি দিয়ে স্বর্গ, নরক, পৃথিবা যেখানে যেরূপ আছে এঁকে দেখিয়ে বল্লেন—'এইখানে স্বর্গ, আর এইখানে নরক।' নারদ বল্লে—'বটে ? তবে আমার এই নরক ভোগ হল'—বলেই ঐ আঁকা নরকের উপর গড়াগড়ি দিয়ে উঠে ঠাকুরকে প্রণাম কল্লে। বিষ্ণু হাস্তে হাস্তে বল্লেন. 'সেকি ? তোমার নরক ভোগ হ'ল

কৈ ?' নারদ বল্লে—'কেন ঠাকুর তোমারই স্ক্রন ত স্বর্গ নরক? তুমি এঁকে দেখিয়ে যখন বল্লে—'এই নরক'—তখন ঐ স্থানটা সত্য সত্যই নরক হ'ল, আর আমি তাতে গড়াগড়ি দেওয়াতে আমার নরক ভোগ হয়ে গেল।' নারদ কথাগুলি প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বল্লে কি না ?—বিষ্ণুও তাই 'তথাস্তু' বল্লেন। নারদকে কিন্তু তার উপর ঠিক ঠিক বিশ্বাস ক'রে ঐ আঁকা নরকে গড়াগড়ি দিতে হ'ল, (ঐ উঅমটুকু করে) তবে তার ভোগ কাটল।" এইরূপে কুপার রাজ্যেও যে উঅম ও পুরুষকারের স্থান আছে তাহা ঠাকুর ঐ গল্লটা সহায়ে ক্য়নও, কখনও আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন।

নরদেহ ধারণ করিয়া নরবৎ লীলায় অবতারপুরুষদিগকে আমাদিগের স্থায় অনেকাংশে দৃষ্টিহীনতা, মানবের অসম্পূর্ণতা <sub>শীকার করিয়া অবতার-</sub> অল্লজ্ঞতা প্রভৃতি অনুভব করিতে হয়। পুরুষের মৃক্তির পথ আমাদিগেরই ন্যায় উল্লম করিয়া ভাঁহাদিগকে আবিন্ধার করা। ঐ সকলের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পথ আবিষ্কার করিতে হয়, এবং যতদিন না ঐ পথ আবিষ্কৃত হয় ততদিন তাঁহাদিগের অন্তবে নিজ দেবস্বরূপের আভাস ক্থনও কখনও অল্লক্ষণের জন্য উদিত হইলেও উহা আবার প্রচ্ছন্ন হইয়া পডে। এইরূপে 'বহুজনহিতায়' মায়ার আবরণ স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে আমাদিগেরই ন্যায় আলোক-আঁধারের রাজ্যের ভিতর পথ হাঁত ডাইতে হয়। তবে, স্বার্থস্থচেষ্টার লেশমাত্র তাঁহাদের ভিত্তরে না থাকায়্ তাঁহার। জীবনপথে আমাদিগের অপেক্ষা অধিক আলোক দেখিতে পান এবং অভ্যন্তরীণ সমগ্র শক্তিপুঞ্জ সহজেই একমুখী করিয়া অচিরেই জীবনসমস্থার সমাধানকরতঃ লোককল্যাণসাধনে নিযুক্ত হয়েন।

নরের অসম্পূর্ণতা যথাযথভাবে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়া দেব-মানব ঠাকুরের মানবভাবের আলোচনায় আমাদিগের প্রভৃত কল্যাণ সাধিত হয়, এবং ঐ জন্মই আমরা তাঁহার মানব ভাব সকল সর্ববদা পুরোবর্ত্তী রাখিয়া তাঁহার দেবভাবের আলোচনা করিতে পাঠককে অমুরোধ করি। আমাদেরই মত একজন বলিয়া তাঁহাকে

মানৰ বলিয়া না ভাৰিলে অবভার-পুরুষের জীবন ও চেট্টার অর্থ পাওয়া যায় না। না ভাবিলে তাঁহার সাধন কালের অলোকিক উচ্চম ও চেফাদির কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মনে হইবে, যিনি নিত্য পূর্ণ তাঁহার আবার সত্যলাভের জন্ম চেফা কেন.? মনে হইবে, তাঁহার জীবনপাতী চেফাটা একটা

'লোক দেখানো' ব্যাপার মাত্র। শুধু তাহাই নহে, ঈশরলাভের জন্ম উচ্চাদর্শসমূহ নিজ জাবনে স্কুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম তাঁহার উত্তম, নিষ্ঠা ও ত্যাগ আমাদিগকে ঐরূপ করিতে উৎসাহিত না করিয়া হৃদয় বিষম উদাসীনতায় পূর্ণ করিবে এবং ইহজাবনে আমাদিগের আর জড়ত্বের অপনোদন হইবে না।

ঠাকুরের কুপালাভের প্রত্যাশী হইলেও আমাদিগকে তাঁহাকে

বন্ধ মানব, মানব-ভাবে মাত্ৰই বুঝিতে পারে ৷ আমাদিগেরই ভায় মানবভাবসম্পন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে কারণ, ঠাকুর আমা-দিগের তুঃখে সমবেদনাভাগী হইয়াই ত আমা-দিগের তুঃখমোচনে অগ্রসর হইবেন ? অত-

এব যে দিক দিয়াই দেখ, তাঁহাকে মানবভাবাপন্ন বলিয়া
চিন্তা করা ভিন্ন আমাদিগের গতান্তর নাই। বাস্তবিক, যতদিন
না আমরা সর্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিগুণ
দেব-স্বরূপে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব ততদিন পর্যান্ত
জগৎকারণ ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরাবতার্দিগকে মানবভাবাপন্ন

বলিয়াই আমাদিগকে ভাবিতে ও গ্রহণ করিতে হইবে। "দেবো ভূষা দেবং যজেৎ"—কথাটা ঐরপে বাস্তবিকই সত্য! ভূমি যদি স্বয়ং সমাধিবলে নির্বিকল্প ভূমিতে পৌছাইতে পারিয়া থাক, তবেই ভূমি ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি ও ধারণা করিয়া তাঁহার যথার্থ পূজা করিতে পারিবে। আর, যদি তাহা না পারিয়া থাক, তবে তোমার পূজা উক্ত দেবভূমিতে উঠিবার ও যথার্থ পূজাধিকার পাইবার চেফামাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে এবং জগৎ-কারণ ঈশ্বরকে বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন মানব বলিয়াই তোমার ধারণা হইতে থাকিবে।

দেবত্বে আরুট হইয়া ঐরূপে ঈশ্বরের দেবস্বরূপের যথার্থ পূজা করিতে সমর্থ ব্যক্তি বিরল। আমাদিগের মত দুর্ববল অধিকারী উহা হইতে এখনও বহুদূরে অবস্থিত! ঐজন্য মানব্রে প্রতি করুণার ঈশ্বরের মানব- সেজন্য আমাদিগের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির প্রতি দেহ ধারণ, সুতরাং করুণাপরবশ হইয়া আমাদিগের হৃদয়ের পূজা মানব ভাবিয়া অবতার-গ্রহণ করিবার জন্মই ঈশ্বের মানবভূনিতে পুরুষের জীবনালো-চৰাই কল্যাণকর। অবতরণ --মানবীয় ভাব ও দেহ স্বাকার করিয়া দেব-মানব-রূপধারণ ! পূর্ববপূর্ববযুগাবিভূতি দেব-মানবদিগের সহিত তুলনায় ঠাকুরের সাধনকালের ইতিহাস আলোচনা করিবার আমাদের অনেক স্থবিধা আছে। কারণ, ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার জীবনের ঐ কালের কথা সময়ে সময়ে আমাদিগের নিকট বিস্ততভাবে আলোচনা করায় সে সকলের জ্বলন্ত চিত্র আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে অক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। আবার, আমরা তাঁহার নিকট যাইবার স্বল্পকাল পূর্বেনই তাঁহার সাধক-জীবনের বিচিত্রাভিনয় দক্ষিণেশরের কালাবাটীর লোক সকলের চক্ষুসম্মুখে সংঘটিত হইয়াছিল। এবং ঐ সকল ব্যক্তিদিগের অনেকে তখনও ঐ স্থানে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রমু-গাৎ ঐ বিষয়ে কিছু কিছু শুনিবারও আমরা অবসর পাইয়াছিলাম। সে যাহা হউক ঐ বিষয়ের আলোচনায় প্রার্ত্ত হইবার পূর্নের সাধন-তত্ত্বের মূলসূত্রগুলি একবার সাধারণভাবে আমাদিগের আর্ত্তি করিয়া লওয়া ভাল। অতএব ঐ বিষয়ে আমরা এখন কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

## প্রথম অধ্যায়।

## সাধক ও সাধনা।

ঠাকুরের জীবনে সাধকভাবের পরিচয় যথাযথ পাইতে হইলে আমাদিগকে সাধনা কাহাকে বলে তদ্বিষয় প্রথমে বুঝিতে হইবে। অনেকে হয়ত এ কথায় বলিবেন, ভারত ত চিরকাল কোনও না কোনও ভাবে ধর্ম্মসাধনে লাগিয়া রহিয়াছে তবে ঐ কথা আবার পাড়িয়া পুঁথি বাড়ান কেন ? আবহমানকাল হইতে ভারত আধ্যাত্মিক রাজ্যের সত্যসকল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে নিজ জাতীয় শক্তি যতদূর বায় করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও করিতেছে পৃথিবীর অপর কোন্ দেশের কোন্ জাতি এতদূর করিয়াছে ? কোন্ দেশে ব্রক্ষক্ত অবতারপুরুষসকলের আবির্ভাব এত অধিক পরিমাণে হইয়াছে ? অতএব সাধনার সহিত চিরপরিচিত আমাদিগকে ঐ বিষয়ের মূলসূত্রগুলি পুনরাবৃত্তি করিয়া বলা নিপ্প্রোজন।

কথা সত্য হইলেও ঐরপ করিবার প্রয়োজন আছে। কারণ, সাধনা সম্বন্ধে অনেক স্থলে জনসাধারণের একটা কিস্কৃতকিমাকার ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য বা গন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য হারাইয়া তাহারা অনেক সময় কেবলমাত্র নাধনা দখকে গাধারণ মানবের ভ্রান্ত ধারণা। শারীরিক কঠোরতায়, ত্রস্প্রাপ্য বস্তুসকলের সংযোগে, স্থানবিশেষে ক্রিয়াবিশেষের নিরর্থক

অমুষ্ঠানে, খাসপ্রখাসরোধে এবং এমন কি অসম্বন্ধ মনের বিসদৃশ চেষ্টাদিতেও সাধনার বিশিষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকে। আবার এরূপও দেখা যায় যে, কুসংস্কার এবং কুসভ্যাসে বিকৃতপূর্বৰ মনকে প্রকৃতিস্থ ও সহজভাবাপন্ন করিয়া আধ্যাত্মিক পথে চালিত করিতে মহাপুরুষগণ কখন কখন যে সকল ক্রিয়া বা উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন সেই সকলকেই সাধনা বলিয়া ধারণা পূর্বক সকলের পক্ষেই ঐ সমূহের অমুষ্ঠান সমভাবে প্রয়োজন বলিয়া অনেক স্থলে প্রচারিত হইতেছে! বৈরাগাবানু না হইয়া—সংসারের ক্ষণস্থায়ী রূপরসাদি ভোগের জন্ম সমভাবে লালায়িত থাকিয়াও মন্ত্র বা ক্রিয়াবিশেষের সহায়ে জগৎকারণ ঈশ্বরকে মন্ত্রৌষধি-বশীভূত সর্পের ন্যায় নিজ কর্ত্ত্বাধীন করিতে পারা যায় এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবতী হইয়া অনেককে রুথা চেষ্টায় কালক্ষেপ করিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অতএব যুগযুগান্তরব্যাপী অধ্যবসায় ও চেন্টার ফলে ভারতের ঋষিমহাপুরুষগণ সাধন সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব উপনীত হইয়াছিলেন তাহার সংক্ষেপ আলোচনা এখানে বিষয়-বিরুদ্ধ হইবে না।

ঠাকুর বলিতেন, "সর্ববভূতে ব্রহ্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন শেষকালের কথা"—সাধনার চরম উন্নতিতেই উহা মানবের ভাগ্যে উপস্থিত হয়। হিন্দুর সর্বোচ্চ প্রামাণ্য শাস্ত্র বেদোপনিষৎ ঐ কথাই বলিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলেন জগতে স্থুল সূক্ষ্ম, চেতন স্থাচতন যাহা কিছু তুমি দেখিতে পাইতেছ—ইট, কাঠ, মাটী, পাথর, মানুষ, পশু, গাছ পালা, জীব জানোয়ার, দেব উপদেব—সকলই

এক সদ্বয় ব্রহ্মবস্তা। ঐ ব্রহ্মবস্তাকেই তুমি

সাধনার চরম ফল,
সর্কভৃতে ব্রহ্মদর্শন।
নানারূপে নানাভাবে দেখিতেছ, শুনিতেছ,
স্পর্শা, আন ও আস্বাদ করিতেছ। তাঁহাকে
লইয়া তোমার সকল প্রকার দৈনন্দিন বাবহার আজীবন নিপার
হইলেও তুমি তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতেছ ভিন্ন ভিন্ন বস্তাও
ব্যক্তির সহিত তুমি ঐরপ করিতেছ! কথাগুলি শুনিয়া আমাদের
মনে যে সন্দেহপরম্পরার উদয় হইয়া থাকে এবং ঐ সকল নিরসনে
শাস্ত্র যাহা বলিয়া থাকেন, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাহার মোটামুটি ভাবটী
পাঠককে এখানে বলিলে উহা সহজে হুদয়ক্সম হইবার সন্তাবনা।

প্র। ঐ কথা আমাদের প্রতাক্ষ হইতেছে না কেন ?

উ। তোমরা ভ্রমে পড়িয়াছ। যতক্ষণ না ঐ ভ্রম দূরীভূত হয় ততক্ষণ কেমন করিয়া ঐ ভ্রম ধরিতে পারিবে ? যথার্থ বস্ত ও অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা বাহিরের ও ভিতরের ভ্রম ধরিয়া থাকি। পূর্বেবাক্ত ভ্রম ধরিতে হইলেও তোমাদের ঐরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন।

প্র। আচ্ছা ঐরপ ভ্রম হইবার কারণ কি, এবং কবে হইতেই বা আমাদের এই ভ্রম আসিয়া উপস্থিত হইল এ

উ। শ্রমের কারণ সর্বত্র যাহা দেখিতে পাওয়া যায়

এখানেও তাহাই— অজ্ঞান। ঐ অজ্ঞান

অম বা অজ্ঞানবশতঃ সত্য কখন যে উপস্থিত হইল তাহা কিরুপে
প্রত্যক্ষ হর না। অজ্ঞানাবস্থার খাকিয়া অজ্ঞানের জানিবে বল ? অজ্ঞানের ভিতর যতক্ষণ
কারণ ব্রা যার না। পড়িয়া রহিয়াছ ততক্ষণ উহা জানিবার
চেক্টা ব্রথা। স্বপ্ন যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সত্য বলিয়াই
প্রতীতি হয়। নিদ্রাভক্ষে জাগ্রাদবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই

উহাকে মিখ্যা বলিয়া ধারণা হয়। বলিতে পার—সপ্র দেখিবার কালে কখনও কখনও কোন কোন বাক্তির 'আমি সপ্র দেখিতেছি' এইরূপ ধারণা থাকিতে দেখা যায়। সেখানেও জাগ্রাদবস্থার স্মৃতি হইতেই তাহাদের মনে ঐ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। জাগ্রাদবস্থায় জগৎ প্রভাক্ষ করিবার কালে কাহারও কাহারও অন্বয় ব্রহ্মবস্তুর স্মৃতি ঐরূপে হইতে দেখা যায়।

প্র। তবে উপায় ?

উ। উপায়—এ অজ্ঞান দূর কর। এ ভ্রম বা অজ্ঞান যে,
দূর করা যায় তাহা তোমাদের নিশ্চিত বলিতে পারি। পূর্বব.
পূর্বব ঋষিগণ উচা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কৈমন
করিয়া দূর করিতে ইইবে তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

প্র। আছো; কিন্তু ঐ উপায় জানিরার পূর্বের আরও তুই একটা প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমরা এত লোকে যাহা দেখিতেছি প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাকে তুমি ভ্রম বলিতেছ, আর অল্পসংখ্যক ঋষিরা যাহা বা যেরূপে জগৎটাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই সতা বলিতেছ—এটা কি সম্ভব হইতে পারে না যে, তাঁহারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই ভুল ?

উ। বহুসংখাক ব্যক্তি যাহা বিশ্বাস করিবে তাহাই যে
সর্ববদা সতা হইবে এমন কিছু নিয়ম নাই।
অবংকে ক্রিগণ বেরুণ
ক্ষেষিলাছেন ভাহাই
শত্যা উহার কারণ। প্রভ্যক্ষসহায়ে তাঁহারা সর্ববিধ তুঃখের হস্ত
হইতে মুক্ত হইয়া সর্ববপ্রকারে ভয়শৃত্য ও চিরশান্তির অধিকারী
হইয়াছিলেন এবং নিশ্চিত-মৃত্যু মানবজীবনের সকল প্রকার বাবহারচেন্টাদির একটা উদ্দেশ্যেরও সন্ধান পাইয়াছিলেন। তন্তির
যথার্থজ্ঞান, মানবমনে সর্ববদা সহিষ্ণুতা, সম্ভোষ, করুণা, দীনতা

প্রভৃতি সদ্গুণরাজির বিকাশ করিয়া উহাকে অদ্ভুত উদারতাসম্পন্ন করিয়া থাকে; ঋষিদিগের জীবনে ঐরূপ অসাধারণ গুণ ও শক্তির পরিচয় আমরা শাস্ত্রে পাইয়া থাকি, এবং তাঁহাদিগের পদাসুসরণে চলিয়া যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন তাঁহাদিগের ভিতরে ঐ সকলের পরিচয় এখনও দেখিতে পাই।

প্রা আচছা। কিন্তু আমাদের সকলেরই ভ্রম একপ্রকানরের হইল কিরুপে ? আমি যেটাকে পশু আনেকের একরূপ ত্রম বলিয়া বুঝি তুমিও সেটাকে পশু ভিন্ন মামুষ হুইলেও ত্রম কগনও
সহা হর না। বলিয়া বুঝা না; এইরূপ, সকল ,বিষয়েই।
এত লোকের এরূপে সকল বিষয়ে একই কালে একই প্রকার ভুল হওয়া অল্প আশ্চর্য্যের কথা নহে। পাঁচ জনে একটা বিষয়ে ভুল ধারণা করিলেও অপর পাঁচ জনের ঐ বিষয়ে সত্যদৃষ্টি থাকে, সর্বত্র এইরূপই ত দেখা যায়। এখানে কিন্তু ঐ নিয়মের একেবারে বাতিক্রম হুইতেছে। এজন্য তোমার কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না!

অল্লসংখাক ঋষিদিগকৈ জনসাধারণের মধ্যে গণনা না করাতেই তুমি নিয়মের ব্যতিক্রম এখানে বিরাট মনে জগংরূণ দেখিতে পাইতেছ। নতুবা পূৰ্ব প্ৰশ্নেই এ ক ল্লা বিভাষান বলি-বিষয়ের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। তবে যে. য়াই মানবসাধারণের একরূপ ভ্রম হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিতেছ সকলের একপ্রকারের ভ্রম বিরাট মন কিন্তু ঐজগ্র হইল কিরূপে ৭— তাহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন— ভ্ৰমে আবদ্ধ নতে। এক তাসীম অনন্য সমষ্টি-মনে জগৎরূপ কল্লনার তোমার আমার: এবং ভিনসাধারণের ব্যস্তি-মন উদয় হইয়াছে। ঐ বিরাট মনের অংশ ও অঙ্গীভূত হওয়ায় আমাদিগকে ঐ একই প্রকার কল্পনা অনুভব করিতে হইতেছে। এ জন্মই আমরা প্রত্যেকে পশুটাকে পশু ভিন্ন অন্ত কিছু বলিয়া ইচ্ছামত দেখিতে বা কল্পনা করিতে পারি না। ঐজন্তই আবার যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া আমাদের মধ্যে একজন সর্ববপ্রকার ভ্রমের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেও অপর সকলে যেমন ভ্রমে পড়িয়া আছে সেইরূপই থাকে। আর এক কথা, বিরাট পুরুষের বিরাট মনে জগৎরূপ কল্পনার উদয় হইলেও তিনি আমাদিগের মত অজ্ঞানবন্ধনে জড়ীভ্ত হইয়া পড়েন না। কারণ সর্ববদশী তিনি অজ্ঞানপ্রসূত জগৎ-কল্পনার ভিতরে ও বাহিরে অন্বয় ব্রহ্মবস্তুকে ওতঃপ্রোতঃভাবে বিভ্যমান দেখিতে পাইয়া থাকেন। উহা করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের কথা সভন্ত হইয়া পড়ে। ঠাকুর যেমন বলিত তেন—"সাপের মুখে বিয রয়েছে: সাপ ঐ মুখ দিয়ে নিতা আহারাদি কর্চে; সাপের তাতে কিছু হচ্চে না! কিন্তু সাপ যাকে কামড়ায় ঐ বিষে তার তৎক্ষণাৎ মৃত্য!"

অভএব শাস্ত্রদৃষ্টে দেখা গেল বিশ্ব-মনের কল্পনাসম্ভূত জগৎটা
একভাবে আমাদেরও মনঃকল্পিত। কারণ,
চগৎরপ কঃনা দেশআমাদিগের ক্ষুদ্র বাষ্টি-মন্ সমন্তীভূত বিশ্বকালের বাহিরে বত্তমনের সহিত শরার ও অবয়বাদির আয় অবিগচেহত সম্বন্ধে নিতা অবস্থিত। আবার ঐ জগৎরূপ কল্পনা যে, এককালে বিশ্বমনে ছিল না পরে আরম্ভ হইল,
এ কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ, নাম ও রূপ বা দেশ
ও কালরূপ পদার্থদ্বয়,—যাহা না থাকিলে কোনরূপ বিচিত্রতার
স্পৃত্তি হইতে পারে না—জগৎরূপ কল্পনারই মধ্যগত বস্তু অথবা ঐ
কল্পনার সহিত উহারা অবিচ্ছৈত্বভাবে নিতা বিত্যমান। শ্বিরভাবে
একটু চিস্তা করিয়া দেখিলেই পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন এবং
বেদাদি শাস্ত্র যে কেন স্ক্রনীশক্তির মূলীভূত কারণ প্রকৃতি বা

মায়াকে অনাদি বা কালাতীত বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন তাহাও হাদয়ের মইবে। জগৎটা যদি মনঃকল্লিতই হয় এবং ঐ কল্পনার আরম্ভ যদি আমরা 'কাল' বলিতে যাহা বুঝি তাহার ভিতরে না হইয়া থাকে, তবে কথাটা দাঁড়াইল এই যে, কালরূপ কল্পনার সক্রে সঙ্গেই জগৎরূপ কল্পনাটা তদাশ্রয় বিশ্ব-মনে বিভ্যমান রহিয়াছে। আমাদিগের ক্ষুদ্র ব্যপ্তি-মন বহুকাল ধরিয়া ঐ কল্পনা দেখিতে থাকিয়া জগতের অস্তিত্বেই দৃঢ়ধারণা করিয়া রহিয়াছে এবং জগৎরূপ কল্পনার অতীত অন্বয় বক্ষাবস্তর সাক্ষাৎদর্শনে বহুকাল বঞ্চিত থাকিয়া জগতের বিশ্বন ধরিতে পারিতেছে না। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি—যথার্থ বস্তু ও অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা বাহিরের ও ভিতরের ভ্রম ধরিতে স্বেবিদা সক্ষম হই।

এখন বুঝা যাইতেছে যে, জগৎ সম্বন্ধে আমাদিগের ধারণা ও

অনুভবাদি বহুকাল-সঞ্চিত অভ্যাসের ফলে
দেশকালাতীত জগংকারণের সহিত পরিবর্তমানাকার ধারণ করিয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধে
চিত হইবার চেষ্টাই যগার্থ জ্ঞানে উপনীত হইতে হইলে আমাসাধনা।

দিগকে এখন নাম রূপ, দেশ কাল, মন
বুদ্ধি প্রভৃতি জগদন্তর্গত সকল বিষয়ের অতীত পদার্থের
সহিত পরিচিত হইতে হইবে। ঐ পরিচয় পাইবার
চেফ্টাকেই বেদপ্রমুখ শাস্ত্র 'সাধন' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন;
এবং ঐ চেফ্টা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে স্ত্রী বা পুরুষে বিভামান
তাঁহারাই ভারতে সাধক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, জগদতীত বস্তু অনুসন্ধানের পূর্কোক্ত চেফা, তুইটী প্রধান পথে এতকাল পর্যান্ত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। প্রথম শাস্ত্র যাহাকে "নেতি, নেতি" বা জ্ঞান-মার্গ

ৰলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; এবং দিতীয়, যাহা 'ইতি, ইতি' বা ভক্তি-মার্গ বলিয়া নির্দিট হইয়া থাকে। জ্ঞানমার্গের সাধক চরম-লক্ষ্যের কথা প্রথম হইতে হৃদয়ে ধারণা 'নেতি, নেতি' ও 'ইতি ও সর্ববদা স্মরণ রাখিয়া জ্ঞাতসারে তদভিমুখে ইতি' সাধনপথ। দিন দিন অগ্রসর হইতে থাকেন। ভক্তিপথের পথিকেরা চরমে কোথায় উপনীত হইবেন তদ্বিষয়ে অনেক স্থলে অজ্ঞ থাকেন এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্যান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চরমে জগদতীত অধৈতবস্তুর সাক্ষাৎপরিচয় লাভ করিয়া থাকেন। নতুবা জগৎসম্বন্ধে সাধারণ জনগণের যে ধারণা আছে তাহা উভয় পথের পথিকগণকেই ত্যাস করিতে হয়। জ্ঞানা উহা প্রথম হইতেই সর্ববতোভাবে পরিত্যাগ করিতে চেন্টা করেন; এব॰ ভক্ত উহার কতক ছাড়িয়া কতক রাথিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও পরিণামে জ্ঞানীর ন্যায়ই উহার সমস্ত তাগে করিয়। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' তবে উপস্থিত হন। জগৎ সম্বন্ধে উল্লিখিত সার্থপর, ভোগস্থাখকলক্ষ্য সাধারণ ধারণার পরিহারকেই শাস্ত্র 'বৈরাগ্য' বলিয়া নির্দ্দেশ কবিয়াছেন।

নিত্যপরিবর্ত্তনশীল নিশ্চিত-মৃত্যু মানবজাবনে জগতের অনিত্যতাজ্ঞান সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। তজ্জ্যু জগৎসম্বন্ধায়
সাধারণ ধারণা ত্যাগ করিয়া 'নেতি, নেতি'-মার্গে জগৎকারণের
অনুসন্ধান করা প্রাচীন যুগে মানবের প্রথমেই উপস্থিত হইয়াছিল
বলিয়া বোধ হয়। সে জন্য ভক্তি ও জ্ঞান উভয় মার্গ সমকালে
প্রচলিত থাকিলেও ভক্তিপথের সকল বিভাগের সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি
হইবার পূর্বেবই উপনিষদে জ্ঞানমার্গের সম্যক্ পরিপুষ্টি হওয়া
দেখিতে পাওয়া যায়।

'নেতি নেতি'—নিত্যস্বরূপ জগৎকারণ ইহা নহে, উহা নহে— করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইয়া মানব স্বল্ল-'নেতি, নেতি' পথের ৰক্য. 'আৰি' কোন্ কালেই যে, অস্তমু খী হইয়া পড়িয়াছিল উপ-এলার্থ ভবিষয় সন্ধান নিষ্ধৎ এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রাদান করে। মানব বুঝিয়াছিল বাহিরের অন্য সকল বস্তু অপেকা তাহার নিজ দেহ-মনই তাহাকে সর্ব্বাগ্রে জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে : অতএব. অন্য বস্তু সকলের সহায়ে জগৎ কারণের অবেষণে অগ্রসর হইলে যতকালে সে উহার সন্ধান পাইবে. নিজ দেহ-মনাবলম্বনে অগ্রসর হইলে তদপেক্ষা অধিক শীঘ্র ঐ বিষয়ের **সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা। "হাঁড়ির একটা ভাত টিপিয়া দেখিয়া** বেমন বুঝিতে পারা যায়, ভাত-হাঁড়িটা স্থাসিদ্ধ হইয়াছে কি না." তদ্রপ আপনার ভিতরে নিত্য-কারণ-স্বরূপের অনুসন্ধান পাইলেই অপর বস্তু ও ব্যক্তিসকলের অন্তরে উহার অন্তেষণ পাওয়া যাইবে। এজন্য জ্ঞানপথের পথিকের নিকট "আমি কোন্ পদার্থ" এই বিষয়ের অনুসন্ধানই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে।

পূর্বেব বলিয়াছি, জগৎসম্বন্ধীয় সাধারণ ধারণা, জ্ঞানী ও
ভক্ত উভয়বিধ সাধককেই ত্যাগ করিতে হয়।
নির্বিকল্প সমাধি।
ঐ ধারণার একাস্ত ত্যাগেই মানব-মন সর্ববৃত্তিরহিত হইয়া সমাধির অধিকারী হয়। ঐরূপ সমাধিকেই শাস্ত্র
নির্বিকল্পসমাধি আখ্যা প্রদান কয়িয়াছেন। জ্ঞানপথের সাধক,
'আমি বাস্তবিক কোন্ পদার্থ' এই তত্ত্বের অমুসন্ধানে অগ্রসর
হইয়া কিরূপে নির্বিকল্প-সমাধিতে উপনীত হন এবং ঐ কালে
তাঁহার কীদৃশ অমুক্তব উপস্থিত হয়, তাহা আমরা পাঠককে অন্যত্র
বলিয়াছি ঃ
অতএব ভক্তিপথের পথিক ঐ সমাধির অমুভবে

<sup>\*</sup> গুরুভাব পূর্বাদ্ধ ২য় অধ্যায় দেখ।

কিরূপে উপস্থিত হইয়া থাকেন পাঠককে এখন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা কর্ত্তব্য ।

ভক্তিমার্গকে 'ইতি ইতি'-সাধনপথ বলিয়া আমরা নির্দেশ করিয়াছি। কারণ, ঐ পথের পথিক জগতের অনিত্যতা প্রত্যক্ষ করিলেও জগৎ-কর্তা ঈশরে বিশ্বাসী হইয়া তৎকৃত জগৎরূপ কার্য্য সত্য বর্ত্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ভক্ত, জগৎ ও তন্মধ্যগত সর্বব বস্তা ও ব্যক্তিকে ঈশরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেখিয়া আপনার করিয়া লন। ঐ সম্বন্ধ দর্শন করিবার পথে যাহা অন্তরায় বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হয় তাহাকে তিনি তৎক্ষণাৎ দূর পরিহার করেন। তন্তিন্ধ, ঈশরের কোন এক রূপের † প্রতি অমুরাগৈও ধ্যানে তন্ময় হওয়া এবং তাঁহারই প্রীতির নিমিত্ত সর্বব্র্বায়িন্থ- ষ্ঠান করা ভক্তের আশু লক্ষ্য হইয়া থাকে।

রূপের ধ্যানে তন্ময় হইয়া কেমন করিয়া জগতের অন্তিম্ব 
ভূলিয়া নির্বিকল্প অবস্থায় পৌছিতে পারা যায় 
নিবিক্স সমাধিলাভের এইবার আমরা তাহার অনুশীলন করিব। 
পূর্বেব বলিয়াছি, ভক্ত, ঈশ্বরের কোন এক 
রূপকে নিজ্ঞ ইষ্ট বলিয়া পরিগ্রহ করিয়া তাহারই চিন্তা ও ধ্যান 
করিতে থাকেন। প্রথম প্রথম, ধ্যান করিবার কালে, তিনি ঐ 
ইষ্টমূর্ত্তির সর্ববাবয়বসম্পূর্ণ ছবি মানস-নয়নের সম্মুখে আনিতে 
পারেন না; কখন উহার হস্ত, কখন পদ এবং কখন বা মুখখানিমাত্র 
তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়; উহাও আবার দর্শন মাত্রেই যেন লয়

† ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনাকেও আমরা রূপের ধ্যানের মধ্যেই গণনা করিতেছি। কারণ, আকার-রহিত সর্বপ্রণায়িত ব্যক্তিত্বের ধ্যান করিতে যাইলে আকাশ, জল, বায়ু বা তেজ প্রভৃতি পদার্থনিচয়ের কোন পদার্থ ই মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে। হইরা যায়, সম্মুখে দ্বির ভাবে অবস্থান করে না। অভ্যাসের ফলে ধ্যান গভীর হইলে ঐ মূর্ত্তির সর্ববায়বসম্পূর্ণ ছবি, মানসচক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়। ধ্যান ক্রমে গভীরতর হইলে ঐ ছবি, যতক্ষণ না মন চঞ্চল হয় ততক্ষণ, স্থির ভাবে সম্মুখে অবস্থান করে। পরে, ধ্যানের গভীরতার তারতম্যে ঐ মূর্ত্তির চলা ফেরা, হাসা, কথাকহা এবং চরমে উহার স্পর্শ পর্যান্তও ভক্তের উপলব্ধি হয়। তখন ঐ মূর্ত্তিকে সর্বব প্রকারে জীবস্ত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং ভক্তা, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বা খুলিয়া থাকুন না কেন, ধ্যান করিলেই ঐ মূর্ত্তির ঐ প্রকার চেম্টাদি সমভাবে প্রত্যক্ষ করেন। পরে, "আমার ইফট ইচ্ছামত নানারূপ ধারণ করিয়া-ছেন"—এই বিশ্বাসের ফলে ভক্তা-সাধক আপন ইফট্র্তি হইতে নানাবিধ দিবারূপ সকলের সন্দর্শন লাভ করেন। ঠাকুর বলিতেন—"যে ব্যক্তি একটী রূপ ঐ প্রকার জীবস্ত ভাবে দর্শন করিয়াছে তাহার অন্য সব রূপের দর্শন সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়।"

ইতিপূর্বের যে সকল কথা বলা হইল তাহা হইতে একটি বিষয় আমরা বৃঝিতে পারি। ঐরপ জীবন্ত মূর্ত্তিসকলের দর্শনলাভ যাঁহার ভাগ্যে উপস্থিত হয় তাঁহার নিকট জাগ্রৎকালে দৃষ্ট পদার্থ সকলের ন্থায়, ধ্যানকালে দৃষ্ট ভাবরাজ্যগত ঐ সকল মূর্ত্তির সমান অস্তিত্ব অমুভব হইতে থাকে। ঐরপে বাহ্য জগৎ ও ভাবরাজ্যের সমানাস্থিত্ববোধ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততই তাঁহার মনে, বাহ্য জগৎটাকে মনঃ-কল্লিত বলিয়া ধারণা হইতে থাকে। আবার গভীর ধ্যানকালে ভাবরাজ্যের অমুভব, ভক্তের মনে এত প্রবল হইয়া উঠে যে সেই সময়ের জন্ম তাঁহার বাহ্য জগতের অমুভব ঈষন্মাত্রও থাকে না। ভক্তের ঐ অবস্থাকেই শান্ত্র সবিকল্পনাধি মামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ প্রকার সমাধিকালে মানসিক

শক্তিপ্রভাবে ভক্তের মনে বাহ্ জগতের বিলয় হইলেও ভাব-রাজ্যের বিলয় হয় না। জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের সহিত ব্যবহার করিয়া আমরা নিত্য যেরূপ স্থভঃখাদির অমুভব করিয়া থাকি, আপন ইষ্টমূর্ত্তির সহিত ব্যবহারে ভক্ত তখন, ঠিক তক্ত্রপ অমুভব করিতে থাকেন। কেবলমাত্র ইষ্টমূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার মনে তখন যত কিছু সংকল্প-বিকল্পের উদয় হইতে থাকে। এক বিষয়কে মুখ্যরূপে অবলম্বন করিয়া ভক্তের মনে ঐ সময়ে বৃত্তি-পরম্পরার উদয় হওয়ার জন্ম শান্ত্র, তাঁহার ঐ অ্বব্যাকে সবিকল্পক বা বিকল্পসংযুক্ত সমাধি বলিয়াছেন।

এইরূপে ভাবরাজ্যের অন্তর্গত বিষয় বিশেষের চিন্তায় ভক্তের মনে ছুল বাছ জগতের, এবং এক ভাবের প্রাবদ্যে অন্য ভাবসকলের, বিলয় সাধিত হয়। যে ভক্তসাধক এতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহার নিকট নির্বিকল্পভূমিলাভ অধিক দূরবর্ত্তী নহে। জগতের বহুকালাভ্যস্ত অন্তিষ্ক-জ্ঞান যিনি এতদূর দূরীকরণে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহার মন যে সমধিক শক্তিসম্পন্ন ও দৃঢ় সংকল্প হইয়াছে, একথা বলিতে হইবে না। মনকে এককালে নির্বিকল্প করিতে পারিলে ঈশ্বর-সম্ভোগ অধিক ভিন্ন অল্প হয় না, একথা একবার ধারণা হইলেই তাঁহার সমগ্র মন ঐদিকে সোৎসাহে ধাবিত হয় এবং ভ্রীপ্তক্র ও ঈশ্বরকৃপায় তিনি অচিরে ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে আরোহণ করিয়া অদৈতজ্ঞানে অবস্থানপূর্ব্বক চিরশান্তির অধিকারী হন। অথবা বলা যাইতে পারে, প্রগাঢ় ইন্টপ্রেমই তাঁহাকে ঐ ভূমি দেখাইয়া দেয় এবং 'ব্রজগোপিকাগণের ন্যায় উহার প্রেরণায় তিনি আপন ইন্টের সহিত তখন একত্বামুভ্ব করেন।

জ্ঞানী এবং ভক্ত সাধককুলের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার

ঐরূপ ক্রম শান্ত্রনির্দ্ধারিত। অবতারপুরুষসকলে কিন্তু দেব এবং মানব উভয় ভাবের একত্র সন্মিলন আজ্ঞীবন বিভ্যমান থাকায় সাধন-কালেই তাঁহাদিগকে কখন কখন সিন্ধের স্থায় প্রকাশ ও শক্তি-

অবতার পুরুবে, দেব ও
মানব উভর ভাব বিদ্যমান থাকার সাধনকালে
তাহাদিগকে সিজের
ভার প্রতীতি হয়। দেব
ও মানব উভর ভাবে
উহাদিগের জীবনালোচনা আবস্তক।

সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দেব এবং মানব উভয় ভূমিতে তাঁহাদিগের স্বভাবতঃ বিচরণ করি-বার শক্তি থাকাতে ঐরূপ হইয়া থাকে; অথবা, ভিতরের দেবভাব তাঁহাদিগের সহজ স্বাভা-বিক অবস্থা হওয়ায় উহা তাঁহাদিগের মানব-ভাবের বাহিরাবরণকে সময়ে সময়ে ভেদ করিয়া ঐরূপে স্বতঃ প্রকাশিত হয়। ঐ বিষয়ের মীমাংসা যাহাই হউক না কেন.

ঐরপ ঘটনা কিন্তু অবতারপুরুষ সকলের জীবন মানববৃদ্ধির
নিকটে তুর্ভেগ্ন জটিলতাময় করিয়া রাখিয়াছে। ঐ জটিল
রহস্থ কখনও যে, সম্পূর্ণ ভেদ হইবে, বোধ হয় না। কিন্তু
শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উহার অমুশীলনে মানবের অশেষ কল্যাণ
সাধিত হয়. এ কথা ধ্রুব। প্রাচীন পৌরাণিক যুগে অবতারচরিত্রের মানবভাবটী চাপিয়া ঢাকিয়া দেবভাবটীর আলোচনাই
করা হইয়াছিল—সন্দেহশীল বর্তুমান যুগে ঐ চরিত্রের দেবভাবটী
সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া মানবভাবটীর আলোচনাই চলিয়াছে—
বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা ঐ চরিত্রের আলোচনায় উহাতে তত্ত্ত্য
ভাব যে একত্র একই কালে বিভ্যমান থাকে এই কথাই পাঠককে
বুঝাইতে প্রয়াস করিব। বলা বাহুলা, দেব-মানব ঠাকুরের
পুণ্যদর্শন জীবনে না ঘটিলে অবতারচ্বিত্র ঐরূপে দেখিতে
আমরা কখনই সমর্থ হইতাম না।

## দিতীয় অধ্যায়।

## অবতার জীবনে সাধক ভাব।

পুণ্য-দর্শন ঠাকুরের দিব্যসঙ্গলাভে কৃতার্থ হইয়া আমরা তাঁহার জীবন ও চরিত্রের যতই অমুধ্যান করিয়াছি ততই তাঁহাতে দেব ও মানব উভয়বিধ ভাবের বিচিত্র সন্মিলন দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। মধুর সামঞ্জস্থে ঐরূপ বিপরীত ভাবসমষ্টির একত্র একার্ধারে বর্ত্তমান যে সম্ভবপর একথা তাঁহাকে না দেখিলো আমাদের কখনই ধারণা হইত না। ঐরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই আমা-দিগের ধারণা, তিনি দেব-মানব,—পূর্ণ দেবত্বের ভাব ও শক্তি-

সমূহ মানবীয় দেহ ও ভাবাবরণে প্রকাশিত গরুরে দেব ও মানব হইলে যাহা হয়, তিনি তাহাই। ঐরূপ দেখিয়াছি ভাবের মিলন। বলিয়াই বুঝিয়াছি যে, ঐ উভয় ভাবের কোনটীই তিনি বুথা ভাণ করেন নাই এবং মানব ভাব তিনি লোক-হিতায় যথার্থ ই স্বীকার করিয়া উহা হইতে দেবত্বে উঠিবার পথ আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। আবার, ঐরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই একথা বুঝিতে পারিয়াছি যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সকল অবতার-পুরুষের জীবনেই ঐ উভয় ভাবের ঐরূপ বিচিত্র প্রকাশ নিশ্চয় উপস্থিত হইয়াছিল।

শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া অবতার প্রণিত পুরুষসকলের মধ্যে কাহারও জীবনকথা আলোচনা করিতে যাইলেই আমরা ঐরূপ দেখিতে পাইব। দেখিতে পাইব, কি এক অদ্ভুত, অজ্ঞাত শক্তিবলে তাঁহারা কখন আমাদের ত্যায় সাধারণ ভাব-ভূমিতে থাকিয়া জগতস্থ যাবতীয় বস্তু ও ব্যক্তির সহিত আমাদিগেরই ত্যায় ব্যবহার করিতেছেন—আবার,

কথন বা উচ্চ দিব্য ভাব-ভূমিতে বিচরণ করিয়া আমাদিগের অজ্ঞাত, অপরিচিত ভাব ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া এক নতন রাজ্যের সংবাদ আমাদিগকে আনিয়া দিতেছেন :---. সৰুল অবতার পুরুষেই তাঁহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও কে যেন সকল . ঐরূপ। বিষয়ের যোগাযোগ করিয়া তাঁহাদিগকে ঐকপ করাইতেছে! আশৈশবই ঐরপ। তবে শৈশবে সময়ে সময়ে ঐ শক্তির পরিচয় পাইলেও উহা যে তাঁহাদিগের নিজম্ব এবং অন্তরেই অবস্থিত একথা তাঁহারা অনেক সময়ে ধরিতে বুঝিতে পারেন না; অথবা, ইচ্ছামাত্রেই ঐ শক্তিপ্রয়োগে, উচ্চ-ভাঁব-ভূমিতে আরোহণ করিয়া দিব্যভাব সহায়ে জগদন্তর্গত সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতে ও তাহাদিগের সহিত তদমুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন না। কিন্তু দিনের পর দিন ঐ শক্তির পরিচয় তাঁহারা জীবনে বারম্বার যত প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন, উহার সহিত সমাক পরিচিত হইতে তাঁহাদের মনোমধ্যে তত প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠে এবং ঐ বাসনাই তাঁহাদিগকে

তাঁহাদিগের ঐরপ বাসনায় কিন্তু স্বার্থপরতার নাম গন্ধ থাকে না। নিজের জন্ম কোন প্রকার ভোগঅবতার পুরুষে বার্থরখের বাসনা থাকেনা।
অপর সকল ব্যক্তির যাহা হইবার হউক আমি
নিজে মুক্তিলাভ করিয়া ভূমানন্দে থাকি"—এই প্রকারের ভাবও
তাঁহাদিগের ঐ বাসনায় দেখা যায় না। কেবল, যে অজ্ঞাত দিব্য
শক্তির নিয়োগে তাঁহারা জন্মাবিধি অসাধারণ দিব্যভাব সকল
অনুভব করিতেছেন এবং স্থুল জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তি সকলের
ম্যায় ভাবরাজ্যগত সকল বিষয়ের সমসমান অন্তিত্ব সময়ে সময়ে

অলোকিক অমুরাগসম্পন্ন করিয়া সাধনে নিযুক্ত করে।

প্রত্যক্ষ করিতেছেন সেই শক্তি কি বাস্তবিকই জগতের অন্তরালে অবস্থিত অথবা স্বকপোলকল্পনাবিজ্ঞিত তদ্বিষয়ের তত্ত্বামুসন্ধান তাঁহাদিগের ঐ বাসনার মূলে পরিলক্ষিত হয়। কারণ, অপর সাধারণের প্রত্যক্ষ ও অমুভবাদির সহিত আপনাদিগের প্রত্যক্ষ সকলের তুলনা করিয়া একথা তাঁহাদিগের স্বল্পকালেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তাঁহারা আজীবন জগতন্ত্ব বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে যে ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন অপরে তক্রপ করিতেছে না—ভাবরাজ্যের উচ্চভূমি হইতে জগৎটা দেখিবার সামর্থ্য তাহাদের এক প্রকার, নাই বলিলেই হয়।

শুধু তাহাই নহে। পূর্বেবাক্ত তুলনায় তাঁহাদের আঁর একটী কথাও সঙ্গে সঙ্গে ধারণা হইয়া পড়ে। ভাহাদিগের করণা ও তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, সাধারণ ও দিব্য তুই ভূমি হইতে জগতটাকে তুই ভাবে দেখিতে পান বলিয়াই প্রতি মৃহর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল দুই দিনের নশ্বর জীবনে আপাতমনোরম রূপরসাদি তাঁহাদিগকে মানব-সাধারণের স্থায় প্রলোভিত করিতে পারে না এবং অনিত্য সংসারের নানা অবস্থাবিপর্যায়ে অশান্তি ও নৈরাশ্যের নিবিড্ ছায়া তাঁহাদির্গের মনকে আরুত করিতে পারে না। স্থুতরাং পূর্বেবাক্ত শক্তিকে সম্যকপ্রকারে আপনার করিয়া লইয়া কেমন করিয়া ইচ্ছামাত্র উচ্চ উচ্চতর ভাব-ভূমি সকলে স্বয়ং আরোহণ এবং যতকাল ইচ্ছা তথায় অবস্থান করিতে পারিবেন, এবং আপামর সাধারণকে ঐরূপ করিতে শিখাইয়া শান্তির অধিকারী করিবেন, এই চিস্তাতেই তাঁহাদের করুণাপূর্ণ মন এককালে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। এজন্যই দেখা যায়, সাধনা ও করুণার তুইটা প্রবল প্রবাহ জাঁহাদিগের জীবনে নিরস্কর পাশাপাশি

প্রবাহিত হইতেছে! বলিতে পার, মানবসাধারণের সহিত আপনাদিগের অবস্থার তুলনায় তাঁহাদিগের অস্তরের করুণা শতধারে বর্দ্ধিত হইতে পারে; কিন্তু ঐরূপ অসাধারণ করুণার উৎপত্তি তাঁহাদিগের অস্তরে কোথা হইতে হইল তাহা ড নির্দ্দিষ্ট হইল না ? উত্তরে বলিতে হয়, উহা সঙ্গে লইয়াই তাঁহারা সংসারে জন্মিয়া থাকেন—উহা ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না ৷ ঠাকুরের ঐ বিষয়ক একটা দৃষ্টাস্ত স্মরণ কর—

"তিন বন্ধতে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিল। বেডাতে বেড়াতে মাঠের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে দেখ লে উচ ঐ বিষয়ে দষ্টাস্ত—'তিন <sub>আনস্কানন</sub> পাঁচিলে ঘেরা একটা জায়গা—তার ভিতর দর্শন' সম্বন্ধে ঠাকুরের থেকে গান বাজনার মধুর আওয়াজ আস্চে ! গল। শুনে মোহিত হয়ে ইচ্ছা হোলো. ভিতরে কি হচ্চে দেখাবে। চারিদিকে ঘুরে দেখ্লে, ভিতরে ঢোক্বার একটাও দরজা নাই। কি করে १--একজন কোন রকমে একটা মৈ যোগাড় করে পাঁচিলের উপরে উঠ্তে লাগলো ও অপর তুই জন নীচে দাঁড়িয়ে রইলো। প্রথম লোকটা পাঁচিলের উপরে উঠে ভিতরের ব্যাপার দেখে আনন্দে অধীর হয়ে হাঃ হাঃ করে হাস্তে হাস্তে লাফিয়ে প'ড্লো—কি যে ভিভরে দেখ্লে তা নীচের চুজনকে বলবার জনা একটও অপেক্ষা কর্তে পার্লে না! তারা ভাব্লে বাঃ, বন্ধু ত বেশ্, একবার বল্লেও না— কি দেখলে!—যা হোক্ দেখতে হোলো। ভেবে—আর একজন ঐ মৈ বেয়ে উঠতে লাগুলো। উপরে উঠে সেও কিন্তু প্রথম লোকটীর মত হাঃ হাঃ করে হেঁসে ভিতরে লাফিয়ে পড়্লো। তৃতীয় লোকটী তখন কি করে—মৈ বেয়ে উপরে উঠ্লোও ভিতরের আনন্দের মেলা দেখ্তে পেলে।

প্রথমে তার মনে খুব ইক্ছা হোলো সেও উহাতে যোগ দের।
পরেই তাবলে—কিন্তু আমি যদি এখনি উহাতে যোগদান করি তা
হোলে বাহিরের অপর দশজনে ত জান্তে পার্বে না. এখানে
এমন আনন্দ উপভোগের জায়গা আছে; একলা এই আনন্দটা
ভোগ ক'র্বো ? ঐ তেবে, সে জোর ক'রে নিজের মনকে ফিরিয়ে
নেবে এলো ও চুচোকে যাকেই দেখ্তে পেলে তাকেই হেঁকে
বল্তে লাগ্লো—ওহে এখানে এমন আনন্দের স্থান রয়েছে,
চল চল সকলে মিলে ভোগ করি! এইরূপে সকলকে সঙ্গে
নিয়ে সেও ঐ স্থানে যোগ দিলে।" এখন বুঝ, তৃতীয় ব্যক্তির
মনে দশজনকে সঙ্গে লইয়া একত্র আনন্দোপভোগের ইচ্ছার
কারণ যেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তত্রপ অবতার পুরুষসকলের
মনে লোককল্যাণসাধনের ইচ্ছা কেন যে আশৈশব বিভামান
থাকে তাহার কারণ নির্দেশ করা যায় না।

পূর্বেবাক্ত কথায় কেহ কেহ হয়ত স্থির করিবেন যে, তবে
বুঝি অবতার পুরুষসকলকে আমাদিগের নাায়
সংখ্য অত্যান করিতে করিতে হয় না; শিষ্ট শান্ত বালকের ন্যায়
হয়। উহারা বুঝি আজন্ম তাঁহাদিগের বশে নিরন্তর
উঠিতে বসিতে থাকে এবং সেই জন্ম সংসারের রূপরসাদি হইতে
মনকে ফিরাইয়া তাঁহারা সহজেই উচ্চ লক্ষ্যে চালিত করিতে
পারেন। উত্তরে আমরা বলি, তাহা নহে, ঐ বিষয়েও নরবৎ
নর্মীলা হইয়া থাকে; এখানেও তাঁহাদিগকে সংগ্রামে জয়ী
হইয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হয়।

মানব মনের স্বভাব সম্বন্ধে যিনি কিছুমাত্র জানিতে চেফ্টা করিয়াছেন তিনিই দেখিতে পাইয়াছেন স্থূল হইতে আরম্ভ হইয়া সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, অনস্ত বাসনাস্তরসমূহ উহার ভিতরে কভ বিজ্ঞমান রহিয়াছে! একটাকে যদি কোনরপে অতিক্রম করিতে ভূমি সমর্থ হইয়াছ তবে আর একটা আসিয়া মানুর অনস্ত বাসনা তোমার পথরোধকরিল—সেটাকে পরাজিত করিলে ত আর একটি আসিল—স্থূলকে পরাজিত করিলে ত স্ক্ষ্ম আসিল—তাহাকে পশ্চাৎপদ করিলে ত সূক্ষ্মতর বাসনাশ্রেণী তোমার সহিত প্রতিবন্দিতায় দণ্ডায়মান হইল! যদি কাম ছাড়িলে ত কাঞ্চন আসিল; স্থূলভাবে কাম-কাঞ্চন গ্রহণে বিরত হইলে ত বাহ্যিক সৌন্দর্য্যান্মুরাগ, লোকৈয়ণা মান-যশাদি সম্মুথে উপস্থিত হইল; অথবা মায়িক সম্বন্ধ সকল যদি তুমি যত্নপূর্বক পরিহার করিলে তবে আলস্ত বা করুণাকারে মায়ামোহ আসিয়া তোমার হৃদয় অধিকার করিল।

মনের এরপ স্বভাবের উল্লেখ করিয়া বাসনাজাল হইতে দূরে
থাকিতে ঠাকুর আমাদিগকে সর্বন্দা সতর্ক করিবাসনা ত্যাগ সম্বন্ধে
তৈন। নিজ জীবনের ঘটনাবলী# ও চিন্তাপর্য্যন্ত সময়ে সময়ে দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিয়া তিনি

ঐ বিষয় আমাদিগের হৃদয়স্বম করাইয়া দিতেন। পুরুষভক্তদিগের স্থায় স্ত্রীভক্তদিগকেও তিনি ঐ কথা বারন্থার বলিয়া
তাহাদিগের অন্তরে ঈশরামুরাগ উদ্দীপিত করিতেন। তাঁহার
একদিনের ঐরূপ বাবহার এখানে বলিলেই পাঠক ঐ কথা বুঝিতে
পারিবেন।

ন্ত্রী বা পুরুষ ঠাকুরের নিকট যে কেহই যাইতেন সকলেই তাঁহার অমায়িকতা, সদ্যবহার, ও কামগন্ধরহিত অদ্ভুত ভালবাসার

 <sup>&</sup>quot;গুরুভাব, পূর্বাদ্ধ" ১ন অবাায় ২৬ পৃষ্ঠা এবং ২য় অধ্যায় ৫৫
 ও ৫৮ পৃষ্ঠা দেথ।

আকর্ষণ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন এবং স্থবিধা হইলেই পুনরায় তাঁহার পুণ্যদর্শন ও সঙ্গস্থখলাভের জন্ম ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। ঐরপে তাঁহারা যে নিজেই তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা নহে, নিজের পরিচিত সকলকে ঠাকুরের নিকট লইয়া যাইয়া তাহারাও যাহাতে তাঁহার দর্শনে বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারে তজ্জন্ম বিশেষভাবে চেন্টা করিতেন। আমাদিগের পরিচিতা জনৈকা ঐরপে একদিন তাঁহার বৈমাত্রেয়া ভগ্নী ও তাহার স্বামীর সহোদরাকে সঙ্গে লইয়া অপরাত্নে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে ঠাকুর তাঁহাঁদের পরিচয় ও কুশল প্রশাদি করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগবান্ হওয়াই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ এই বিষয়ে কথা পাডিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"ভগবানের শরণাপন্ন কি সহজে হওয়া যায় গা ? মহামায়ার

এমনি কাণ্ড—হতে কি দেয় ? যার তিনকুলে

কিবিবের জাঁ ভক্তদিগকে উপদেশ। কেউ নেই তাকে দিয়ে একটা বিড়াল পুষিয়ে
সংসার করাবে!—সেও বিড়ালের মাছ, তুধ, যুরে ঘুরে জোগাড়
কর্বে; আর বল্বে, 'মাছ, তুধ না হলে বিড়ালটা খায় না, কি
করি ?'

"হয়ত, বড় বনেদি ঘর। পতি পুতুর সব মরে গেল—
কেউ নেই—রইল কেবল গোটাকতক রাঁড়ি!—তাদের
মরণ নাই! বাড়ির এখান্টা পড়ে গেছে, ওখান্টা ধসে
গেছে, ছাদের উপর অশ্বর্থ গাছ জন্মেছে—তার সক্ষে হুচার
গাছা ডেক্সো ডাঁটাও জন্মেছে; রাঁড়িরা তাই তুলে চচ্চড়ি
রাঁধ্চে ও সংসাব কর্চে! কেন ? ভগবানকে ডাকুক্ না

কেন ? তাঁর শরণাপন্ন গোক্ না—তার ত সময় হয়েছে। তা হবে না !

"হয়ত বা কারুর বিয়ের পরে স্বামী মরে গেল—কড়ে রাঁড়ি। ভগবানকে ডাকুক্ না কেন ? তা নয়— ভাইয়ের ঘরে গিন্নি হোল! মাথায় কাগা থোঁপা, আঁচলে চাবির থোলো বেঁধে, হাত নেড়ে গিন্নিপনা কচ্চেন—সর্বনাশীকে দেখ্লে পাড়া শুদ্ধু লোক ডরায়!—সার বলে বেড়াচেন্—"আমি না হলে দাদার খাওয়াই হয় না!"—মর মাগি, তোর কি হোলো তা ভাখ্—তা, না!"

এক রহস্তের কথা—আমাদিগের পরিচিতা রমণীর ভগ্নীর ঠাকুরঝি—িয়নি অন্ত প্রথমবার ঠাকুরের দর্শন লাভ করিলেন, লাতার ঘরে গৃহিনা ভগ্নিদিগের শ্রেণীভুক্তা ছিলেন! ঠাকুরকে কেহই সে কথা ইতিপূর্বের বলে নাই। কিন্তু-কথায় কথায় ঠাকুর ঐ দৃষ্টান্ত আনিয়া বাসনার প্রবল প্রতাপ ও মানব মনে অনন্ত বাসনাস্তরের কথা বুঝাইতে লাগিলেন! বলা বাহুল্য কথাগুলি ঐ স্ত্রালোকটার অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। দৃষ্টান্তগুলি শুনিয়া আমাদিগের পরিচিতা রমণীর ভগ্নী তাঁহার গা ঠেলিয়া চুপি চুপি বলিলেন—"ও ভাই,—আজই কি ঠাকুরের মুখ দিয়ে এই কথা বেরুতে হয়!—ঠাকুরঝি কি মনে ক'র্বে!" পরিচিতা বলিলেন 'তা কি কোর্বো; ওঁর ইচ্ছা, ওঁকে আরত কেউ শিখিয়ে দেয় নি প'

মানব প্রকৃতির আলোচনায় স্পান্ট বুঝা যায় যে, যাহার মন

যত উচ্চে উঠে, সূক্ষ্ম বাসনারাজি তাহাকে তত

অণতার পুর্ষদিগের

তীব্র যাতনা অনুভব 'করায়। চুরি, মিথ্যা বা
স্ক্ষ্ম বাসনার সহিত
সংগ্রাম। লাম্পিট্য যে অসংখ্যবার করিয়াছে, তাহার ঐরূপ
কার্য্যের পুনরমুষ্ঠান তত কফ্টকর হয় না, কিন্তু উদার উচ্চ

অন্তঃকরণ ঐ সকলের চিন্তামাত্রেই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিষম যন্ত্রণায় মুহ্মান হয়। অবতার পুরুষ সকলকে আজীবন স্থুলভাবে বিষয় গ্রহণে অনেকস্থলে বিরত থাকিতে দেখা যাইলেও অন্তরের সূক্ষ্ম বাসনাশ্রেণীর সহিত সংগ্রাম যে তাঁহারা আমাদিগের ভায় সমভাবেই করিয়া থাকেন এবং মনের ভিতর উহাদিগের মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদিগের অপেক্ষা শত সহস্রগুণ অধিক যন্ত্রণা অনুভব করেন, একথা তাঁহারা স্বয়ং স্পান্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অতএব রূপরসাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ফিরাইতে তাঁহাদিগের সংগ্রামকে ভাণ কিরূপে বলিব গ

শাস্ত্রদর্শী কোন পাঠক হয়ত এখনও বলিবেন, "কিন্তু তোমার কথা মানি কিরূপে গ এই দেখ অদ্বৈতবাদীর অবতার পুরুষের মানব শিবোমণি আচার্যা শঙ্কর ভাঁহার গীতা ভাষ্যের ভাব সম্বন্ধে আপত্তি ও প্রারম্ভে ভগবান শ্রীক্ষের জন্ম ও নরদেহ-মীমাংসা। ধারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'নিত্যশুদ্ধমুক্তসভাব, সকল জীবের নিয়ামক, জন্মাদিরহিত ঈশ্বর, লোকাসুগ্রহ করিবেন বলিয়া নিজ মায়াশক্তি দ্বারা যেন দেহবান হইয়াছেন, যেন জন্মিয়াছেন এই-রূপ পরিলক্ষিত হয়েন। \* স্বয়ং আচার্যাই যথন ঐ কথা বলিতে-ছেন তথন তোমাদের পূর্বেবাক্ত কথা দাঁড়ায় কিরূপে ?" আমরা বলি আচার্য্য ঐরূপ বলিয়াছেন সতা, কিন্তু আমাদিগের দাঁড়া-ইবার স্থল আছে। সাচার্য্যের ঐকথা বুঝিতে হইলে আমা-দিগকে স্মারণ রাখিতে হইবে যে, তিনি, ঈশ্বরের দেহধারণ বা নামরূপবিশিষ্ট হওয়াটাকে যেমন ভাণ বলিতেছেন, তেমনি

সঙ্গে সঙ্গে তোমার, আমার এবং জগতের প্রত্যেক বস্তুও ব্যক্তির নাম-রূপ-বিশিষ্ট হওয়াটাকে ভাগ বলিতেছেন। সমগ্র জগৎটাকেই তিনি ব্রহ্মবস্তুর উপরে মিথ্যাভাগ বলিতেছেন বা উহার বাস্তব সত্তা স্বীকার করিতেছেন না।\* অতএব তাঁহার ঐ উভয় কথা একত্রে গ্রহণ করিলে তবেই তৎকৃত মীমাংসা বুঝা যাইবে। অবতারের দেহধারণ ও স্থখতুঃখাদি অনুভবগুলিকে মিথ্যা ভাগ বলিয়া ধরিব এবং আমাদিগের ঐ বিষয় গুলিকে সত্য বলিব এরূপ তাঁহার অভিপ্রায় নহে। আমাদিগের অনুভব ও প্রত্যক্ষকে সত্য বলিলে অবতার পুরুষদিগের প্রত্যক্ষাদিকেও সত্য বলিয়া ধরিবেত হইবে। স্ক্রবাং পূর্বেবাক্ত কথায় আমরা অন্যায় কিছু বলি নাই।

কথাটীর আর এক ভাবে আলোচনা করিলে পরিষ্কার বুঝা কর্পার অক্তর্যানে যাইবে। অদৈত-ভাব-ভূমি ও সাধারণ বা দৈতআলোচনা। ভাব-ভূমি হইতে দৃষ্টি করিয়া জগৎ সম্বন্ধে তুই
প্রকার ধারণা আমাদিগের উপস্থিত হয়—শাস্ত্র এই কথা বলেন।
প্রথমটীতে আরোহণ করিয়া জগৎরূপ পদার্থ টা কতদূর সত্য
বুঝিতে যাইলে প্রত্যক্ষ বোধ হয় উহা নাই, বা কোনও কালে ছিল
না—একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম-বস্তু ভিন্ন অত্য কোন হস্তু নাই; আর
দ্বিতীয় বা দৈত-ভাব-ভূমিতে থাকিয়া জগৎটাকে দেখিলে নানা
নাম রূপের সমন্তি উহাকে সত্য ও নিত্য বর্তমান বলিয়া বোধ হয়,
যেমন আমাদিগের ত্যায় মানবসাধারণের সর্বক্ষণ হইতেছে। দেহস্থ
থাকিয়াও বিদেহভাবসম্পন্ন অবতার ও জীবস্মুক্ত পুরুষদিগের
অদৈত ভূমিতে অবস্থান জাবনের অনেক সময় হওয়ায় নিম্নের
দ্বৈত-ভূমিতে অবস্থানকালে জগৎটাকে স্বপ্রত্ব্য মিথ্যা বলিয়া

শারীরক ভাষ্যে অধ্যাসনিরপণ দেখ

ধারণা হইয়া থাকে। কিন্তু জাগ্রদবস্থার সহিত তুলনায় স্বপ্ন, মিথা বলিয়া প্রতীত হইলেও স্বপ্নসন্দর্শনকালে যেমন উহাকে এককালে মিথ্যা বলা যায় না, জীবমুক্ত ও অবতার পুরুষদিগের মনের জগদাভাসকেও সেইরূপ এককালে মিথ্যা বলা চলে না

জগৎরূপ পদার্থ টাকে পূর্ব্বোক্ত তুই ভূমি হইতে যেমন তুই ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় তেমনি আবার, উহার অন্তর্গত কোন ব্যক্তিবিশেষকেও এরূপে, তুই ভাবভূমি হইতে তুই প্রকারে দেখা গিয়া থাকে। দৈত-ভাবভূমি হইতে দেখিলে ঐ ব্যক্তিকে বন্ধমানব এবং পূর্ণ অদৈত-ভূমি হইতে দেখিলে উচ্চতর ভাবভূমি হইতে তাহাকে নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হয়। পূর্ণ অবৈত-ভূমি ভাবরাজ্যের **সর্বেবাচ্চ** জগৎ সম্বন্ধে ভিন্ন উপলব্ধি। প্রদেশ। উহাতে আরোহণ করিবার পূর্বেব মানব মন উচ্চ উচ্চতর নানা ভাব-ভূমির ভিতর দিয়া উঠিয়া পরিশেষে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হয়। ঐ সকল উচ্চ উচ্চতর ভাব-ভূমিতে উঠিবার কালে জগৎ ও তদন্তর্গত বাক্তিবিশেষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাধকের নিকট প্রতীয়মান হইতে থাকিয়া উহাদের সম্বন্ধে তাঁহার পূর্বব ধারণা নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইতে शारक। यथा--- जग९ টাকে ভাবময় বলিয়া বোধ হয়: অথবা. वाक्विविरमंष्रक मंत्रीत श्रेट शृथक् अपृष्ठेश्रन्त मिल्मानी, মনোময় বা দিবা জ্যোতিশ্ময় ইত্যাদি বলিয়া বোধ হইতে থাকে।

অবতার পুরুষদিগের নিকট শ্রাদ্ধা ও ভক্তি সম্পন্ন হইয়া অবতার পুরুষদিগের উপস্থিত হইলে সাধারণ মানব অজ্ঞাতসারে শক্তিতে মানব উচ্চ- পূর্ণেবাক্ত উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিতে আরুঢ় ভাবে উঠিয়া ভাষাদিগকে মানবভাবপরিশ্যু দেখে। হইয়া থাকে। অবশ্য, তাঁহাদিগের বিচিত্র

শক্তিপ্রভাবেই তাহাদিগের ঐ প্রকার আরোহণদামর্থ্য উপস্থিত

হয়। অতএব বুঝা যাইতেছে, ঐ সকল উচ্চভূমি হইতে তাঁহাদিগকে ঐরপ বিচিত্রভাবে দেখিতে পাইয়াই ভক্ত সাধক তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ধারণা করিয়া বসেন যে, বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন দিব্যভাবই তাঁহাদিগের যথার্থ স্বরূপ এবং ইতরসাধারণে তাঁহাদিগের ভিতরে যে মানবভাব দেখিতে পায় তাহা তাঁহারা মিথ্যাভাণ করিয়া তাহাদিগকে দেখাইয়া থাকেন। ভক্তির গভীরতার সঙ্গে ভক্ত সাধকের প্রথমে, ঈশরের ভক্ত সকলের সম্বন্ধে, এবং পরে, ঈশরের জগৎ সম্বন্ধে, ঐরপ ধারণা হইতে দেখা গিয়া থাকে।

পূর্বেব বলিয়াছি, মনের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিয়া ভাব-রাজ্যে দৃষ্ট বিষয় সকলে, জগতে প্রতিনিয়ত অবতার পুরুষদিগের পরিদৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের গ্রায় দৃঢ় অস্তিত্বা-মনের ক্রমোরতি। মুভব, অবতার পুরুষসকলের জীবনে শৈশব জীব ও অবতারের শক্তিরই প্রভেদ। কাল হইতে সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। পরে. দিনের পর যতই দিন যাইতে থাকে এবং ঐরূপ দর্শন তাঁহাদিগের জীবনে বারম্বার যত উপস্থিত হইতে থাকে তত তাঁহারা স্থল,বাহ্য জগতের অপেক্ষা ভাবরাজ্যের অস্তিত্বেই সমধিক বিশাসবান হইয়া পড়েন। পরিশেষে, সর্বেবাচ্চ অদ্বৈতভাব-ভূমিতে উঠিয়া যে একমেবাদ্বিতীয়ং বস্তু হইতে নানা নাম-রূপময় জগতের বিকাশ হইয়াছে তাহার সন্ধান পাইয়া তাঁহারা সিদ্ধকাম হন। জীবমুক্ত পুরুষদিগের সম্বন্ধেও ঐরূপ হইয়া থাকে। তবে অবতার পুরুষেরা অতি স্বল্লকালে যে সত্যে উপনীত হন তাহা উপলব্ধি করিতে তাঁহাদিগের আজীবন চেষ্টার আবশ্যক হয়। অথবা—স্বয়ং স্বল্লকালে অদ্বৈত ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিলেও অপরকে ঐ ভূমিতে আরোহণ করাইয়া দিবার শক্তি তাঁহাদিগের ভিতর, অবতার পুরুষদিগের সহিত তুলনায় অতি অল্লমাত্রই প্রকাশিত হয়। ঠাকুরের ঐ বিষয়ক শিক্ষা স্মরণ কর—"জীব ও অবতারে, শক্তির প্রকাশ লইয়াই প্রভেদ।"

অদৈত-ভূমিতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া জগৎ-কারণের

সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে পরিতৃপ্ত হইয়া অবতার অবতার---দেব-মানব. পুরুষেরা যখন পুনরায় মনের নিম্ন ভূমিতে স্ক্তি। অবরোহণ করেন তখন সাধারণ দৃষ্টিতে মানব মাত্র থাকিলেও তাঁহারা যথার্থ ই অমানব বা দেবমানব পদবী প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহারা জগৎ ও তৎকারণ উভয় পদার্থকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তুলনায় বাহ্যান্তর জগৎটার ছায়ার ত্যায় অস্তিত্ব সর্ববদা সর্ববত্র অন্মুভব করিতে থাকেন। তখন তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া মনের অসাধারণ উচ্চশক্তিসমূহ স্বতঃ লোকহিতায় নিত্য প্রকাশিত হইতে থাকে এবং জগতে পরিদৃষ্ট সকল পদার্থের আদি. মধ্য ও অন্ত সম্যক্ অবগত হইয়া ভাঁহারা সর্ববজ্ঞত্ব লাভ করেন। ক্ষুদ্র মানব আমরা, তখনই তাঁহাদিগের অলৌকিক চরিত্র ও চেফীদি প্রতাক্ষ করি এবং তাঁহাদিগের অমৃত-ময়ী বাণীতে আশান্বিত হইয়া এ কথার আভাস পাইয়া থাকি যে —বহিমুখী বৃত্তি লইয়া বাহুজগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তি সকলের অবলম্বনে যথার্থ সত্যলাভ, বা জগৎ-কারণের অনুসন্ধান ও শান্তি-

পাশ্চাত্যবিত্যা-পারদর্শী পাঠক বলিবেন—এইবারেই মাটি;

এইবারেই কৃপমণ্ডুকের মত কথাটা বলিয়া আপবিচর্ম্ থী বৃত্তি লইয়া
জড়বিজ্ঞানের আলোনার পক্ষটা তুর্বল করিলে, আর কি! বাহ্যচনায় জগং-কারণের জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে অবলম্বন
জানলাভ অসম্ভব।

করিয়া অনুসন্ধানে আজকাল মানবের জ্ঞান
কতদুর উন্নত ইইয়াছে ও প্রতিদিন ইইতেছে তাহা যে দেখিয়াছে

লাভ, কখনই সফল হইবার নহে।

সে এরূপ কথা কথনই বলিতে পারিত না। উত্তরে আমরা বলি—জড়বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে যাহা বলিতেছ তাহা সত্য হইলেও উহা দারা পূর্ণ-সত্য লাভ তোমাদের কখনই সাধিত •হইবে না। কারণ জগৎ-কারণকে তোমরা জড় অথবা তোমাদের অপেক্ষাও অধম, নিকুফ্ট দরের বস্তু, বলিয়া ধারণা করিয়া বসিয়া আছ এবং বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা তোমরা অধিকতর রূপরসাদি ভোগলাভকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছ। সত্রব একমাত্র জড় বস্তু হইতে জগতের স্মান্ত নানা জড় ও চৈত্ত্যময় বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে একথা যন্ত্রসহায়ে কোনকালে প্রমাণ করিতে পারিলেও অন্তর্রাজ্যের বিষয়সকল তোমাদিগের নিকট চিরকালই অপ্রমাণিত থাকিবে। ভোগবাসনাত্যাগ, ও অন্তমুখীবৃতিসম্পন্ন হওয়ার ভিতর দিয়াই মানবের মুক্তিলাভের পথ একথা যতদিন না হৃদয়ঙ্গম হইবে ত্তুদিন তোমাদিগের দেশকালাতীত অথণ্ড সত্যলাভ হইবে না, শান্তিলাভও হইবে না। ভাবরাজ্যের বিষয় লইয়া আশৈশব সময়ে সময়ে তন্ময় হইয়া যাইবার কথা সকল অবতার পুরুষের জীবনেই অবতার পুরুষদিগের শুনিতে পাওয়া যায়। দেখনা—শ্রীকৃষ্ণ. আশৈশৰ ভাৰতন্ময়ন। বাল্যকালেই সময়ে সময়ে স্বীয় দেবত্ত্বের

পরিচয় নানাভাবে নিজ পিতা মাতা ও বন্ধু বান্ধবদিগের হৃদয়য়ম করাইয়া দিতেছেন; বুদ্ধ, বাল্যেই উচ্চানে বেড়াইতে ঘাইয়া বোধিদ্রুমতলে সমাধিস্থ হইয়া দেবতা ও মানবের নয়নাকর্ষণ করিতেছেন; ঈশা, প্রেমে বত্য পক্ষীদিগকে আকর্ষণ করিয়া বাল্যে, নিজ হস্তে খাওয়াইতেছেন; শক্ষর, স্বীয় মাতাকে দিব্য-শক্তি প্রভাবে মুদ্ধ ও আশস্ত করিয়া বাল্যেই সংসার ত্যাগ করিতেছেন; এবং চৈতত্য বাল্যেই দিবাভাবে আবিষ্ট হইয়া,

ঈশর-প্রেমিক হেয় উপাদেয় সকল বস্তুর ভিতরেইঈশ্বর-প্রকাশ দেখিতে পান, একথার আভাস দিতেছেন। ঠাকুরের জীবনেও ঐ বিষয়ের অভাব নাই। দৃষ্টাস্তম্বরূপে তাঁহার শৈশবকালের কয়েকটী ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। ঘটনাগুলি ঠাকুরের নিজ মুখেই আমরা শুনিয়াছিলাম, এবং বুঝিয়াছিলাম, ভাবরাজ্যে প্রথম তন্ময় হওয়া তাঁহার অতি অল্প বয়সেই হইয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন—

"ওদেশে ( কামারপুক্রে ) ছেলেদের ছোট ছোট টেকোয় 🏶 করে মুড়ি খেতে দেয়। যাদের ঘরে টেকো নাই ঠাকরের ছিয় বংসর তারা কাপড়েই মুড়ি খায়। আবার কেঁউ বয়সে প্রথম ভাবা-টেকোয়, কেউ কাপড়ে মুজ়ি নিয়ে খেতে খেতে বেশের কথা। ছেলেরা পথে মাঠে ঘাটে বেড়িয়ে বেড়ায়। তখন ছয় কি সাত বছর বয়স হবে; একদিন টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠেরআল্-পথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্চি। সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আযাত মাস, আকাশে একটা দিকে কাল স্থন্দর একখানা জলভরা মেঘ উঠেছে। তাই দেখ্চি ও খাচিচ। দেখ্তে দেখ্তে মেঘখানা আকাশ ছেয়ে ফেল্চে, এমন সময় এক ঝাঁক সাদা দুধের মৃত বক ঐ মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো। সে এমন এক বাহার হোলো !—ভাই দেখ্তে দেখ্তে অপূর্বভাবে তন্ময় হয়ে এমন একটা অবস্থা হোলো যে, আর হুঁদ্ রইলো না ! পড়ে গেলুম্— মুড়িগুলি আলের ধারে ছড়িয়ে গেল। লোকে দেখ্তে পেয়ে ধরাধরি ক'রে বাড়া নিয়ে এসেছিল। সেই প্রথম ভাবে বেহুঁ সূ হয়ে যাই।" •

<sup>•</sup> চুব ড়ি।

ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরের এক ক্রোশ আন্দাজ উত্তরে আমুড়ের বিষলক্ষ্মী 🗱 জাগ্রতাদেবী। আমুড নামে গ্রাম। চতুঃপার্শস্থ দূর দূরান্তরের গ্রাম হইতে গ্রাম- विभावाकी पर्नन বাসিগণ নানা প্রকার কামনা পূরণের জন্ম করিতে ধাইরা ঠাকুরের দেবীর উদ্দেশে পূজা মানত্ করে এবং দ্বিতীয় ভাবাবেশের কথা। অভীষ্টসিদ্ধি হইলে যথাকালে আসিয়া পূজা বলি প্রভৃতি দিয়া যায়। অবশ্য, আগস্তুক যাত্রীদিগের ভিতর ন্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক হয়, এবং রোগশান্তির কামনাই অত্যান্ত কামনা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোককে এখানে আকুষ্ট করে। দেবীর প্রথমাবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধীয় গল্প ও গান করিতে করিতে সদ্বংশজাতা গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা দলবন্ধ হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে প্রান্তর পার হইয়া দেবীদর্শনে আগমন করিতেছেন —এ দৃশ্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুরের বাল্য-কালে কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রাম যে বহুলোকপূর্ণ এবং এখন

<sup>\*</sup> উক্ত দেবীর নাম বিষ-লক্ষী বা বিশালাক্ষী তাহা ছির করা কঠিন।
প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে মনসা দেবীর অন্ত নাম বিষহরী দেখিতে পাওয়া
যায়। বিষহরী শক্ষী বিষ-লক্ষীতে পরিণত সহজেই হইতে পারে।
আবার মনসা-মঙ্গলাদি গ্রন্থে মনসা দেবীর রূপ বর্ণনায় বিশালাক্ষী শক্রেও
প্রয়োগ আছে। অতএব মনসা দেবীই সন্তবতঃ বিষ-লক্ষী বা বিশালাক্ষী
নামে অভিহিত। হইয়া এখানে লোকের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিষলক্ষী বা বিশালাক্ষী দেবীর পূজা রাঢ়ের অন্তত্ত অনেক স্থলেও দেখিতে
পাওয়া যায়। কামারপুকুর হইতে ঘাটাল আসিবার পথে একস্থলে
আমরা উক্ত দেবীর একটী স্থন্দর মন্দির দেখিয়াছিলাম। মন্দির
সংলগ্ন নাট্য মন্দির, পুছরিণী, বাগিচা প্রভৃতি দেখিয়া ধারণা হইয়াছিল,
এথানে পূজার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

অপেক্ষা অনেক অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহার নিদর্শন, জনশৃত্য জঙ্গলপূর্ণ ভগ্ন ইফুকালয়, জীর্ণ পতিত দেবমন্দির ও রাস-মঞ্চ প্রভৃতি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেজতা আমাদের অনুমান, আনুড়ের দেবীর নিকট তখন যাত্রীসংখ্যাও অনেক অধিক ছিল।

প্রান্তর মধ্যে শৃহ্য অম্বরতলেই দেবীর অবস্থান, বর্ষাতপাদি
হইতে রক্ষার জন্ম কৃষকেরা সামান্য পর্ণাচ্ছাদন মাত্র বৎসর বৎসর
করিয়া দেয়। ইফুকনির্ম্মিত মন্দির যে এককালে বর্ত্তমান ছিল
তাহার পরিচয় পার্শ্বের ভগ্নস্তপে পাত্রয়া যায়। গ্রামবাসীদিগকে
উক্ত মন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলে — দেবী স্বেচ্ছায়
উহা ভান্ধিয়া ফেলিয়াছেন! বলে—

প্রামের রাখাল বালকগণ দেবীর প্রিয় সন্ধী; প্রাভঃকাল হইতে তাহারা এখানে আসিয়া গরু ছাড়িয়া দিয়া বসিবে. গল্প গান করিবে, খেলা করিবে, বনফুল তুলিয়া তাঁহাকে সাজাইবে এবং দেবীর উদ্দেশে যাত্রী বা পণিকপ্রদন্ত মিন্টার ও পয়সা নিজেরা গ্রহণ করিয়া আনন্দ করিবে—এ সকল মিন্ট উপদ্রব না হইলে তিনি গাকিতে পারেন না! এক সময়ে কোন গ্রামের এক ধনী ব্যক্তির অভীন্ট পূরণ হওয়ায় সে ঐ মন্দির নির্মাণ করিয়া দেয় এবং দেবীকে উহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা করে। পুরোহিত সকাল সন্ধ্যা, নিত্য যেসন আসে, আসিয়া পূজা করিয়া মন্দির দার রুদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিল এবং পূজার সময় তির অভ্য সময়ে, যে সকল দর্শনাভিলাধী আসিতে লাগিল তাহারা, দারের জাক্রির রন্ধু মধ্য দিয়া দর্শনী প্রণামী মন্দিরের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যাইতে থাকিল। কাজেই কৃষাণ বালকদিগের আর পূর্বেরর ভায়ে ঐ সকল পয়সা আত্মসাৎ করা ও মিন্টান্নাদি

ক্রয় করিয়া দেবীকে একবার দেখাইয়া ভোজন ও আনন্দ করার স্থবিধা রহিল না। তাহারা ক্ষুণ্ণমনে মাকে জানাইল—মা মন্দিরে চুকিয়া আমাদের খাওয়া বন্ধ করিলি ? তোর দৌলতে নিত্য লাড্ড ু • মোয়া খাইতাম, এখন আমাদের আর ঐ সকল কে খাইতে দিবে ?

গ্রামবাসীরা বলে—সরল কৃষাণ বালকদিগের ঐ অভিযোগ দেবী শুনিলেন এবং ঐ রাত্রেই ঐ মন্দির এমন ফাটিয়া গেল যে পরদিন ঠাকুর চাপা পড়িবার ভয়ে পুরোহিত শশব্যস্তে দেবীকে পুনরায় বাহিরে অম্বরতলে আনিয়া রাখিল! তদবধি যে কেহ পুনরায় মন্দির নির্মাণের জন্ম চেষ্টা করিয়াছে তাহা-দিগকেই দেবী স্বপ্নে বা অন্ম নানা উপায়ে জানাইয়াছেন ঐ কর্মা তাহার অভিপ্রেত নয়। গ্রামবাসীরা বলে—তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও মা ভয় দেখাইয়াও নিরস্ত করিয়াছেন!—স্বথ্নে বলিয়াছেন, "আমি রাখাল বালকদের সঙ্গে মাঠের মাঝে বেশ আছি; মন্দির মধ্যে আমায় আবদ্ধ কর্লে তোর সর্ববনাশ কোর্বো—বংশে কাহাকেও জীবিত রাখ্বো না।"

ঠাকুরের আট বৎসর বয়স—এখনও উপনয়ন হয় নাই।
প্রামের ভদ্রঘরের অনেকগুলি স্ত্রীলোক একদিন দলবদ্ধ হইয়া
পূর্বেবাক্তরূপে ৺বিশালাক্ষী দেবার মানত শোধকরিতে মাঠ ভাঙ্গিয়া
যাইতে লাগিলেন। ঠাকুরের নিজ পরিবারের ছই একজন স্ত্রীলোক
এবং গ্রামের জমিদার ধর্ম্মদাস লাহার বিধবা ভগ্নী প্রসন্নও ইহাদের সঙ্গে ছিলেন। প্রসন্নের সরলতা, ধর্ম্মপ্রাণতা, পবিত্রতা ও
স্মায়িকতা সম্বন্ধে ঠাকুরের উচ্চধারণা ছিল। সকল বিষয়
প্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার পরামর্শ মত চলিতে ঠাকুর, মাতাঠাকুরাণীকে অনেকবার বলিয়াছিলেন এবং প্রসন্নের কথা সময়ে
সময়ে নিজ স্ত্রীভক্তদিগকেও বলিতেন। প্রসন্নও ঠাকুরকে বালক-

কাল হইতে অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহাকে যথার্থ গদাধর বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। সরলা স্ত্রীলোক গদাধরের মুখে ঠাকুর দেবতার পুণ্য কথা এবং ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়া মোহিত হইয়া অনেকবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"হাঁ গদাই তাকে সময়ে সময়ে ঠাকুর বলে মনে হয় কেন বল্ দেখি? হাঁরে, সত্যি সত্যিই ঠাকুর মনে হয়।" গদাই শুনিয়া মধুর হাসি হাসিতেন কিন্তু কিছুই বলিতেন না; অথবা অন্য পাঁচ কথা পাড়িয়া তাঁহাকে ভুলাইবার চেফা করিতেন। প্রসন্ধ সে সকল কথায়, না ভুলিয়া গস্ত্রীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন—"তুই যাই বলিস্ তুই কিন্তু মানুষ নোস্।" প্রসন্ধ ৺রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিজ হস্তে নিত্য সেবার আয়োজন করিয়া দিতেন। পাল পার্বনে ঐ মন্দিরে যাত্রা গান হইত। প্রসন্ধ কিন্তু উহার অল্লই শুনিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—"গদাইয়ের গান শুনে আর কোন গান মিঠে (মিন্ট) লাগেনি—গদাই কান্ খারাপ করে দিয়ে গিয়েছে"—অবশ্য এ সকল অনেক পরের কথা।

দ্রীলোকেরা যাইতেছেন দেখিয়া বালক গদাই বলিয়া বসিলেন, 'আমিও যাইব।' বালকের কফ হইবে ভাবিয়া স্ত্রীলোকেরা
নানারূপে নিষেধ করিলেও কোন কথা না শুনিয়া গদাধর সঙ্গে
সঙ্গে চলিলেন। দ্রীলোকদিগেরও তাহাতে আনন্দ ভিন্ন বেজার
বোধ হইল না। কারণ, সর্বদা প্রফুল্লচিত্ত রক্ষরসপ্রিয় বালক
কাহার না মন হরণ করে ? তাহার উপর এই অল্প বয়সে
গদাইয়ের ঠাকুর দেবতার গান ছড়া সব কণ্ঠস্থ। পথে চলিতে
চলিতে ভাঁহাদিগের অন্ধুরোধে তাহার ছুই চারিটা সে বলিবেই
বলিবে। আর ফিরিবার সময় তাহার ক্ষুধা পাইলেও ক্ষতি নাই,
দেবীর প্রসাদী নৈবেছ ছুথাদি ত ভাঁহাদিগের সঙ্গেই থাকিবে;

তবে আর কি ? গদাইয়ের সঙ্গে যাওয়ায় বিরক্ত হইবার কি আছে বল ? রমণীগণ ঐ প্রকার নানা কথা ভাবিয়া গদাইকে সঙ্গে লইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পথ বাহিয়া চলিলেন এবং গদাইও তাঁহারা যেরূপ ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর দেবতার গল্প গান করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে চলিতে লাগিলেন।

কিন্ত বিশালাক্ষী দেবীর মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রান্তর পার হইবার পূর্বেবই এক অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল। বালক গান করিতে করিতে সহসা থামিয়া গেল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অবশ আড়ফ্ট হইয়া গেল, চক্ষে অবিরল জ্বলধারা বহিতে লাগিল এবং 'কি অস্তথ করিতেছে' বলিয়া তাঁহাদিগের বারম্বার সম্রেহ আহ্বানে সাড়া পর্য্যন্ত দিল না! পথ চলিতে অনভ্যস্ত, কোমল বালকের রোদ্র লাগিয়া সন্দি-গর্ম্মি হইয়াছে ভাবিয়া রমণীগণ বিশেষ শক্ষিত হইলেন এবং সন্নিহিত পুন্ধরিণী হইতে জল আনিয়া বালকের মস্তকে ও চক্ষে প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও বালকের কোনরূপ সংস্থার উদয় না হওয়ায় তাঁহারা এইবার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং ভাবিলেন, এখন উপায় ?—দেবার মানত্ পূজাই বা কেমন করিয়া দেওয়া হয় এবং পরের বাছা গদাইকে বা ভালয় ভালয় কিরূপে গুহে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়; প্রান্তরে জনমানব নাই যে সাহায্য করে—এখন উপায় ? জ্রীলোকেরা বিশেষ বিপন্না হইলেন এবং ঠাকুর দেবতার কথা ভূলিয়া বালককে ঘিরিয়া বসিয়া কখন ব্যক্তন, কখন জলসেক এবং কখন বা তাহার নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল এইরূপে গত হইলে প্রসন্মের প্রাণে সহসা উদয় হইল—বিশ্বাসী সরল বালকের উপর দেবীর ভর হয় নাই ত ?— এইরপ সরলপ্রাণ পবিত্র দেবভক্ত বালক ও স্ত্রী পুরুষদের উপরেই ত দেবদেবীর ভর হয়, শুনিয়াছি! প্রসন্ধ সঙ্গী রমণীগণকে ঐকথা বলিলেন এবং এখন হইতে গদাইকে না ডাকিয়া একমনে ৺বিশালাক্ষীরই নাম করিতে অমুরোধ করিলেন। প্রসন্ধের পুণ্যচারিত্র্যে তাঁহার উপর শ্রন্ধা রমণীগণের পূর্বর হইতেই ছিল, স্মৃতরাং সহজেই ঐ কথায় বিশাসিনী হইয়া এখন দেবীজ্ঞানে বালককেই সম্বোধন করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন—'মা বিশালাক্ষী প্রসন্ধা হও, মা রক্ষা কর, মা বিশালাক্ষী মুখ তুলে চাও, মা অকুলে কুল দাও!'

আশ্চর্য্য! রমণীগণ কয়েক বার ঐরূপে দেবীর নাম থ্রহণ করিতে না করিতেই গদাইয়ের মুখ্মগুল মধুর হাস্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং বালকের অল্প সল্ল সংজ্ঞার লক্ষণ দেখা গেল! তখন আশাসিতা হইয়া তাঁহারা বালকশরীরে বাস্তবিকই দেবীর ভর হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও মাতৃ-সম্বোধনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। \*

ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া বালক প্রাকৃতিক্ত হইল এবং আশ্চর্ব্যের বিষয়, ইতিপূর্বের ঐ রূপ অবস্থার জ্বল্য ভাহার শরীরে
কোনরূপ অবসাদ বা তুর্বেলতা লক্ষিত হইল না। রমণীগণ তথন
ভাহাকে লইয়া ভক্তিগদগদচিত্তে ৺দেবীস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং
যথাবিধি পূজা দিয়া গৃহে ফিরিয়া ঠাকুরের মাতার নিকট সকল
কথা আছোপান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি তাহাতে ভীতা হইয়া
গদাইয়ের কল্যাণে সেদিন কুলদেবতা ৺রঘুবীরের বিশেষ পূজা

কহ কেহ বলেন, এই সময়ে ভক্তির আতিশয়ে স্ত্রীলোকের।
 বিশালাক্ষীর নিমিত্ত আনীত নৈবেছাদিও বালককে ভোজন করিতে
 দিয়াছিলেন।

দিলেন এবং ৺বিশালাক্ষীর উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া তাঁহারও বিশেষ পূজা অঙ্গীকার করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের আর একটা ঘটনা, বাল্যকাল হইতে তাঁহার মধ্যে মধ্যে উচ্চ ভাব ভূমিতে উঠিবার বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করে। ঘটনাটা এইরূপ হইয়াছিল—

কামারপুকুরে ঠাকুরের পিত্রালয় হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে কিয়দূরে একঘর স্থবর্ণ বণিক বাস করিত। পাইনরা যে, তখন
বিশেষ শ্রীমান ছিল তৎপরিচয় তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিচিত্র
কারুকার্য্যখিচিত ইফকনির্মিত শিবমন্দিরে এখনও পাওয়া
যায়। ঐ পরিবারের ছই একজন মাত্র এখন বাঁচিয়া আছে
এবং ঘর দ্বার ভয় ও ভূমিসাৎ হইয়াছে। গ্রামের লোকের
নিকট শুনিতে পাওয়া যায় পাইনদের তখন কত শ্রীরৃদ্ধি ছিল,
বাটীতে লোক ধরিত না এবং জনী জারাৎ চাষ বাস্ গরু
লাক্ষলও যেমন ছিল নিজেদের বাবসায়েও তেমনি বেশ ছুপয়সা
আয় ছিল। তবে পাইনরা গ্রামের জনিদারদের মত ধনাঢা
ছিল না, মধাবিৎ গৃহস্থ শ্রেণীভুক্ত ছিল।

পাইনদের কর্ত্তা বিশেষ ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। সমর্থ হইলেও
নিজের বসত বাটাটী ইফকনির্দ্মিত করিতে প্রয়াস পান নাই,
বরাবর মাট-কোটাতেই† বাস করিতেন; দেবালয়টী কিন্তু ইফক
পোড়াইয়া বিশিফ্ট শিল্পী নিযুক্ত করিয়া স্থন্দরশিবরাত্তিকালে শিব
ভাবে নির্দ্মাণ করিয়াছিলেন। কর্ত্তার নাম
ভাবাবেশ। রসিক লাল ছিল, তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না;
কন্যা অনেকগুলি ছিল এবং বিবাহিতা স্ইলেও সকলগুলিই. কি

<sup>†</sup> বাশ, কাঠ, থড়, মৃত্তিকা সহায়ে নির্মিত দিতল বাটীকে পল্লীগ্রামে
"মাঠ-কোটা" বলে। ইহাতে ইষ্টকের সম্পর্ক থাকে না।

কারণে বলিতে পারি না, সর্ববদা পিত্রালয়েই বাস করিত। শুনিয়াছি, ঠাকুরের যখন দশ বার বংসর বয়স তখন উহাদের সর্বক্ কনিষ্ঠা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। কন্যাগুলি সকলেই রূপবতী ও দেবছিজভক্তিপরায়ণা ছিল এবং প্রতিবেশী বালক গদাইকে বিশেষ স্নেহ করিত্র। ঠাকুর বাল্যকালে অনেক সময় এই ধর্ম্মনিষ্ঠ পরিবারের ভিতর কাটাইতেন এবং পাইনদের বাটীতে তাঁহার উচ্চ ভাব-ভূমিতে উঠিয়া অনেক লীলার কথা এখনও গ্রামে শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ঘটনাটী কিন্তু আমরা ঠাকুরের নিকটেই শুনিয়াছিলাম।

কামারপুকুরে বিষ্ণুভক্তি ও শিবভক্তি পরস্পর দেষাদেষি না করিয়া বেশ পাশাপাশি চলিত বলিয়া বোধ হয়। এখনও শিবের গাজনের ত্যায় বৎসর বৎসর বিষ্ণুর চিবিশ প্রহরী নাম-সংস্কীর্ত্তন সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তবে শিবমন্দির ও শিবস্থানের সংখ্যা, বিষ্ণু মন্দিরাপেক্ষা অধিক। স্থবর্গ বণিকদিগের ভিত্তর অনেকেই গোঁড়া বৈষ্ণুব হইয়া থাকে; নিত্যানন্দ প্রভুর উদ্ধারণ দতকে দাক্ষা দিয়া উদ্ধার করিবার পর হইতে ঐ জাতির ভিত্তর বৈষ্ণুব মত বিশেষ প্রচলিত। কামারপুকুরের পাইনরা কিন্তু শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই ভক্ত ছিল। বৃদ্ধ কর্ত্তা পাইন, একদিকে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা হরিনাম যেমন করিতেন তেমনি আবার অত্যদিকে শিব প্রতিষ্ঠা এবং শিবরাত্রি ব্রত পালন করিতেন। রাত্রি জাগরণে সহায়ক হইবে বলিয়া ঐ ব্রত্কালে পাইনদের বাটীতে যাত্রা গানের বন্দোবস্ত হইত।

একবার ঐরপে শিবরাত্রি ব্রতকালে পাইনদের বাটীতে যাত্রার বন্দোবস্ত হইয়াছে। নিকটবর্তী গ্রামেরই দল, শিবমহিমাসূচক পালা গাহিবে, রাত্রি একদণ্ড পরে যাত্রা বসিবে। সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাওয়া গেল যাত্রার দলে যে বালক শিব সাজিয়া থাকে তাহার সহসা কঠিন পীড়া হইয়াছে, শিব সাজিবার লোক বন্ত সন্ধানেও পাওয়া যাইতেছে না. অধিকারী হতাশ হইয়া অল্পকার নিমিত্ত যাত্রা বন্ধ রাখিতে মিনতি করিয়া পাঠাইয়াছেন! এখন উপায় ? শিবরাত্রিতে রাত্রি জাগরণ কেমন করিয়া হয় ? বুদ্ধেরা পরামর্শ করিতে বসিলেন এবং অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, শিব সাজিবার লোক দিলে তিনি অন্ত রাত্রে যাত্রা করিতে পারিবেন কি না। উত্তর আসিল, শিব সাজিবার লোক পাইলে পারিব। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ আবার পরামর্শ জুডিল, শিব সাজিতে কাহাকে অনুরোধ করা যায়। স্থির হইল, গদাইয়ের বয়স অল্ল হইলেও সে অনেক শিবের গান জানে এবং শিব সাজিলে তাহাকে দেখাইবেও ভাল, তাহাকেই বলা যাক। তবে শিব সাজিয়া একট আধট কথাবার্তা কহা, তাহা অধিকারী স্বয়ং কৌশলে চালাইয়া লইবে। গদাধরকে বলা হইল. সকলের আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঐ কার্য্যে সম্মত হইলেন। পূর্বব নির্দ্ধারিত কথামত রাত্রি একদণ্ড পরে যাত্রা বসিল।

গ্রানের জমীদার ! ধর্ম্মদাস লাহার, ঠাকুরের পিতার সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দ থাকায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাবিষ্ণু লাহা ও ঠাকুর উভয়ে 'স্যাঙাং' পাতাইয়া ছিলেন। 'স্যাঙাং' শিব সাজি-বেন জানিয়া গঙ্গাবিষ্ণু ও তাঁহার দলবল মিলিয়া ঠাকুরের অনুরূপ বেশ ভূষা করিয়া দিতে লাগিলেন। ঠাকুর শিব সাজিয়া সাজঘরে বসিয়া শিবের কথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার আসরে ডাক পড়িল এবং তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে জনৈক পথ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে আসরের দিকে লইয়া যাইতে উপস্থিত হইল। বন্ধুর আহ্বানে ঠাকুর উঠিলেন এবং কেমন উন্মনাভাবে কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া ধীর মন্তর গতিতে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া স্থির ভাবে দগুায়মান হইলেন। তখন ঠাকুরের সেই জটাজটিল বিভৃতি-মণ্ডিত বেশ. সেই ধীর স্থির পাদক্ষেপ ও পরে অচল অটল স্থিতি এবং বিশেষতঃ সেই অপার্থিব অন্তমু খী নির্নিমেষ দৃষ্টি ও অধরকোণে ঈষৎ হাস্তরেখা দেখিয়া লোকে কি এক অব্যক্ত অনির্ববচনীয় দিব্য ভাব উপলব্ধি করিয়া আনন্দে বিস্ময়ে পল্লীগ্রামের প্রথামত উচ্চরবে হরি ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং রমণীগণের কেহ কেহ উলুধ্বনি এবং কেহ কেহ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর সকলকে স্থির করিবার জন্ম অধিকারী ঐ গোলযোগের ভিতরেই শিবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শ্রোতারা কণঞ্চিৎ স্থির হইল বটে কিন্তু পরস্পরে ইসারা ও গা ঠেলিয়া, 'বাহবা, বাহবা গদাইকে কি স্থন্দর দেখাইতেছে, ছোঁড়া শিবের পালাটা এত ফুন্দর করতে পারবে তা কিন্তু ভাবিনি, ছোঁড়াকে বাগিয়ে নিয়ে আমাদের: একটা যাত্রার দল করলে হয়,' ইত্যাদি—নানা কথা অনুচচস্বরে চলিতে লাগিল। গদাধর কিন্ত তখনও সেই একই ভাবে দণ্ডায়মান, অধিকন্তু তাঁহার বক্ষ বহিয়া অবিরত নয়নাশ্রু পতিত হইতেছে! এইরূপে কিছুক্ষণ অতীত হইলে গদাধর তথনও স্থান পরিবর্ত্তন বা বলা কহা কিছুই করিতেছেন না দেখিয়া অধিকারী ও পল্লীর বৃদ্ধ ছুই এক জন বালকের নিকটে গিয়া দেখেন তাহার হস্ত পদ অসাড়—বালক সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্য ! তখন গোলমাল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। কেহ বলিল—জল. জল, চোখে মুখে জল দাও; কেহ বলিল, বাতাস কর; কেহ বলিল—শিবের ভর হয়েচে, নাম কর : আবার কেহ বলিল— ছোঁড়াটা রস ভঙ্গ করলে, যাত্রাটা আর শোনা হোলো না দেখ্চি! যাহা হটক, বালকের কিছুতেই সংজ্ঞা হইতেছে না

দেখিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল এবং গদাধরকে কাঁধে লইয়া কয়েক জন কোনরূপে বাড়ী পোঁছিইয়া দিল। শুনিয়াছি, সে রাত্রে গদাধরের সে ভাব বহু প্রযক্ত্বেও ভঙ্গ হয় নাই এবং বাড়ীতে কাশ্লাকাটি উঠিয়াছিল। পরে সূর্য্যোদয় হইলে তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন।

## তৃতীয় অধ্যায়।

## সাধকভাবের প্রথম বিকাশ।

ভাবতন্ময়তা সম্বন্ধে পূর্বেবাক্ত ঘটনাগুলি ভিন্ন আরও অনেক কথা ঠাকুরের বাল্যজীবনে শুনিতে ঠাকুরের বাল্যজীবনে ভাবতন্ময়তার পরিচান্নক ভাবতন্ময়তার পরিচান্নক অভ্যান্ত দৃষ্ট্যুস্ত।
তাঁহার মনের এরপে স্বভাবের পরিচয় আমরা সময়ে সময়ে পাইয়া থাকি।

যেমন—গ্রামের কুস্তকার শিব তুর্গাদি দেবদেবার প্রতিমা গড়িতেছে, বয়স্থবর্গের সহিত যথা ইচ্ছা বেড়াইতে বেড়াইতে ঠাকুর তথায় আগমন করিয়া মূর্ত্তিগুলি দেখিতে দেখিতে সহসা বলিলেন—'এ কি হইয়াছে ? দেব-চক্ষু কি এইরূপ হয় ?—এই ভাবে জাঁকিতে হয়'—বলিয়া যে ভাবে টান দিয়া অঙ্কিত করিলে চক্ষে অমানব শক্তি, করুণা অন্তর্মুখীনতা ও আনন্দের একত্র সমাবেশ উপস্থিত হইয়া মূর্ত্তিগুলিকে জীবন্ত দেবভাব-সম্পন্ন করিয়া তুলিবে তাহাকে তদ্বিয় বুঝাইয়া দিলেন! বালক গদাধর কখনও শিক্ষালাভ না করিয়া কেমন করিয়া ঐ কথা বুঝিতে ও বুঝাইতে সক্ষম হইল, সকলে অবাক হইয়া তাহা ভাবিতে থাকিল এবং ঐ বিষয়ের কারণ খুঁজিয়া পাইল না!

যেমন—ক্রীড়াচ্ছলে বয়স্থদিগের সহিত কোন দেববিশেষের পূজা করিবার সঙ্কল্প করিয়া ঠাকুর স্বহস্তে ঐ মূর্ত্তি এমন স্থন্দর ভাবে গড়িলেন, বা আঁকিলেন যে লোকে দেখিয়া উহা দক্ষ কুস্তকার বা পটুয়ার কার্য্য বলিয়া স্থির করিল ! বেমন—অ্যাচিত অতর্কিতভাবে কোন ব্যক্তিকে এমন কোন কথা বলিলেন যাহাতে তাহার মনোগত বহুকালের সন্দেহ-বিশেষ মিটিয়া গেল বা সে তাহার ভাবা জীবন নিয়মিত করিবার •বিশেষ সন্ধান ও শক্তি লাভ করিয়া স্তম্ভিতহ্বদয়ে ভাবিতে লাগিল, বালক গদাইকে আশ্রয় করিয়া তাহার আরাধ্য দেবতা কি করুণায় তাহাকে ঐরূপে পথ দেখাইলেন!

যেমন—শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা যে প্রশ্নের মীমাংস। করিতে পারিতেছেন না, বালক গদাই তাহা এক কথায় মিটাইয়া দিলেন ও সকলকে চমৎকৃত করিলেন।

\*ঠাকুরের বাল্যজীবন সম্বন্ধে ঐরপ যে সকল অদুত ঘটনা আমরা শুনিয়াছি তাহার সকলগুলিই যে ঠাহুরের জীবনের ঐ তাহার অনহ্যসাধারণ উচ্চ ভাবভূমিতে প্রকার শ্রেণীনির্দেশ। আরোহণ করিয়া দিব্যশক্তি প্রকাশের পরিচায়ক, তাহা নহে। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ঐরপ হইলেও অপর সকল গুলিকে আমরা সাধারণতঃ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। উহাদিগের কতকগুলি তাহার অদুত স্মৃতির, কতকগুলি প্রবল বিচারবৃদ্ধির, কতকগুলি বিশেষ নিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার, কতকগুলি অপীম সাহসের, কতকগুলি রঙ্গরসপ্রিয়তার, এবং কতকগুলি অপীম সাহসের, কতকগুলি রঙ্গরসপ্রিয়তার, এবং কতকগুলি অপীম প্রেম বা করুণার পরিচায়ক। পূর্ণেরাক্ত সকল শ্রেণীর সকল ঘটনাবলীর ভিতরেই কিন্তু তাহার মনের অসাধারণ বিশাস, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা ওতপ্রোত্রপ্রভাবে জড়িত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায়,—বিশ্বাস, পিত্রতা ও স্বার্থহার মন যেন স্বভাবতঃ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং

<sup>\* \*</sup> शुक्रजार পूर्वार्क-8र्थ जशाम, ১२७ शृष्टी (नथ।

সংসারের নানা ঘাত প্রতিঘাত উহাতে স্মৃতি, বুদ্ধি, প্রতিজ্ঞা, সাহস, রঙ্গরস, প্রেম ও করুণার তরঙ্গসমূহের সময়ে সময়ে উদয় করিতেছে। কয়েকটী দৃষ্টাস্তের এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা সম্যকরূপে ধারণা করিতে পারিবেন।

পল্লীতে রাম বা কৃষ্ণধাত্রা হইয়াছে, অন্যান্য লোকের সহিত

বালক গদাধরও তাহা শুনিয়াছে; ঐসকল
পরিত্র পুরাণকথা ও গানের বিষয় ভুলিয়া
পরদিন যে যাহার স্বার্থচেক্টায় লাগিয়াছে।
কিন্তু বুলিক গদাইয়ের মনে উহা ষে ভাবতরক্ষ তুলিয়াছে তাহার
বিরাম নাই; বালক ঐ সকলের পুনরারত্তি করিয়া আনন্দাপ
ভোগের জন্ম বয়স্থবর্গকে সমীপস্থ আম্রকাননে একত্র করিয়াছে
এবং উহাদিগের প্রত্যেককে পালার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা
যথাসন্তব আয়ত্ত করাইয়া ও আপনি প্রধান চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ
করিয়া উহার অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে! সরল ক্ষাণ
পার্শ্বের ভূমিতে চাষ দিতে দিতে বালকদিগের ঐরপ ক্রীড়া
দর্শনে মুম্হদয়ে ভাবিতেছে একবার মাত্র শুনিয়া পালাটীর প্রায়
সমগ্র কথা ও গানগুলি উহারা এরপে আয়ত্ত করিল কিরপে ?

উপনয়নকালে বালক, আগ্নীয় স্বজন এবং সমাজপ্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে ধরিয়া বসিল, কর্ম্মকারজাতীয়া পৃচ প্রতিজ্ঞার দৃষ্টান্ত। ধনী নাম্নী কামিনীকে ভিক্ষামাতা স্বরূপে বরণ করিবে! স্বাম অথবা, ধনীর স্বেহ ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া এবং তাহার হৃদয়ের অভিলাষ জানিতে পারিয়া বালক সামাজিক শাসনের কথা ভুলিয়া ঐ নীচ জাতীয়া রমণীর সহস্ত-পক্ষ ব্যঞ্জনাদি কাড়িয়া খাইল !!—ধনীর ভীতি-প্রসূত

ভক্তাব পৃকার্দ্ধ— ৪র্থ অধ্যায় ১৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

সাগ্রহ নিষেধ বালককে ঐ কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারিল না।

বিভৃতিমণ্ডিত জটাধারী নাগা ফকীর দেখিলে সহর বা পল্লীগ্রামের সকল বালকের হৃদয়ে সর্ববদা অসীম সাহবের দৃষ্টান্ত। ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐরূপ ফকীরেরা অল্পবয়স্ক বালকদিগকে নানারূপে ভুলাইয়া অথবা, স্থযোগ পাইলে বলপ্রয়োগ করিয়া দূরদেশে লইয়া যাইয়া দলপুষ্টি করে এরূপ কিম্বদন্তি বঙ্গের সর্বনত্র প্রচলিত। কামারপুকুরের দক্ষিণ প্রান্তে ৺পুরীধামে যাইবার যে পথ আছে সেই পথ দিয়া তখন তখন নিতা ঐরূপ সাধু ফকার বৈরাগী বাবাজীর দল যাওয়া আসা করিত এবং গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষারতি দ্বারা আহান্য সংগ্রহপূর্বক তুই এক দিন বিশ্রান করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইত। কিম্বদন্তিতে ভীত হইয়া বয়স্তগণ দূরে পলা-ইলেও বালক গদাই ভীত হইবার পাত্র ছিল না। ঐরপ ফকীরের দল দেখিলেই ভাহাদিগের সহিত মিশিয়া মধুরালাপ ও সেবায় তাহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া তাহাদের আচারব্যবহার তন্ন তন্ন-ভাবে লক্ষ্য করিবার জন্ম অনেক কাল তাহাদের সঙ্গে কাটাইত। কোন' কোন দিন তাহাদিগের সপ্রেমাহ্বানে দেবোদেশ্যে নিবেদিত তাহাদিগের অন্ন খাইয়া বালক বাটীতে ফিরিত এবং মাতার নিকট ঐ বিষয়ে গল্প করিত। তাহাদিগের প্রতি অনুরাগবশতঃ বৈরাগী-বেশধারণের জন্য বাস্ত হইয়া বালক একদিন সর্ব্বাঙ্গ তিলকাঙ্কিত করিয়া পিতা' মাতা প্রদত্ত নৃতন বসনখানি ছিঁড়িয়া কৌপীন ও বহি-র্বাসরূপে ধারণ করিয়া বাটীতে জননীর নিকট আগমন করিয়াছিল !

গ্রামের নীচ জাতিদের ভিতর অনেকে রামায়ণ মহাভারত শাঠ করিতে জানিত না! ঐ সকল গ্রন্থ শুনিবার ইচ্ছা হইলে তাহারা পড়িয়া বুঝাইয়া দিতে পারে এমন কোন ব্রাহ্মণ বা সঞ্চোণীর লোককে আহ্বান করিত এবং ঐ ব্যক্তি আগমন করিলে ভক্তিপূর্বক পদ ধোত করিবার জল, নৃতন হুঁকায় তামাকু এবং উপবেশন করিয়া পাঠণকরিবার জন্ম উত্তম আসন বা তদভাবে নৃতন একখানি মাতুর প্রদান করিত। ঐরূপে সম্মানিত হইয়া সে ব্যক্তি ঐকালে অহন্ধার অভিমানে ফ্রাত হইয়া শ্রোতাদিগের নিকটে কিরূপ উচ্চাসন গ্রহণ করিত এবং কত প্রকার বিসদৃশ অক্সভঙ্গী ও স্থরে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে তাহাদিগকে আপন প্রাধান্ম জ্ঞাপন করিত, তীক্ষবিচারসম্পন্ন রক্ষরসপ্রিয় বালক ঐফ্রানে উপস্থিত থাকিয়া তাহা লক্ষ্য করিত এবং সময়ে সময়ে অপরের নিকট গল্ভারভাবে উহার অভিনয় করিয়া হাস্ত কোতুকের রোল ছুটাইয়া দিত।

ঠাকুরের বাল্যজাবনের ঐ সকল কথার আলোচনায় আমরা
ব্ঝিতে পারি তিনি কিরূপ মন লইয়া সাধনায়
ঠাকুরের মনের স্বাভা
অগ্রসর হইয়াছিলেন। বুঝিতে পারি যে,
ঐরপ মন, যাহা ধরিবে তাহা করিবেই করিবে,
যাহা শুনিবে তাহা কখনও ভুলিবে না এবং অভীফলাভের পথে
যাহা অন্তরায় বলিয়া বুঝিবে সবলহস্তে তাহা তৎক্ষণাৎ দূরে
নিক্ষেপ করিবে। বুঝিতে পারি যে, ঐরূপ হৃদয়, ঈশরের উপর,
আপনার উপর এবং মানবসাধারণের অন্তর্নিহিত দেবপ্রকৃতির
উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সংসারের সকল কার্য্যে অগ্রসর
হইবে, নীচ অপবিত্র ভাবসমূহ ত দূরের কথা—সঙ্কীর্ণতার স্বল্পমাত্র
গন্ধও যে সকল ভাবে অনুভূত হইবে কখনই তাহাকে উপাদেয়
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না, এবং পবিত্রতা প্রেম ও করণাই

কেবল উহাকে সর্ববিকাল সর্ববিষয়ে নিয়মিত করিবে। আবার ঐ সঙ্গে একথাও হৃদয়ঙ্গম হয় যে, আপনার বা অন্তের অন্তরের কোন ভাবই আপন আকার লুকায়িত রাখিয়া ছদ্মবেশে ঐরূপ ছদয়মনকে কখনও প্রতারিত করিতে পারিবে না। ঠাকুরের ছদয়মনের ঐরূপ গঠনের কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হইলে তবেই আমরা তাঁহার সাধকজীবনের অনুষ্ঠান-সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব।

সাধকভাবের প্রথম বিকাশ ঠাকুরের জীবনে আমরা দেখিতে পাই কলিকাতায়, তাঁহার ভ্রাতার চতুষ্পাঠীতে— সাধকভাবের যেদিন বিভাশিক্ষায় মনোযোগী হইবার জন্ম প্রকাশ—'চাল কলা বাধা বিভা। শিথিব না. সগ্রজ রামকুমারের তিরস্কার ও অনুযোগের মাছাতে মথার্থ আন উত্তরে তিনি স্পাষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন---হয় সেই বিজা "চাল কলা বাঁধা বিভা আমি শিখিতে চাহি শিৰিব'। না : আমি এমন বিভা শিখিতে চাহি যাহাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয় !" ঠাকুরের বয়স তখন সতর বৎসর হইবে। গ্রামা পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষা বিশেষ অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া অভিভাবকেরা পরামর্শ স্থির করিয়া উহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া রাখিয়াছেন। ঝামাপুকুরে ৬ দিগম্বর মিত্রের বাটীর সমীপে জ্যোতিষ এবং স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন তাঁহার স্বধর্মনিষ্ঠ অগ্রজ তখন টোল খুলিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন এবং পূর্বেবাক্ত মিত্র পরিবার ভিন্ন পল্লীর অপর কয়েকটী বর্দ্ধিষ্ণু ঘরে নিত্য দেবসেবার ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিতাক্রিয়া সমাপনপূর্বক ছাত্রগণকে পাঠ দান করিতেই তাঁহার প্রায় সমস্ত সময় অতিবাহিত । হইত, স্থুতরাং অপরের গৃহে তুই সন্ধ্যা নিত্য গমন করিয়া দেব- সেবা যথারীতি সম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে বিষম ভার হইয়া উঠিতেছিল। অথচ সহসা উহা ত্যাগ করিতেও পারিতেছিলেন না। কারণ, বিদায় আদায়ে টোলের যাহা উপসত্ব হইত, তাহা

কলিকাতায় ঝামা-পুকুরে রামকুমারের টোলে বাসকালে•ঠাকু-রের আচরণ।

অল্প, এবং দিন দিন ব্রাস ভিন্ন উহার বৃদ্ধি হইতেছিল না; এরূপ অবস্থায় দেবসেবার পারিশ্রমিক স্বরূপে যাহা পাইয়া থাকেন তাহা ত্যাগ করিলে সংসার চলিবে কিরূপে? অতএব নানা তোলাপাড়ার পর কনিষ্ঠকে

আনাইয়া ভাহার উপর দেবসেবার ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং অধ্যা-পনাতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। গদাধর এখানে আঁসিয়া নিজ মনোমত কর্ম্ম পাইয়া উহা সানন্দে সম্পন্ন করিতেছিলেন, এবং অগ্রজের সেবা ভিন্ন কিছু কিছু পাঠাভ্যাসও করিতেছিলেন। অশেষ গুণসম্পন্ন প্রিয়দর্শন বালক অল্লকালেই যজমান পবিবারবর্গ সকলের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কামার-পুকুরের স্থায় এখানেও ঐ সকল সম্ভ্রান্ত পরিবারের রমণীগণ তাঁহার কর্মাদক্ষতা, সরল ব্যবহার, মিফালাপ এবং দেবভক্তি দর্শনে তাঁহার নিকট নিঃসঙ্কোচে আগমন করিতেছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা ছোট খাট 'ফাইফরমাস' করাইয়া লইতে এবং তাঁহার মধুর কঠের ভজন শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। এইরূপে কামারপুকুরের স্থায় এখানেও বালকের আপনার দল বিনা চেম্টায় গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং বালকও অবসর পাইলেই ঐ সকল স্ত্রীপুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দে দিন কাটাইতেছিলেন। স্বতরাং এখানে আসিয়াও বালকের বিত্যাশিক্ষার যে বড় একটা স্থবিধা হইতেছিল না. একথা বুঝিতে পারা যায়।

রামকুমার পূর্বেবাক্ত বিষয় লক্ষ্য করিয়াও সহসা কিছু বলিতে পারিতেছিলেন না। কারণ, একে ত মাতার প্রিয় কনিষ্ঠকে তাঁহার স্নেহস্তথে বঞ্চিত করিয়া এক প্রকার, নিজের স্থবিধার জন্মই দূরে আনিয়াছেন তাহার উপর ভ্রাতার গুণে আকৃষ্ট হইয়া লোকে তাহাকে অম্বেষণ করিয়া সাদরে বাটীতে আহ্বান ও নিমন্ত্রণাদি করিতেছে, বালকও তাহাতে আনন্দিত, এ অবস্থায় বালকের আনন্দে বিস্নোৎপাদন করা কি যুক্তি-যুক্ত ?—এবং ঐরূপ করিলে বালকের কলিকাতাবাস কি বনবাস-তুল্য অসহ হইয়া উঠিবে না ? সংসারে অভাব না থাকিলে বালককে মাতার নিকট হইতে দূরে আনিবার কোনই প্রায়োজন ছিল না। কামারপুকুরের নিকটবর্তী গ্রামান্তরে কোন মহো-পাধ্যায়ের নিকটে পড়িতে পাঠাইলেই চলিত। বালক তাহাতে মাতার নিকটে থাকিয়াই বিলাভাবে করিতে পারিত। ঐরপ চিন্তার বশবতী হইয়া রামকুমার কয়েক মাস কোন কথা না বলিলেও পরিশেষে কর্ত্তবাজ্ঞানের প্রেরণায় একদিন বালককে পাঠে মনোযোগী হইবার জন্ম মৃতু তিরস্কার করিয়াছিলেন। কারণ—সরল, সর্ববদা আত্মহারা বালককে পরে ত সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হইবে ? এখন হইতে যদি সে আপনার সাংসারিক অবস্থার যাহাতে উন্নতি হয় এমন পথে আপনাকে নিয়মিত করিয়া চলিতে না শিখে তবে ভবিষ্যতে কি আর ঐরপ করিতে পারিবে ? অতএব ভ্রাত্বাৎসল্য এবং সংসারের অভিজ্ঞতাই যে, রামকুমারকে ঐ কার্য্যে প্রব্রুত্ত করাইয়াছিল একথা স্পাফী।

কিন্তু স্নেহপরবশ রামকুমার সংসারের স্বার্থপর কঠোর প্রথায় ঠেকিয়া শিখিয়া কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও নিজ কনিষ্ঠের অদ্ভুত মানসিক গঠন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। বালক

যে, এই অল্প বয়সেই সংসারী মানবের সর্বববিধ চেম্টার এবং আজীবন পরিশ্রমের কারণ ধরিতে পারিয়াছে. নিৰু আতার মানসিৰু এবং চুই দিনের প্রতিষ্ঠা ও ভোগস্থখলাভকে একৃতি সম্বন্ধে রাম-তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মানবজীবনের অন্য উদ্দেশ্য কুমারের অনভিজ্ঞতা। নিদ্ধারিত করিয়াছে, একথা তিনি স্বপ্লেও হৃদয়ে আনয়ন করিতে পারেন নাই। স্থতরাং তিরক্ষারে বিচলিত না হইয়া সরল বালক যখন তাঁহাকে প্রাণের কথা পূর্বেবাক্তরূপে খুলিয়া বলিল তখন তিনি বালকের কথা হৃদয়ক্ষম করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন পিতামাতার বহু আদরের বালক, জীবনে এই প্রথম তিরক্ষত হইয়া অভিমান বা বিরক্তিতে ঐরূপ উত্তর প্রদান করিতেছে। সত্যনিষ্ঠ বালক তাঁহাকে আপন অন্তরের কথা বুঝাইতে সেদিন অনেক চেফা পাইল, অর্থকরী বিছা শিখিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছেনা একথা নানাভাবে প্রকাশ করিল. কিন্তু বালকের সে কথা শুনে কে ? বালক ত বালক, বয়োবুদ্ধ কাহাকেও যদি কোনদিন আমরা স্বার্থচেফীয় পরাম্ব্য দেখি তবে গম্ভীরভাবে সিদ্ধান্ত করিয়া বসি—তাহার মস্তিদ্ধ বিকৃত হইয়াছে !

বালকের ঐ সকল কথা রামকুমার সেদিন বুঝিলেন না। অধিকন্ত ভালবাসার পাত্রকে তিরন্ধার করিয়া পরক্ষণে আমরা যেমন অনুতপ্ত হই এবং তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে আদর যত্ন করিয়া স্বয়ং শান্তিলাভ করিতে চেন্টা করি, কনিষ্ঠের প্রতি তাঁহার প্রতিকার্য্যে ব্যবহার এখন কিছুকাল ঐরপ হইয়া উঠিল। বালক গদাধর কিন্তু নিজ মনোগত অভিপ্রায় সফল করিবার জন্ম এখন হইতে যে, অবসর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এ বিষয়ের পরিচয় আমরা তাঁহার পর পর কার্য্য দেখিয়া বিশেষ-রূপে পাইয়া থাকি।

পূর্বেবাক্ত ঘটনার পরের ছই বৎসরে ঠাকুর এবং তাঁহার অগ্রজের জীবনে পরিবর্ত্তনের প্রবাহ কিছু প্রবলভাবে চলিয়াছিল। অএজের আর্থিক অবস্থা দিন দিন অবসন্ন হইতেছিল, এবং নানাভাবে চেফা করিলেও তিনি কিছতেই ঐ রামকুমারের সাংসা-বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছিলেন না। রিক অবস্থা। টোল বন্ধ করিয়া অপর কোন কার্যা স্বীকার করিবেন কি না ভদ্বিষয়ে নানা ভোলাপাড়াও তাঁহার মনো-চলিতেছিল। কিন্তু কিছই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তবে একগা মনে মনে বেশ বুঝিতে-ছিলেন, যে, সংসারযাত্রা নির্নাহের অন্য উপায় শীঘ্র গ্রহণ না করিয়া এরূপে দিন কাটাইলে পরিশেষে ঋণগ্রস্ত হইয়া নানা অনর্থ উপস্থিত হইবে। কিন্তু কি উপায় স্বলম্বন কবিবেন ? যজন, যাজন, ও অধ্যাপন ভিন্ন অন্য কোন কাৰ্য্যই ত শিখেন নাই. এবং চেষ্টা করিয়া এখন যে. সময়োপযোগী কোন অর্থকরী বিভা শিখিবেন সে উত্তম উৎসাহই বা প্রাণে কোথায় ? আবার. ঐরপ শিক্ষা লাভ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের পথে অগ্রসর হইলে নিজ নিত্যক্রিয়া ও পূজাদি সম্পন্ন করিবার অবসর লাভ যে কঠিন হইবে, ইহাও বুঝিতে পারিলেন। স্কুতরাং "যাহা করেন ৺রঘু-বীর" বলিয়া ঐরূপ চিন্তা হইতে মনকে ফিরাইয়া যাহা এতকাল করিতেছিলেন তাহাই ভগ্নহৃদয়ে করিয়া যাইতে লাগিলেন। কারণ, ঈশ্বরবিশাসী, সামান্তে সম্ভুষ্ট, সাধুপ্রকৃতি রামকুমার বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ উত্তমী পুরুষ ছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সে যাহা হউক ঐক্নপ অনি\*চয়তার মধ্যে একটী ঘটনা ঈশ্বরেচ্ছায় রামকুমারকে পথ দেখাইয়া শীঘ্রই নিশ্চিন্ত করিয়াছিল।

## চতুর্থ অধ্যায়।

## দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী

সম্ভবত: সন ১২৫৬ সালে রামকুমার যখন কলিকাতায় চতু-

ষ্পাঠী খুলিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর ছিল।

সংসারের অভাব অনটন ঐ কালের কিছু পূর্বব হইতে তাঁশ্রকে কিছু কিছু চিন্তিত করিয়াছিল এবং তাঁহার পত্নী একমাত্র পুত্র অক্ষয়কে প্রস্বান্তে মৃত্যুমুখে পতিতা হইয়াছিলেন। আছে সাধক রামকুমার তাঁহার পত্নার মৃত্যুর কণা পূর্বব হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন এবং পরিবারস্থ কাহাকেও কাহাকেও বলিয়াছিলেন, 'ও ( তাঁহার পত্নী ) এবার আর বাঁচিবে না।' ঠাকুর তথন চতুর্দ্দশ বর্দে পদার্পণ করিয়াছেন। শালী কলিকাতায় নানা ধনী ও মধ্যবিৎ শ্রেণীর রামকুমারের কলি- লোকের বাস: শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি ক্রিয়াকলাপে. কাভায় টোল খুলিবার বিবিধ ব্যবস্থাপত্রদানে এবং টোলের ছাত্র-কারণ ও সময়নিরূপণ। দিগকে বিজ্ঞালাভে পারদর্শী করিয়া সেখানে স্থপশুত বলিয়া একবার খ্যাতি লাভ করিতে পারিলে সংসারের আয়ব্যয়ের জন্ম তাঁহাকে আর চিন্তান্বিত হইতে হইবে না — বোধ হয় এইরূপ একটা কিছু ভাবিয়াই পত্নীবিয়োগবিধূর রাম-কুমার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। অথবা এমন হইতে পারে, পত্না-বিয়োগে তিনি জীবনে যে বিশেষ পরিবর্ত্তন ও অভাব অনুভব করিতেছিলেন, বিদেশে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে তাহার হস্ত হইতে স্বয়ং কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করিবেন এবং পূর্বোক্ত প্রকারে সংসারের আয়েরও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইবে এই-রূপ ধারণাই তাঁহাকে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। যাহাই হউক ঝামাপুকুরের চতুজ্গাঠীর জন্ম হইবার আন্দাজ তিন চারি বৎসর পরে তিনি ঠাকুরকে যেজন্ম কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন এবং ১২৫৯ সালে কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুর যে ভাবে তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করেন তাহা আমরা ইতিপূর্বের পাঠককে বলিয়াছি।

• ঠাকুরের জীবনের অতঃপর ঘটনাবলী জানিতে হইলে আমাদিগকে অত্যত্র দৃষ্টি করিতে হইবে। বিদায় আদায়ের স্থাবিধার জন্ম ছাতুবাবুর দলে নাম লিখাইয়া তাঁহার অগ্রজ যখন নিজ চতুস্পাঠীর শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্রপর ছিলেন তখন কলিকাতার অন্যত্র একস্থলে, এক স্থাবিখ্যাত পরিবারমধ্যে ঈশুরেচ্ছায় যে ঘটনাপরস্পরার উদয় হইতেছিল তাহাতেই এখন পাঠককে একবার মনোনিবেশ করিতে হইবে।

কলিকাতার দক্ষিণাংশে জানবাজার নামক পল্লীতে প্রথিতকীর্ত্তি রাণী রাসমণির বাস ছিল। চারিটী কন্মার মাতা হইয়া
রাণী চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন এবং স্বামী ৺রাজচন্দ্র দাসের প্রভূত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। তদবধি
ঐ বিষয়ের তত্ত্বাবধানে স্বয়ং নিযুক্তা থাকিয়া
রাণী রাসমণি।
এবং উহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া তিনি
কলিকাতাবাসিগণের স্থপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ,
কেবল বিষয়কর্ম্মের পরিচালনায় দক্ষতা দেখাইয়া তিনি সাধারণের
নিকট যশস্বিনী হয়েন নাই, কিন্তু সাহস বৃদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব,

বিশাসভক্তি এবং ওজস্বিতা, #এবং সর্বোপরি, দরিদ্রদিগের ত্রবস্থার সহিত নিরস্তর সহামুভূতি, † অজস্র দান ও অকাতর অন্নব্যয়

- \* শুনা যায় রাণী রাসমণির জানবাজারের বাটীর নিকট পূর্বে ইংরেজ সৈনিকদিগের একটী ব্যারাক্ বা আড্ডা তথন প্রভিষ্টিত ছিল। মছাপানে উচ্চ্ আল সৈনিকেরা একদিন রাণীর দাররক্ষকদিগকে বল-প্রয়োগে অক্ষম করিয়া বাটী মধ্যে প্রবেশ ও লুটপাট করিতে আরম্ভ করে। মথুর বাব্ প্রমুথ পুরুষেরা তথন কার্যাস্তরে বাহিরে গিয়াছিলেন। সৈনিকেরা বাধা না পাইয়া ক্রমে অন্দরে প্রবেশ করিতে উত্তত দেখিয়া রাণী স্বয়ং অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন।
- † কথিত আছে গঙ্গায় মংস্য ধরিবার জন্ম ধীবরদিগের উপর ইংরাজ রাজ-সরকার একবার কর বদাইয়াছিলেন। ঐ সকল ধীবর-দিগের অনেকে রাণীর জ্মাদারীতে বাদ করিত। পূর্ব্বাক্ত কর বদায় তাহারা উৎপীড়িত হইয়া রাণীর নিকট আপনাদের হ:ৰ কষ্টের কথা নিবেদন করে। রাণী শুনিয়া তাহাদিগকে অভয় দিলেন ও বছ অর্থ দিলা সরকার বাহাতুরের নিকট হইতে গন্ধায় মংস্ত ধরিবার ইজারা লইলেন। সরকার বাহাছর, রাণী মংস্ত ব্যবসায় করিবেন ভাবিয়া উক্ত অধিকার প্রদান করিবামাত্র গলার কয়েক স্থল এক কুল হইতে অভ্য কুল পর্যাস্ত রাণী এমন শৃঙ্খলিত করিলেন যে ইংরাজরাজের জলযান-সমূহের নদী মধ্যে প্রবেশপথ প্রায় ক্লছ হইয়া যাইল ব তাঁহার৷ তবন ারাণীর ঐ কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে রাণী বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি चारतक व्यर्थवास नागीरक मरच धतिवात व्यधिकात व्यापनारमत निकर्ष হইতে ক্রম করিয়াছি; সেই অধিকারস্কেই ঐরপ করিয়াছি; এরপ क्तिवात कात्रन, ननी मधा निया क्लयानानि नित्रस्तत गमनागमन क्तिरन भएज नक्न जन्न विशासन क्रिया बदः जामात नमूह क्रिक इटेरव; অতএব নদীগর্ভ শৃত্যলমুক্ত কেমন করিয়া করিব? তবে যদি আপনারা নদীতে সংস্থ ধরিবার নৃতন কর উঠাইয়া দিতে রাজী হন তবে আমিও

প্রভৃতি তাঁহার অন্তরের অশেষ গুণরাজী ও স্থকর্মানুষ্ঠানসমূহ তাঁহাকে সকলের বিশেষ প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। কৈবর্ত্তক কুলোস্ভূতা এই রমণী তখন নিজগুণ ও কর্ম্মে আপন 'রাণী' নাম সার্থক করিতে এবং ব্রাহ্মণেতরনির্বিশেষে সকল জাতির হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি সর্ববপ্রকারে আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন রাণীর কন্যাগণের বিবাহ এবং সন্তান সন্ততি হইয়াছে; এবং একটা মাত্র পুত্র রাথিয়া রাণীর তৃতীয় কন্যার মৃত্যু হওয়ায়, প্রিয়দর্শন তৃতীয় জ্ঞামাতা

আমার অধিকার স্বস্থ স্বেচ্ছায় ত্যাপ করিতে স্বীক্বতা আছি। নতুবা ঐ বিষয় লইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে এবং সরকার বাহাত্রকে আমার ক্ষতিপ্রণে বাধ্য হইতে হইবে।" শুনা যায় রাণীর ঐক্বপ যুক্তিযুক্ত কথায় এবং গরীব ধীবরদিগকে রক্ষা করিবার জ্ঞাই রাণী ঐক্বপ করিতেছেন একথা হৃদয়ক্ষম করিয়া সরকার বাহাত্র ঐ কর অল্প দিন বাদেই উঠাইয়া দেন এবং ধীবরের। পূর্কের ন্থায় নদীতে বিনা করে যথা ইচ্ছা মংশ্র ধরিয়া রাণীকে আশীকাদ করিতে থাকে।

লোকহিতকর কার্য্যে রাণী রাসমণির উৎসাহ সর্কন। পরিলক্ষিত হইত। "সোণাই, বেলেঘাটা ও ভবানীপুরে বাজার, কালীঘাটে
ঘাট ও মুমুর্যুনিবাস, হালিসহরে জাহ্নবীতীরে ঘাট, স্থবর্ণরেখার অপর
তীর হইতে কিছুদ্র পর্যান্ত শ্রীক্ষেত্রের রাস্তা প্রভৃতিতে তাহার পরিচয়
পাওয়া যায়। গঙ্গানাগর, ত্রিবেণী, নবদীপ, অগ্রদীপ ও পুরীতে
তীর্যাত্রা করিয়া রাসমণি দেবোদ্দেশে প্রচুর অর্থব্যয় করেন।" তদ্তির
মকিমপুর জমিদারীর প্রজাগণকে নীলকবের, অত্যচার হইতে রক্ষা
করা এবং দশ সহস্র মুজা ব্যয়ে টোনায় খাল খনন করাইয়া মধুমতীর
সহিত নবণজার সংযোগ বিধান করা প্রভৃতি নানা সৎকার্য্য রাণী
রাসমণির ছবি। অমুষ্ঠিত হই য়াছিল।

শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বা মথুরানাথ বিশাস ঐ ঘটনায় এখন হইতে পর হইয়া যাইবেন ভাবিয়া, রাণী তাঁহার চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী জগদন্বা দাসীর বিবাহ উক্ত জামাতারই সহিত সম্পন্ন করিয়া তাঁহার ছিন্নহদ্য পুনরায় স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। রাণীর ঐ চারি কন্যার সন্তান সন্ততিগণ এখনও বর্তুমান। \*

অশেষ গুণশালিনী রাণী রাসমণির শ্রীশ্রীকালিকার শ্রীপাদ-পদ্মে চিরকাল বিশেষ ভক্তি ছিল। জমীদারী সেরেস্তার কাগজ-পত্রে নামাঙ্কিত কবিবার জন্ম তিনি যে শীলু-রাণার দেবীভক্তি মোহর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহাতে খোদিত ছিল—"কালীপদ অভিলাধী শ্রীমতী রাসমনি দাসী"। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি তেজস্বিনী রাণীর দেবী-ভক্তি ঐরূপে সকল বিষয়ে, সকল কথা ও কার্য্যে প্রকাশ পাইত।

\* পঠিকের অবগতির জন্ম রাণীরাসমণির বংশতালিকা শ্রীদক্ষিণেশ্বর নামক পুত্তিকা হইতে এথানে উদ্ধৃত করিতেছি----



শুনিতে পাওয়া যায় রাণীর হৃদয়ে ৺কাশীধামে যাইবার ও তথায় শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা মাতাকে রাণী রাসমণির ৺কাশী যাইবার উদ্যোগকালে শুপ্রত্যাদেশ লাভ। বহুকাল হইতে বলবতী ছিল। শুনা যায়, বহু অর্থপ্র তিনি ঐজন্য সঞ্চিত করিয়া পৃথক্

করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু নিজ স্বামীর সহসা মৃত্যু হইয়া সমগ্র বিষয়ের তত্ত্বাবধান আপন স্কন্ধে পতিত হওয়ায় এতদিন ঐ বাসনা ফলবতী করিতে পারেন নাই। এখন জামাতগণ, বিশেষতঃ তাঁহার কনিষ্ঠ জামাত৷ শ্রীয়ুক্ত মধুরামোহন, তাঁহ্লাকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিতে শিক্ষালাভ করিয়। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠায়, রাণী ১২৫৫ সালে কাশী যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলেন। সমস্ত আয়োজন স্থির হইলে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্বব রাত্রে তিনি স্বপ্নে ৺দেবীর দর্শনলাভ এবং প্রত্যাদেশ পাইলেন—কাশী যাইবার আবশ্যক নাই, ভাগীরথীতীরে মনোরম প্রদেশে আমার পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিতা পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর, আমি ঐ মূর্ব্যাশ্রায়ে আবিভূতি৷ হইয়া তোমার নিকট হইতে নিত্য পূজা গ্রহণ করিব !\* রাণীর বিশ্বাসী হৃদয় ঐরূপ আদেশ লাভে বিশেষ পরিতৃপ্ত হয় এবং কাশীযাত্র৷ স্থগিত রাথিয়া তিনি পূর্বেবাক্ত সঞ্চিত ধনরাশি ঐ কার্য্যেই নিয়োজিত করিতে সংকল্প করেন।

' পূর্নেবাক্ত কিম্বদন্তি কতদূর সত্য, বলিতে পারি না ; কিন্তু

কেহ কেছ বলেন যাত্রা করিয়া রাণী কলিকাতার উত্তরে
দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যান্ত নৌকায়োগে অগ্রসর হইয়া সে রাত্রিতে ঐ স্থানে
নৌকার উপর বাস করিবার সময় ঐ প্রকার প্রত্যাদেশ লাভ করেন।

একথা সত্য যে, শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি রাণীর হৃদয়ে বহুকাল সঞ্চিত ভক্তি, ঐকালে দেব-মন্দির রূপ ও <sup>দেরীমন্দির</sup> সাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠিয়া-রাণীর নির্মাণ। ছিল, এবং ভাগীরথীতীরে বিস্তার্ণ ভূখণ্ড† ক্রয় করিয়া তিনি বহু অর্থব্যয়ে তদুপরি নবরত্নশোভিত স্থুবুহৎ মন্দির, দেবারাম ও তৎসংলগ্ন উন্থান নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বব হইতে আরব্ধ হইয়া স্তুর্হৎ দেবালয় ১২৬১ সালেও সম্যক্ নির্দ্মিত হয় নাই; কিন্তু জীবন অনিশ্চিৎ, মন্দির নির্মাণে বহুকাল ব্যয় করিলে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রতিষ্ঠা করিবার সংক্ষন্ত্র নিজ জীবনকালে কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠিবে কি—না, তাহা কে বলিতে পারে ? — ঐ কথার আলোচনা করিয়া নির্মাণকার্য্য শেষ হইবামাত্র সন ১২৬২ সালের আঘাত মাসে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্নান্যাত্রার দিনে রাণী উহার প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু উহার পূর্নেবর কয়েকটা কথা পাঠকের অগ্রে জানা আবশ্যক। আমরা এখন তাহাই বলিতে আরম্ভ করিব।

প্রত্যাদেশ পাইয়াই হউক বা হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসেই হউক—কারণ, ভক্তেরা নিজ ইফটদেবদেবীকে সর্ববদা আত্মবৎ

<sup>†</sup> কালীবাটীর জমীর পরিমাণ ৬০ বিঘা, দেবোত্তর দান পত্রে লেখা আছে। ১৮৪৭ খৃষ্টান্দের দেপ্টেম্বর মাসের ৬ই তারিখে উক্ত জমী কলিকাতার স্প্রপ্রিমকোর্টের এটনী হেষ্টি নামক জনৈক ইংরাজের নিকট হইতে ক্রয় করা হয়। অত্পথ্র মন্দিরাদি নির্মাণ করিতে প্রায় দশ বৎসর লাগিয়াছিল।

সেবা করিতে ভালবাসেন— রাণীর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিত্য অন্ন-ভোগ দিবার জন্ম প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। বার্ণার এদেবীকে অন্ন-রাণী ভাবিলেন—মন্দিরাদি ত মনের ভোগ দিবার বাসনা। নির্মিত হইল, দেবীসেবা চিরকাল বিশেষভাবে চলিবার জন্ম দেবোত্তর সম্পত্তিও যথেষ্ট করিয়া দিতেছি কিন্তু এতটা করিয়াও যদি শ্রীশ্রীজগদন্বাকে মনের মত সেবা করিতে না পারি, এতটা করিয়াও যদি তাঁহাকে, প্রাণ যেমন চাহে, নিত্য অন্নভোগ না দিতে পারি তবে সকলই রুখা। এই পর্যান্ত দাঁড়াইবে যে, লোকে বলিবে, রাণী রাসমণি এত বড কীর্ছি রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু লোকের ঐরূপ কথায় আমার কি আসে যায় প হে জগদন্ধে, অন্য নানা বিষয়ে নাম যশ ত আমাকে অনেক দিয়াছ ৭—এ বিষয়ে আর অন্তঃসারহীন নাম যশ মাত্র দিয়াই আমাকে ফিরাইও না।—আমার নাম হউক বা নাই হউক তুমি এখানে সতা সত্য আবিভূতি৷ হও এবং নিত্য সেবা গ্রহণ করিয়া দাসীর কামনা পূর্ণ কর।

রাণী দেখিলেন, দেবীকে মনের মহ সেবা করিবার পথে তাঁহার প্রধান অন্তরায় তাঁহার জাতি ও সামাজিক <sup>পাতিহদিগের ব্যবস্থাহণে ঐ</sup> প্রথা। নতুবা তাঁহার প্রাণ ত একবারও বাসনাপ্রণের অন্তরায়। বলে না যে অন্ধভোগ দিলে জগন্মাতা উহা

গ্রহণ করিবেন না—তাঁহার হৃদয় ত ঐ চিন্তায় উৎফুল্ল ভিন্ন কখন
সঙ্কুচিত হয় না। ভাবিলেন, তবে এ বিপরীত প্রথার প্রচলন
কেন ? কে করিল,—শাস্ত্র ? শাস্ত্রকার কি তবে প্রাণহীন ব্যক্তি
ছিলেন ? অথবা স্বার্থপ্রেরিত হইয়া ঈশ্বরীর নিকটেও উচ্চবর্ণের
উচ্চাধিকার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন ? এরূপ হটলে শাস্ত্রে
আমার প্রয়োজন নাই, আমি আমার প্রাণের পবিত্রাকাঞ্জ্কারই

অনুসরণ করিব। আবার ভাবিলেন—তাহা হইলেই বা নিস্তার কোথায় ? প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলেও ভক্ত ব্রাহ্মণ সঙ্জনেরা ত কেহই দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করি-বেন না। তবে উপায় ? রাণী নানাস্থান হইতে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত-, সকলের ব্যবস্থা আনাইতে লাগিলেন—কিন্তু ঐ সকলের একটীও তাঁহার মনের মত হইল না।

এদিকে মন্দিরনির্ম্মাণ ও মূর্ত্তিগঠন সম্পূর্ণ ইইয়াছে। কিন্তু
প্রাণের পূর্বেবাক্ত পিপাসা মিটাইয়া সেবা
করিবার সঙ্কল্প পূর্ণ ইইবার কোন উপায় দেখা
যাইল না। ছোট বড় সকল পণ্ডিতগণের নিকট পুনঃপুনঃ
ব্যবস্থাগ্রহণে বারস্বার প্রত্যাখ্যাত ইয়া রাণীর আশা যখন
প্রায় নির্ম্মূলিত ইইতেছিল, এমন সময়ে ঝামাপুকুরের
চতুষ্পাঠী ইইতে ব্যবস্থা আসিল—প্রতিষ্ঠার পূর্বেব রাণী যদি
উক্ত অপ্রতিষ্ঠিত দেবালয় ও সম্পত্তি কোন রাহ্মণকে দান
করেন এবং তদনন্তর উক্ত রাহ্মণ ঐ মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠা
করিয়া অয়ভোগের ব্যবস্থা করেন তাহা ইইলে শান্ত্রনিয়ম যথাযথ
রক্ষিত ইইবে এবং ব্রাহ্মণান্তি উচ্চবর্ণ উক্ত দেবালয়ে প্রসাদ
গ্রহণ করিলেও দোষভাগী ইইবেন না।

ব্যবস্থা পাইয়া রাণীর হৃদয়ের আশা আবার মুকুলিত হইয়া
উঠিল। তিনি নিজ গুরুর নামে উক্ত দেবালয় ও
মিলরোংসর্গদম্বনে
রাণীর সম্বন্ধ।
সম্পত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্বক তাঁহার অনুমতি লইয়া
স্বয়ং, গুরুর ঐ সম্পত্তি ও দেবসেবার তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারীর পদ্বী লইয়া থাকিবার সংক্ষল্প স্থির করিলেন।
পরে রামকুমার ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থানুযায়ী নিজ অভিপ্রায়
রাণী অপরাপর পণ্ডিতগণকে জানাইলে, তাঁহারা, কার্যাটী

সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধ,' 'ঐরপ করিলেও ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা কেহ ঐ স্থানে আসিবেন না' ইত্যাদি নানা কথা বলিলেও উহা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ হইবে একথা কেহই স্পাফ্ট বলিতে সাহসী হইলেন না।

ভট্টাচার্য্য রামকুমারের প্রতি রাণীর দৃষ্টি যে উক্ত ঘটনায়
বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল একথা আমরা
বাসকুমারের উদারতা।
বেশ অনুমান করিতে পারি। ভাবিয়া দেখিলে
তখনকার কালে রামকুমারের ঐরপ ব্যবস্থাদান সামান্য উদারতার
পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না। সমাজের নেতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মন তখন সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে নিতান্ত মাবদ্ধ হইয়া
পড়িয়াছিল এবং ঐ গণ্ডীর বাহিরে যাইয়া শাস্ত্রশাসনের
ভিতর একটা উদার ভাব দেখিতে এবং অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা
প্রদান করিতে তাঁহাদের ভিতর বিরল ব্যক্তিই সক্ষম হইতেন;
ফলে অনেক স্থলে তাঁহাদিগের ব্যবস্থা লঞ্জ্যন করিতে লোকের মনে
প্রবৃত্তির উদয় হইত।

সে যাহা হউক রামকুমারের সহিত রাণীর সম্বন্ধ ঐখানেই
পরিসমাপ্ত হইল না। বুদ্দিমতী রাণী নিজ গুরুরাণী রাগমণির উপযুক্ত
বংশীয়গণকে যথাযথ সম্মান প্রদান করিলেও
গ্রহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞানরাহিত্য এবং শাস্ত্রমত
দেবসেবা সম্পন্ন করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্যতা বিশেষভাবে লক্ষ্য
করিয়াছিলেন। সেজন্ম তাঁহাদের ন্যায্য বিদায় আদায় অক্ষ্ণ
রাখিয়া নৃতন দেবালয়ের যাবতীয় সেবাকার্য্যের ভার যাহাতে কার্য্যদক্ষ শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী সদ্বাক্ষণগণের হস্তে সর্ববকাল অর্পিত হয়
তিষিয়ের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন। এখানেও কিস্তু
প্রচলিত সামাজিক প্রথা তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ইইল। শুদ্র-

প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পূজা করা দূরে যাউক, সদ্বংশজাত সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ ঐকালে ঐ সকল মূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া
মর্যাদা রক্ষা করিতেন না এবং রাণীর গুরুবংশীয়গণের স্থায়
ব্রহ্মবন্ধুদিগকে তাঁহার। একপ্রকার শূদ্রমধ্যেই পরিগণিত্ত
করিতেন। স্কুতরাং যজনযাজনক্ষম সদাচারী কোন ব্রাহ্মণই যে
এরূপ স্থলে রাণীর দেবালয়ে পূজকপদে ব্রতা হইতে স্বাকৃত হইবেন না একথায় আর আশ্চর্য্য কি ? যাহা হউক, এককালে
হতাশ না হইয়া রাণী বেতন ও পারিতোষিকের হার বৃদ্ধি করিয়া
পূজকের জন্ম নানা স্থানে সন্ধান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের ভগ্নী শ্রীমতা হেমাঙ্গিনী দেবীর বাটী কামাবপুরুরের অনতিদূরে সিহড় নামক প্রামে ছিল। সিহড়ে রাণার কর্মচারী সিহড় প্রামের মহেশচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়ের পূজক দিবার চট্টোপাধ্যায়ৠ নামক এক ব্যক্তি তথন রাণীর ভার গ্রহণ। সরকারে কর্ম্ম করিতেন। বোধ হয় রাণীর দেবা-

লয়ে প্রাক্ষণ দিতে পারিলে তু'পয়স। লাভ হইতে পারে ভাবিয়া ইনিই এখন পূজক পাচক প্রভৃতি সকল প্রকার ব্রাক্ষণ কর্ম্মচারী জোগাড় করিয়া দিবার ভার লইতে অগ্রসর হইলেন। রাণীর দেবালয়ে চাকরি সীকার করাটা যে দৃষণীয় নহে ইহা গ্রামস্থ দরিদ্র ব্রাক্ষণগণকে বুঝাইবার জন্ম হউক, বা ঐরপ করিয়া নিজ সংসারের আর্গিক উন্নতি বিধানের জন্ম হউক, অথবা তত্নভয় উদ্দেশ্যসিদ্ধিসংকল্পেই হউক, মহেশ রাণীর নিকট হইতে নব দেবালয় সম্বন্ধে উক্ত বন্দোবস্তের ভার লইয়া নিজ অগ্রজ ক্ষেত্রনাথকে খ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে পূজক পদে মনোনীত

কেহ কেহ বলে এই বংশীয়েরা কোন সময়ে মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত য়াছিলেন।

করিলেন। মহেশ নিজ পরিবারস্থ এক ব্যক্তিকে ঐরপে রাণীর কার্য্যে নিযুক্ত করায় তাঁহার পক্ষে অন্যান্য প্রাক্ষণ কর্ম্মচারীসকলের জোগাড় করা অনেকটা সহজ হইয়াছিল। কিন্তু নানা প্রযন্ত্রেও জিনি শ্রীশ্রীকালিকা দেবার মন্দিরের জন্য স্থ্যোগ্য পূজক জোগাড় করিতে না পারিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

রামকুমার ভট্টাচার্য্যের সহিত মহেশ পূর্বব হইতেই পরিচিত

ছিলেন। শুধু পরিচয় নহে, গ্রামসম্পর্কে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কোন একটা স্থবাদও যে পাতান ছিল, রাণীর রামকুমারকে ইহা আমরা পল্লীগ্রামের রাতি দেখিয়া অমুমান করিতে পারি। রামকুমার যে অনুরোধ। বিশেষ ভক্তিমান তান্ত্ৰিক সাধক ছিলেন এবং বহু পূর্নের স্বেচ্ছায় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, একথাও মহেশের অবিদিত ছিল না। স্থতরাং রামকুমারের বর্ত্তমান সাংসারিক অভাব অনটনের কথা যে তিনি কিছু কিছ জানিতেন, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। অতএব শ্রীশ্রীকালিকা মাতার পূজক নির্ববাচন করিতে যাইয়া মহেশের দৃষ্টি রামকুমারের প্রতি আকৃষ্ট "হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল—অশূদ্যাজা রামকুমার কলিকাতায় আসিয়া ৬ দিগম্বর মিত্র প্রভৃতির বাটীতে পূজকপদ কথন কথন গ্রহণ করিলেও কৈবর্ত্তকজাতীয়া রাণীর দেবালয়ে কি ঐরূপ করিতে স্বীকৃত হইবেন ?—বিশেষ সন্দেহ। যাহা হউক ৺দেবাপ্রতিষ্ঠার **किन अ**ि मन्निकरें, स्ट्रांगा लाक था था। याहेर्ड्स ना. অতএব সকল দিক ভাবিয়া মহেশ একবার ঐ বিষয়ে চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। কিন্তু স্বয়ং ঐ বিষয়ে সহসা অগ্রসর না হইয়া রাণীর নিকট সকল কথা বলিয়া

প্রতিষ্ঠার দিনে অন্ততঃ রামকুমার যাহাতে পূজকের পদ গ্রহণ করিয়া সকল কার্য্য স্থাসম্পন্ন করেন তজ্জ্ব্য অমুরোধ ও নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতে বলিলেন। রামকুমারের নিকট হইতে পূর্বেবাক্ত ব্যবস্থাপত্র পাইয়া রাণী তাঁহার যোগ্যতার বিষয়ে পূর্বেবই উচ্চ ধারণা করিয়াছিলেন, স্কুতরাং তাঁহার পূজকপদে ব্রতী হই-বার সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি এখন বিশেষ আনন্দিতা হইলেন এবং অতি দীনভাবে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন—শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে-প্রতিষ্ঠা করিতে আপনার ব্যবস্থাবলেই আমি অগ্রসর হইয়াছি, এবং আগামা স্নান্যাত্রার দিনে শুভ মুহূর্ত্তে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্ম সমুদয় আয়োজনও করিয়াছি। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীর জন্ম পূজক পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন স্থযোগ্য ব্রাহ্মণই শ্রীশ্রীকালীমাতার পৃজকপদগ্রহণে সম্মত হইয়া আমাকে প্রতিষ্ঠাকার্য্যে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেছেন না। অতএব আপনিই এ বিষয়ে যাহা হয় একটা শীঘ্র ব্যবস্থা করিয়া আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। আপনি স্থপণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ, অতএব ঐ পূজকের পদে যাহাকে ভাহাকে নিযুক্ত করা চলে না, একথা বলা বাহুল্য।

রাণীর ঐ প্রকার অন্যুরোধ পত্র লইয়া মহেশ যে, রামকুমারের নিকট স্বয়ং আসিয়া ভাঁহাকে নানারূপে বুঝাইয়া সুযোগ্য কোন পূজক পাওয়া পর্যান্ত পূজকের আসন গ্রহণে স্বীকৃত করাইয়াছিল তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ঐরূপে লোভপরিশৃষ্ম ভক্তি-মান রামকুমার শ্রীশ্রীজগদন্বার প্রতিষ্ঠা বন্ধ হইবার আশঙ্কাতে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে \* আগমন করেন এবং পরে রাণী ও মথুর

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে প্রীযুক্ত রামকুমারের প্রথমাগমন সম্বন্ধে
পূর্ব্বোক্ত বিবরণ আমরা ঠাকুরের অমুগত ভাগিনেয় প্রীযুত হৃদয়রামের

বাবুর অনুসনয় বিনয়ে এবং স্থযোগ্য পূজকের অভাব দেখিয়াই ঐ স্থানে যাবজ্জীবন থাকিয়া যান। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছাতেই সংসারে ছোট বড় সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; কে বলিবে, দেবী-ভক্ত রামকুমার ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ঐ কার্য্যে ব্রতা হইয়াছিলেন কি না ?

নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছি। ঠাকুরের ত্রাতুপুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল ভট্টাচার্য্য কিন্তু ঐ সম্বন্ধে অন্ত কথা বলেন। তিনি বলেন—

কামারপুকুরের নিকটবর্ত্তী দেশড়া নামক গ্রামের রামধন ঘোষ রাণী রাসমণির কর্মচারী ছিলেন। কার্য্যদক্ষতায় ইনি রাণীর স্থনয়নে পড়িয়া ক্রমে তাঁহার দেওয়ান পর্যান্ত হইয়াছিলেন। কালীবাটী প্রতিষ্ঠার °সময়ে ইনি, শ্রীযুক্ত রামকুমারের সহিত পরিচয় থাকায়, বিদায় লইতে আদিবার জ্ঞ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ পত্র দেন। রামকুমার তাহাতে রাণীর জানবাজারস্থ ভবনে উপস্থিত ২ইয়। রামধনকে বলেন, "রাণী কৈবর্ত্তকজাতীয়া, রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ আমরা তাঁহার নিমন্ত্রণ ও দান গ্রহণ করিলে 'এক ঘরে' হইতে হইবে।" রামধন তাহাতে তাঁহাকে থাতা দেখাইয়া বলেন, কেন ?---এই দেখ কত রাটী শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, তাহারা সকলে যাইবে ও রাণীর বিদায় গ্রহণ করিবে।' রামকুমার তাহাতে বিদায় গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া কালীবাটী প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে এথানে যাত্রা, ওথানে কালীকীর্ত্তন, এখানে ভাগবত পাঠ, ওখানে রামায়ণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে কালীবাটীতে আনন্দের প্রবাহ ছটিয়াছিল। রাত্রিকালেও এরপ আনন্দের বিরাম হয় নাই এবং অসংখ্য আলোকমালায় দেবালয়ের সর্বত্ত দিবদের স্থায় উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন, 'ঐ সময়ে দেবালয় দেখিয়া মনে হইয়াছিল, রাণী যেন রজতগিরি তুলিয়। আনাইয়া এখানে বসাইয়া দিয়াছেন।' পূর্ব্বোক্ত আনন্দোৎসব দেখিবার জন্ম শ্রীষুক্ত রামকুমার প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব দিনে কালীবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক্ ঐরূপ অসম্ভাবিত উপায়ে রামকুমারকে পূজকরূপে পাইয়া রাণী রাসমণি সন ১২৬২ রাণীর ৮দেবী প্রতিষ্ঠা। সালের ১৮ই জ্যেষ্ঠ, বহস্পতিবার স্নান-যাত্রার দিবসে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা করিলেন। শুনা যায়, 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' শব্দে দেদিন ঐ স্থান দিবারাত্র সমভাবে কোলাহনপূর্ণ হইয়। উঠিয়াছিল এবং রাণী অকাতরে অজন্র অর্থবায় করিয়া অতিথি অভ্যাগত সকলকে আপনার স্থায় আনন্দিত করিয়া তুলিতে চেফীর ত্রুটি করেন নাই। স্থদূর কান্সকুজ, বারাণসী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, উড়িয়া এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান স্থানসমূহ হইতে বহু অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ঐ উপলক্ষে সমাগত হইয়া ঐদিনে প্রত্যেকে রেশমা ২স্ত্র, উত্তরীয় এবং বিদায়স্বরূপে এক একটা স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবালয় নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাণী নয় লক্ষ মুদ্রা বায় কবেন, এবং ২,২৬•০০ মুদ্রার বিনিময়ে ত্রৈলোক্য নাথ ঠাকুরের নিকট হইতে দিনাজপুর জেলার ঠাকুর গাঁ মহকুমার অন্তর্গত শালবাড়ি পরগণা ক্রয় করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পূর্কেব দেবদেবার জন্ম দানপত্র কবিয়া গিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, ভট্টাচার্য্য রামকুমার ঐদিন সিধা লইয়া গঙ্গাতীরে স্বহস্তে রন্ধনকরতঃ আপন অভীস্ট দেবীকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ ভোজন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের ঐ কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, দেবীভক্ত রামকুমার

শ্রীযুক্ত রামলাল ভটাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত কথায় অনুমিত হয়, রামধন ও মহেশ উভরের কথাতে শ্রীযুত রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক পুছকের পদ অঙ্গীকার করেন।

কোনরূপ প্রত্যাশার প্রলোভিত না হইয়া রাণীকে যথাজ্ঞান ব্যবস্থা দিয়া দেবীর অয়ভোগের বন্দোবস্ত করাইয়াছিলেন। এখন তিনিই যে স্বয়ং ঐ নিবেদিত অয় গ্রহণ না করিয়া আপন বিধানের এবং ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন একথা নিতান্তই অযুক্তিকর। ঠাকুরের মুখেও আমরা ঐরূপ কথা শুনি নাই। অতএব আমাদিগের ধারণা, তিনি পুজান্তে হুইচিত্তে শ্রীশ্রীজগদস্বার প্রসাদী নৈবেছান্নই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর প্রতিষ্ঠান্ত দিনে কিন্তু ঐ আনন্দোৎসবে সম্পূর্ণহৃদয়ে যোগদান ঠাকুন্বের আচরণ। করিলেও আহারের বিষয়ে নিজ নিষ্ঠা রক্ষা করিয়া সন্ধ্যাগমে নিকটবর্ত্তী বাজার হইতে এক পয়সার মুড় মুড়্কি কিনিয়া খাইয়া পদব্রজে ঝামাপুকুরের চতুস্পাঠীতে আসিয়া সে রাত্রি বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বের কালীবাটী প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধে ঠাকুর স্বয়ং আমাদিগকে অনেক সময়ে অনেক কথা বলিতেন। কালীবাটার প্রতিষ্ঠা বলিতেন—রাণী কাশীধামে যাইবার জন্ম সমস্ত সমক্ষে ঠাকুরের কথা। আয়োজন করিয়াছিলেন; যাত্রার দিন স্থির করিয়া প্রায় এক শত খানা ক্ষুদ্র ও রহৎ নৌকা বিবিধ দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ করিয়া ঘাটে বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন; যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্বব রাত্রে সপ্রে ও দেবীর নিকট হইতে প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াই ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করেন এবং ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জন্ম যথাযোগ্য স্থানের অমুসন্ধানে নিযুক্তা হন।

বলিতেন—রাণী প্রথমে, 'গঙ্গার পশ্চিম কুল, বারাণসী সমতুল'—এই ধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়া ভাগীরথীর পশ্চিমকুলে বালি, উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামে স্থানাম্বেষণ করিয়া বিফল-

মনোরথ হয়েন; \* কারণ ঐ কুলের 'দশ আনি' 'ছয় আনি'
খ্যাত প্রসিদ্ধ জমীদারেরা, রাণী প্রভূত অর্থ দানে স্বীকৃতা
হইলেও, বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকৃত স্থানের কোথাও
তাঁহারা অপরের ব্যয়ে নির্দ্মিত ঘাট দিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবেন না! রাণী বাধ্য হইয়া পরিশেষে ভাগীরথীর পূর্ববকুলে
এই স্থানটী ক্রয় করেন।

বলিতেন—রাণী দক্ষিণেশ্বরে যে স্থানটী মনোনীত করিলেন উহার কিয়দংশ এক সাহেবের ছিল, এবং অপরাংশে মুসলমান-দিগের কবরডান্সা ও গাজি সাহেব পীরের স্থান ছিল; স্থানটীর কুর্ম্মপৃষ্ঠির মত আকার ছিল; ঐরপ কুর্মপৃষ্ঠাকৃতি শাশানীই শক্তিপ্রতিষ্ঠা ও সাধনার জন্ম বিশেষ প্রশস্ত বলিয়া তন্ত্রনির্দিষ্ট; অতএব দৈবাধীন হইয়াই রাণী যেন ঐ স্থানটী মনোনীত করেন।

আবার শক্তিপ্রতিষ্ঠার জন্ম নির্দ্দিন্ট প্রশস্ত দিবসে উহা না করিয়া স্নান্যাত্রার দিনে বিষ্ণুপর্বকালে রাণী শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠা কেন করিয়াছিলেন তদিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া ঠাকুর কথন কথন আমাদিগকে বলিতেন—দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণারস্তের দিবস হইতে রাণী যথাশাস্ত্র কঠোর তপস্থার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিশ্বান্ন ভোজন, মাটিতে শয়ন ও যথাশক্তি জপ পূজাদি করিতেছিলেন; মন্দির ও দেবীমূর্ত্তি নির্দ্মিত হইলে প্রতিষ্ঠার জন্ম ধীরে স্কুন্থে শুভ দিবসের নির্দ্ধারণ হইতেছিল এবং মূর্ত্তিটা ভগ্ন হইবার আশক্ষায় বাক্সবন্দি করিয়া রাখা হইয়াছিল; এমন সময়ে যে কোন কারণেই হউক ঐ মূর্ত্তি

বালি, উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামের প্রাচীন লোকেরা এখনও একথা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন।

ঘামিয়া উঠে এবং রাণীকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হয়—'আমাকে আর কতদিন এই ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিবি ? আমার যে বড় কর্ম্ব হইতেছে; যত শীঘ্র পারিস্ আমাকে স্থপ্রতিপ্রিতা কর্!'—ঐরপ প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াই রাণী দেবীপ্রতিষ্ঠার জন্ম ব্যস্ত হইয়া দিন দেখাইতে থাকেন এবং স্নানযাত্রার পূর্ণিমার অত্যে অন্য কোন প্রশস্ত দিন না পাইয়া ঐ
দিবসে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষল্ল করেন।

তন্তির দেবীকে অর্মভোগ দিতে পারিবেন বলিয়া নিজ গুরুর নামে রাণীর উক্ত ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি পূর্বেবাল্লিখিত আনক কথা আমরা ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলাম। কেবল ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জন্ম রাণীকে রামকুমারের ব্যবস্থাদানের কথা ও ঠাকুরকে বৃঝাইবার জন্ম রামকুমারের ধর্মপত্রামুষ্ঠানের কথা তুইটা আমরা ঠাকুরের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত ক্লম্ রাম মুখোপাধ্যায়ের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি।

দক্ষিণেশর কালীমন্দিরে চিরকালের জন্য পূজকপদ গ্রহণ করা যে ভট্টাচার্য্য রামকুমারের প্রথম অভীপ্সিত ছিল না তাহা আমরা ঠাকুরের এই সময়ের ব্যবহারে বুঝিতে পারি। ঐ কথার অমুধাবনে মনে হয় সরল রামকুমার তথনও ঐ বিষয় বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিন, ৺দেবীকে অমভোগ প্রদানের বিধান দিয়া এবং প্রতিষ্ঠার দিনে স্বয়ং ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার পরে তিনি পুনরায় ঝামাপুকুরে ফিরিবেন। ঐ দিন দেবীকে অমভোগ নিবেদন করিতে বসিয়া তিনি যে, কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হন নাই বা কোনরূপ অন্যায় অশান্ত্রীয় কার্য্য করিতেছেন মনে করেন নাই তাহাও কনিষ্ঠের সহিত তাঁহার এই সময়ের ব্যবহারে বুঝিতে পারা যায়। ঐ সকল কথা আমরা এখানে পাঠককে বলিব।

প্রতিষ্ঠার পরদিনে প্রত্যুষে ঠাকুর, অগ্রজের সংবাদ লইবার জন্মই হউক বা প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত যে সকল কার্য্য বাকি ছিল, তাহা দেখিতে কোতৃহলপরবশ হইয়াই হউক দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং কিছুকাল তথায় থাকিয়া বুঝেন, অগ্রজের সেদিন ঝামাপুকুরে ফিরিবার কোন সম্ভাবনা নাই। স্থতরাং সন্ধ্যায় ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিলেও অগ্রজের কথা না শুনিয়া ভোজনকালে তিনি পুনরায় ঝামাপুকুরে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর ঠাকুর পাঁচ সাত দিন আর দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন নাই। দক্ষিণেশ্বরের কার্য্য সমাপনান্তে অগ্রজ যথাসময়ে ঝামা-পুকুরে ফিরিবেন ভাবিয়া ঐ স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলেন 🕽 কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইলেও যথন বামকুমার ফিরিলেন না তথন মনে নানা প্রকার তোলাপাড়া করিয়া ঠাকুর পুনরায় সংবাদ লইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন এবং শুনিলেন, রাণীর সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি চিরকালের জন্ম তথায় শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজকের পদে ত্রতী হইতে সম্মত হইয়াছেন। শুনিয়াই ঠাকুরের মনে নানা কথার উদয় হইল এবং তিনি পিতার অশূদ্রযাজিত্বের এবং অপ্রতিগ্রাহিত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে ঐরূপ কার্য্য হইতে ফিরাইবার চেফা করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, রামকুমার তাহাতে ঠাকুরকে শাস্ত্র ও যুক্তি সহায়ে নানা প্রকারে বুঝাইয়াছিলেন এবং কোন কথাই তাঁহার অস্তর স্পর্শ করিতেছে না দেখিয়া পরিশেবে পল্লীগ্রামের প্রথানুসারে তাঁহাকে বুঝাইবার ধর্মপত্ররূপ 🗱 সরল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। 😁 না যায়

পলীগ্রামে এখনও রীতি আছে, কোন বিষয় যুক্তিসহকারে
স্থানীমাংসিত হইবার সম্ভাবনা না দেখিলে লোকে দৈবের উপর নির্ভর
করিয়া দেবতার ঐ বিষয়ে কি অভীক্ষেত জানিবার জন্ম ধর্ম পত্রের

ধর্ম্মপত্রে উঠিয়াছিল, "রামকুমার পূজকের পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া নিন্দিত কর্ম্ম করেন নাই। উহাতে সকলেরই মঙ্গল হইবে।"

অনুষ্ঠান করে এবং উহার সহায়ে দেবতার ইচ্ছা জানিয়া ঐ বিষয়ে আর যৃক্তি তর্ক না করিয়া তদমুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। ধর্ম্মপত্র নিম্নলিখিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়—

কতকগুলি টুকরা কাগজে বা বিল্পত্রে "হা" 'না" লিখিয়া একটা ঘটাতে রাথিয়া কোন শিশুকে উহা হইতে একখণ্ড তুলিতে বলা হয়। শিশু "হাঁ,"লিখিত কাগজ তুলিলে অনুষ্ঠাতা বুঝে, দেবতা তাহাকে ঐ কাৰ্য্য স্কুরিতে বলিতেছেন। বলা বাহুল্য বিপরীত উঠিলে অন্মুষ্ঠাতা দেবতার অভিপ্রায় অন্তর্রূপ ব্রে। ধর্ম্মপত্রের অনুষ্ঠানে কথন কথন বিষয় বিভা-গাদিও হইয়া থাকে। যেমন পিতার চারি সম্ভান পূর্ব্বে একত্রে ছিল, এখন হইতে পূথক হইবার সঙ্কল্প কবিয়া বিষয় বিভাগ করিতে যাইয়া উহার কোন অংশ কে লইবে ভাবিয়া স্থিব করিতে পারিল না, গ্রামের কয়েক জন নিঃস্বার্থ ধার্মিক লোককে মীমাংসা করিয়া দিতে বলিল। তাঁহার। তথন স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তিকে যতদূর সম্ভব সমান চারি-ভাগে বিভাগ করতঃ কোন ভ্রাতার ভাগো কোন ভাগটা পড়িবে তাহা ধশ্বপত্রের দারা মীমাংসা করিয়া থাকেন। ঐ সময়েও প্রায় পূর্কের গ্রায়ই অনুষ্ঠান হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ডে বিষয়াধিকারীদিগের নাম লিখিয়া কেহু না দেখিতে পায় এক্সপভাবে মুজিয়া একটা ঘটার ভিতর রক্ষিত হয় এবং উক্ত চারিভাগে বিভক্ত সম্পত্তির প্রত্যেক ভাগ "ক" ''থ'' ইত্যাদি চিহ্নে নিদিষ্ট হইয়া ঐরপ ক্ষুদ্র কুদ্র কাগজ্বণ্ডে লিপিবদ্ধ ছইয়া অন্ত একটী পাত্রে পূর্ববং রক্ষিত হইয়া থাকে। অনস্তর ত্নই জন শিশুকে ডাকিয়, এক জনকে একটা পাত্র হইতে এবং অপরকে অপর পাত্র হইতে ঐ কাগজ থণ্ডগুলি তুলিতে বলাঁ হয়। অনন্তর কাগজগুলি খুলিয়া দেখিয়া যে নামে সম্পত্তির যে ভাগটী উঠিয়াছে, তাহাই তাহাকে লইতে বাধ্য করা হয়।

ধর্মপত্রের মীমাংসা দেখিয়া ঠাকুরের মন ঐ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেও এখন অন্য এক চিন্তা তাঁহার হৃদয় ঠাকুরের আহারসম্বন্ধে অধিকার করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, निष्ठी। চতুষ্পাঠী ত এইবার উঠিয়া যাইল, তিনি এখন কি করিবেন। ঝামাপুকুরে ঐদিন আর না ফিরিয়া ঠাকুর ঐ বিষয়ক চিস্তাতেই মগ্ন রহিলেন এবং রামকুমার তাঁহাকে ঠাকুর-বাড়ীতে প্রসাদ পাইতে বলিলেও তাহাতে সম্মত হইলেন না। রামকুমার নানাপ্রকারে বুঝাইলেন; বলিলেন—''দেবালয়, গঙ্গা-জলে রান্না, তাহার উপর গ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত হইয়াছে; ইহা ভোজনে কোন দোষ হইবে না।" ঠাকুরের কিন্তু ঐ সকল কথা মনে লাগিল না। তখন রামকুমার বলিলেন, "তবে সিধা লইয়া পঞ্চবটীতলে গঙ্গাগর্ভে সহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন কর: গঙ্গা-গর্ভে অবস্থিত সকল বস্তুই পবিত্র, একথা ত মান ?" আহার সম্বন্ধীয় ঠাকুরের মনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা এইবার তাঁহার অন্ত-র্নিহিত গঙ্গাভক্তির নিকট পরাজিত হইল। শাস্ত্রজ্ঞ রামকুমার তাঁহাকে যুক্তিসহায়ে এত করিয়া বুঝাইয়া ইতিপূর্বেক যাহা করাইতে পারেন নাই, বিশ্বাস ও ভক্তি তাহা সংসাধিত করিল। ঠাকুর ঐ কথায় সম্মত হইলেন এবং ঐপ্রকারে ভোজন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বাস্তবিক, আজীবন ঠাকুরের গঙ্গার প্রতি কি গভীর ভক্তি
আমরা দেখিয়াছি। গাঙ্গবারিকে বলিতেন

ঠাকুরের গঙ্গাভজি।
 'ব্রহ্মবারি'! বলিতেন,—গঙ্গাতীরে বাস করিলে
দেবতুল্য অন্তঃকরণ হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধি স্বতঃ স্ফুরিত হয়। গঙ্গার পূত্বাম্পকণাপূর্ণ পবন উভয় কূলে যতদূর সঞ্চরণ করে ততদূর পর্যান্ত পবিত্র ভূমি—ঐ ভূমিবাসীদিগের জীবনে সদাচার, ঈশ্বর- ভক্তি, নিষ্ঠা, দান এবং তপস্থার ভাব শৈলস্থতা ভাগীরথীর কুপায় সদাই বিরাজিত। অনেকক্ষণ যদি কেহ বিষয়কথা কহিয়াছে বা বিষয়ী লোকের সঙ্গ করিয়া আসিয়াছে ত ঠাকুর তাহাকে বলিতেন, একটু গঙ্গাজল খাইয়া আয়। ঈশ্বরবিমুখ ঘোর বিষয়াসক্ত বন্ধ মানব পুণ্যাশ্রামের কোন স্থানে বসিয়া বিষয় চিন্তা করিয়া কলুষিত করিলে তথায় গঙ্গাবারি ছিটাইয়া দিতেন, এবং গঙ্গাবারিতে কেহ শোচাদি কার্য্য করিতেছে দেখিলে মনে বিশেষ ব্যথা পাইতেন।

সে যাহা হউক, মনোরম ভাগীরথীতীরে বিহগকৃজিত পঞ্চবটীচাকুরের দক্ষিণেশরে শোভিত উন্থান, স্থানর স্থবিশাল দেবালয়ে
বাস ও বহন্তে রন্ধন ভক্তিমান সাধকানুষ্ঠিত স্থাসম্পন্ন দেবসেবা,
করিয়া ভোজন।
ধার্মিক সদাচারী পিতৃতুল্য অগ্রজের অকৃত্রিম
স্নেহ এবং দেবিদ্বিজপরায়ণা পুণ্যবতী রাণী রাসমণি ও তজ্জামাতা
মথুর বাবুর শ্রেদ্ধা ও ভক্তি শীঘ্রই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে ঠাকুরের
নিকট কামারপুকুরের গৃহের ন্থায় আপনার করিয়া তুলিল এবং
কিছুকাল স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেও তিনি তথায়
সানন্দচিত্তে বাস করিয়া নিজ মনের পূর্বেবাক্ত কিংকর্তব্য-অনিশ্বয়তার ভাব দূর পরিহার করিতে সক্ষম ইইলেন।

ঠাকুরের আহার সম্বন্ধীয় পূর্বেবাক্ত দৃঢ় নিষ্ঠার কথা শুনিয়া
কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, ঐরপ অনুদারতা ত
অনুদারতা ও ঐকাআমাদের ন্যায় মানবের সচরাচর দৃষ্ট হইয়া
থাকে—ঠাকুরের জীবনে উহার উল্লেখ করিয়া
তোমরা কি ইহাই বলিতে চাও যে, ঐরপ অনুদার না হইলে
আধ্যাত্মিক জীবনের চরমোন্নতি সম্ভবপর নহে ? তহুত্তরে আমরা
বলি, অমুদারতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা তুইটা এক বস্তু নহে।

অহকারেই প্রথমটার জন্ম এবং উহার প্রাত্নভাবে মানব স্বয়ং যাহা বুঝিতেছে, করিতেছে তাহাকেই সর্বেবাচ্চ জ্ঞানে আপনার চারিদিকে গণ্ডী টানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বঙ্গে; এবং শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের অনুশাসনে বিশ্বাস হইতেই দ্বিতীয়ের উৎপত্তি— উহার উদয়ে মানব নিজ অহস্কারকে খর্নন করিয়৷ আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত এবং ক্রেমে পরম সত্যের অধিকারী হইয়া থাকে। নিষ্ঠার প্রাত্মর্ভাবে মানব প্রথম প্রথম কি ফুকাল অনুদাররূপে প্রতীয়মান হইতে পারে: কিন্তু উহার সহায়ে সে জীবনপথে উচ্চ উচ্চতর আলোক দেখিতে পায় এবং তাহার সন্ধার্ণতার গণ্ডী স্বভাবতঃ খসিয়া পড়ে। অতএব আধ্যান্মিক উন্নতিপথে নিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজনীয়তা কেমন করিয়া অর্দ্বীকার করি 🤊 ঠাকুরের জীবনে উহার পূর্বেবাক্তরূপ পরিচয় পাইয়া ইহাই বুঝিতে পার যায় যে শাস্ত্রশাসনের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা রাখিয়া যদি আমরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকলের প্রতাক্ষ করিতে অগ্রসর হই তবেই কালে যথার্থ উদারতার অধিকারী হইব এবং শান্তিলাভে সক্ষম হইব, নতুবা নহে। ঠাকুর যেমন বলিতেন—কাঁটা দিয়াই আমাদিগকে কাঁটা তুলিতে হইবে—নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে সত্যের উদারতায় পৌছিতে হইবে—শাসন নিয়ম অনুসর্ণ করিয়াই আমাদিগকে শাসনাতীত নিয়্মাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইবে।

যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের জীবনে ঐরূপ অসম্পূর্ণতা বিজ্ঞমান দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত বলিয়া বসিবেন, তবে আর তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার ঠাকুর বলা কেন, মানুষ বলিলেই ত হয় ? আর যদি তাঁহাকে ঠাকুর বানাইতেই চাও তবে তাঁহার ঐরূপ অসম্পূর্ণতাগুলি ছাপিয়া ঢাকিয়া বলাই ভাল। আমরা বলি— ভাতঃ আমাদেরও এককাল গিয়াছে যখন ঈশবের মানববিগ্রহ-ধারণ পূর্ববক অবতীর্ণ হইবার কথা স্বপ্নেও সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করি নাই; আবার যখন তাঁহারই অহেতৃক কুপায় ঐ কথা সম্ভবপর বলিয়া তিনি আমাদিগকে বুঝাইলেন তখন দেখিলাম, মানবদেহ ধারণ করিতে গেলে ঐ দেহের অসম্পূর্ণতাগুলির তায় মানবমনের অসম্পূর্ণভাগুলিও তাঁহাকে যথাযথভাবে স্বীকার করিতে হয়। ঠাকুর বলিতেন, স্বর্ণাদি ধাতুতে "খাদ্ না, থাক্লে গড়ন হয় না।" তাঁহার জীবনের ঐ সকল অসম্পূর্ণতার কথা তিনি আমাদের নিকট কোনও দিন কিছুমাত্র লুকাইবার প্রয়াস করেম নাই, অথচ স্পাফীক্ষরে আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছেন— "যে রাম, যে কুষ্ণ হইয়াছিল, সেই ইদানাং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতরে আসিয়াছে : এবার গুপ্তভাবে আসা, রাজ। যেমন ছন্মবেশে সহর দেখিতে বাহির হন, সেই প্রকার।" অতএব আমাদের যতদূর জানা আছে সকল কথা তোমায় ৰলিব; তোমার লইতে ইচ্ছা হয় লইও, অথবা, আমাদিগকে যথা ইচ্ছা নিন্দা তিরস্কার করিও।

## পঞ্চম অধ্যায়।

## পূজকের পদগ্রহণ।

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কয়েক সপ্তাহ পরে ঠাকুরের সৌম্যদর্শন,
কোমল প্রকৃতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও অল্প বয়স,
প্রথম দর্শন হইতে
মধুর বাব্র ঠাকুরের রাণী রাসমণির জামাতা শ্রীযুক্ত মথুর বাবুর
প্রতি আচরণ ও নয়নাকর্ষণ করিয়াছিল। দেখিতে পাওয়া
সংকল্প।
যায়, জীবনে যাহাদিগের সহিত বহুকালব্যাপী

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহাদিগকে প্রথম দর্শনকালে মানবহৃদয়ে একটা প্রীতির আকর্ষণ সহসা আসিয়া উপস্থিত হয়।
শাস্ত্র বলেন, উহা আমাদিগের পূর্বকল্মকৃত সম্বন্ধের সংস্কার
হইতে উদিত হইয়া থাকে। ঠাকুরকে দেখিয়া মথুর বাবুর
মনে এখন যে, ঐরপ একটা অনির্দ্দিষ্ট আকর্ষণ উপস্থিত
হইয়াছিল, একথা, পরবর্তীকালে তাঁহাদিগের পরস্পারের মধ্যে
নিগ্ত প্রোম-সম্বন্ধ দেখিয়া আমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারি।

দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক মাস কাল পর্য্যন্ত ঠাকুর কিংকর্ত্তব্য-অনিশ্চয় ভাবে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ভাগিনের অবস্থান করিয়াছিলেন। মথুর বাবু ইতিমধ্যে ভাঁহাকে দেবীর বেশকারীর কার্য্যে নিযুক্ত

করিবার সংকল্প মনে মনে স্থির করিয়া রামকুমার ভট্টাচার্য্যের নিকট ঐবিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। রাম-কুমার তাহাতে ভ্রাতার মানসিক অবস্থার কথা তাঁহাকে আমুপূর্বিক বলিয়া উক্ত বিষয়ের সিদ্ধিসংকল্পে তাঁহাকে নিরুৎসাহিত করেন। কিন্তু মথুর সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। ঐরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও তিনি ঐ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে অবসরামুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংযুক্ত আর এক ক্যক্তি এখন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরের পিতৃশ্বস্রীয়া ভগিনী \* শ্রীমতী হেমান্সিনী দেবীর পুত্র শ্রীহৃদয়-রাম মুখোপাধ্যায় এই সময়ে কোনরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার বাসনায় বর্দ্ধমান সহরে আসিয়া উপস্থিত হয়। হৃদয়ের বয়স তখন যোল বৎসর। যুবক ঐ স্থানে নিজগ্রামন্থ পরিচিত ব্যক্তিদিগের নিকটে থাকিয়া নিজ সংকল্পসিদ্ধির কোনরূপ স্থাঝা করিতে পারিতেছিল না। এমন সময়ে সে লোকমুখে সংবাদ পাইল তাহার মাতুলেরা রাণী রাসমণির নব দেবালয়ে সসম্মানে অবস্থান করিতেছেন, সেখানে উপস্থিত হইতে পারিলে নিজ অভিপ্রায়-সিদ্ধির বিশেষ স্থযোগ আছে। শুনিয়া, কালবিলম্ব না করিয়া

পাঠকের স্থবিধার জন্ম আমরা ঠাকুরের বংশতালিকা এখানে প্রদান করিতেছি—



হৃদয় দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে উপস্থিত হইল এবং বাল্যকাল হইতে স্থপরিচিত, প্রায় সমবয়স্ক মাতুল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত মিলিত হইয়া তথায় আনন্দে কাল্যাপন করিতে লাগিল।

হৃদয় দার্যাকৃতি এবং দেখিতে স্থা স্পুক্ষ ছিল। তাহার শরীর যেমন স্থান্ট ও বলিষ্ঠ ছিল, মনও তদ্রপ উত্তমশীল ও ভয়শূল্য ছিল। কঠোর পরিশ্রম ও অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে এবং প্রতিকূলাবস্থায় পড়িয়া স্থির থাকিয়া অন্তুত উপায়সকলের উদ্ভাবনপূর্বক উহা অতিক্রম করিতে, হৃদয় পারদর্শী ছিল। তত্বপরি নিজ কনিষ্ঠ মাতুলকে হৃদয় সত্যসত্যই ভালবাসিত এবং তাহাকে স্থা করিতে অশেষ শারীরিক কইস্বীকারে কুঠিত হইত না।

হৃদয় সর্বদা অনলস ছিল, কিন্তু তাহার অন্তরে ভাবুকতার বিন্দুবিসর্গও ছিল না; এজন্য কন্মী সংসারী মানবের যেমন হইয়া থাকে, হৃদয়ের চিত্ত নিজ স্বার্থচেষ্টা হইতে কখনও সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইতে পারিত না। ঠাকুরের সহিত হৃদয়ের এখন হইতে সম্বন্ধের কথার আমরা যতই আলোচনা করিব ততই দেখিতে পাইব, হৃদয়ের জীবনে ভবিষতে যতটুকু ভাবুকতা ও নিঃস্বার্থ-চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা ভাবময় ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গগুণে এবং কখন কখন তাঁহার চেষ্টার অনুকরণে আসিয়া উপস্থিত হইত। আহার বিহার প্রভৃতি সর্ববিধ শারীরচেষ্টায় উদাসীন. সর্বদা চিন্তাশীল, স্বার্থগঙ্গশুভ ভাবুক জীবনের সফলতার জন্ম ঐরপ একজন স্বাধীনচিন্তাপরাম্মুখ শ্রদ্ধাসম্পন্ন সাহসী কন্মীর সহায়তা নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রীশ্রীজগদম্বা কি সেইজন্ম ঠাকুরের সাধনকালে হৃদয়ের ন্যায় পুরুষকে ঠাকুরের সহিত নিণ্ট সম্বন্ধে সম্বন্ধ করিয়াছিলেন গু—কে বিলবে! তবে একথা

সত্য, হৃদয় না থাকিলে সাধনকালে ঠাকুরের শরীররক্ষা অসম্ভব হুইত; শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের সহিত হৃদয়ের নাম তজ্জ্ম নিত্য-সংযুক্ত হুইয়া রহিয়াছে এবং চিরকাল হৃদয় আন্তরিক ভক্তি-শ্রাদ্ধার অধিকারী হুইয়া আমাদিগের প্রাণম্য হুইয়া রহিয়াছেন।

হাদয়ের দক্ষিণেশরে অসিবার কালে ঠাকুর বিংশতি বর্ষে কয়েক মাস মাত্র পদার্পণ করিয়াছেন। হাদয়কে হাদরের আগমনে ঠাকুর। অথন হইতে অনেকটা সহজ হইয়াছিল একথা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। ঠাকুর তাহাকে লইয়া একত্রে স্নান, ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশন সকল কার্য্য করিতে লাগি-লেন। চিরকাল বালক-ভাবাপন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের, সাধারণনয়নে নিক্ষারণ চেন্টাসকলের প্রতিবাদ না করিয়া সর্বদা অন্তরের সহিত অনুমোদন ও সহানুভূতি করায়, হৃদয় এখন হইতে ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিল।

হাতেই ঠাকুরের প্রতি আমি কি একটা অনিঠাকুরের প্রতি হাদরের
তার বিচনীয় আকর্ষণ অনুভব করিতাম ও ছায়ার
ভালবাদা।
তাহাকে ছাড়িয়া একদণ্ড কোথাও থাকিতে হইলে কফ্ট বোধ
হইত। শয়ন ভ্রমণ উপবেশনাদি সকল কাজ একত্রে করিতাম।
কেবল মধ্যাহ্নে ভোজনকালে কিছুক্ষণের জন্ম আমাদিগকে পৃথক্
হইতে হইত। কারণ, ঠাকুর সিধা লইয়া পঞ্চবটীতে স্বহস্তে
পাক করিয়া খাইতেন এবং আমি ঠাকুরবাঁড়ীতে প্রসাদ পাইতাম।
তবে ঠাকুরের রন্ধনাদির জন্ম সমস্ত জোগাড় আমি করিয়া দিয়া
যাইতাম। ঐরপে রন্ধন করিয়া খাইয়াও তিনি মনে শান্তি

পাইতেন না—আহার সম্বন্ধে নিষ্ঠা তাঁহার তখন এত প্রবল ছিল!
মধ্যাহ্নে ঐরপে রন্ধন করিলেও রাত্রে কিন্তু ঠাকুর আমাদিগের
ভায় শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত প্রসাদী লুচি খাইতেন। কতদিন দেখিয়াছি ঐরপে লুচি খাইতে খাইতে তাঁহার চক্ষে জল
আসিয়াছে এবং আক্ষেপ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছেন, '
মা আমাকে কৈবর্ত্তের অন্নটা খাওয়ালি!'

ঠাকুর • নিজমুখেও কখন কখন আমাদিগকে এই সময়ের কথা এইরূপে বলিয়াছেন—''কৈবর্ত্তের অন্ধ খাইতে হইবে ভাবিয়া মনে তখন দারুণ কয়ট উপস্থিত হইত। গরীব কাঙ্গালেরাও অনেকে তখন রাসমণির ঠাকুরবাড়ীটে ঐজন্ম খাইতে আসিত না। খাইবার লোক জুটিত না বলিয়া কতদিন প্রসাদী অন্ধ গরুকে খাওয়াইতে এবং কতক গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে হইয়াছে।" তবে ঐরূপে রন্ধন করিয়া ঠাকুরকে বহুদিন যে খাইতে হয় নাই, একথাও আমরা হৃদয় ও ঠাকুর উভয়ের মুখেই শুনিয়াছি। ঐ কথা শুনিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, কালীবাটীতে পূজকের পদে ঠাকুর যতদিন না ত্রতী হইয়াছিলেন ততদিনই ঐরূপ করিয়াছিলেন এরং ঠাকুরের পূজকপদে ত্রতী হওয়া উক্ত দেবাল্যপ্রতিষ্ঠার ত্বই তিনমাস পরেই হইয়াছিল।

ঠাকুর যে তাহাকে বিশেষ ভালবাসেন একথা হৃদয় বুঝিত।
ঠাকুরের সম্বন্ধে একটা কথা কেবল সে কিছুঠাকুরের আচরণ সম্বন্ধে
তেই বুঝিতে পারিত না। উহা এই—হৃদয়
পারিত না। জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকুমারকে যখন কোন বিষয়ে
সহায়তা করিতে যাইত, মধ্যাহ্নে আহারাদির
পর যখন একটু শ্য়ন করিত, অথবা সায়াহ্নে যখন সে মন্দিরে

আরাত্রিক দর্শন করিত, তথন ঠাকুর তাহাকে ফেলিয়া পাশ কাটা-ইয়া কিছুক্ষণের জন্ম কোথায় অন্তর্জান হইতেন! হাদয় অনেক খুঁজিয়াও তথন তাঁহার সন্ধান পাইত না। পরে ছই এক ঘণ্টা গত হইলে আবার ঠাকুর ফিরিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে স্পষ্ট কিছু বলিতেন না, বলিতেন 'এইখানেই ছিলাম।' ঐরপ সময়ে কোন কোন দিন সন্ধান করিতে যাইয়া হাদয় দেখিত, ঠাকুর পঞ্চবটীর দিক হইতে ফিরিতেছেন। দেখিয়া সে ভাঁবিত, তিনি শোচাদির জন্ম ঐদিকে গিয়াছিলেন এবং আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না।

হৃদয় বলেন, 'এই সময়ে একদিন মূর্ত্তিগঠন করিয়া ঠাকুরের শিবপূজা করিতে ইচ্ছা হয়।' আমরা ইতি-ঠাকুরের গঠিত শিবমূর্ত্তি- পূর্বেব বলিয়াছি, বাল্যকালে কামারপুকুরে দর্শনে মথুরের প্রশংস।। ঠাকুর কখন কখন ঐরূপ করিতেন। ঐরূপ ইচ্ছা হইবামাত্র তিনি গঙ্গাগর্ভ হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিয়া বুষ, ডমরু ও ত্রিশূল সহিত একটী শিবমূর্ত্তি স্বহস্তে গঠন করিয়া উহার পূজা করিতে থাকেন। মথুর বাবু ঐ সময়ে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে পূজাস্থানের কিয়দ্দূরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ঠাকুর ঐরূপে তন্ময় হইয়া কি পূজা করিতেছেন জানিতে উৎস্তৃক হইয়া নিকটে আসিয়া ঐ মূর্ত্তিটী দেখিতে পান। বৃহৎ না হইলেও মূর্ত্তিটী স্থন্দর হইয়াছিল। মথুর উহা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বাজারে ঐরূপ দেবভাবাঙ্কিত মূর্ত্তি যে পাওয়া যায় না ইহা দেখিয়াই বুঝিলেন। অতঃপর কোতূহলপরবশ হইয়া মথুর হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ মূর্ত্তি কোঁথায় পাইলে, কে গড়ি-য়াছে ? হৃদয়ের উত্তরে ঠাকুর দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িতে এবং ভগ্ন মূর্ত্তি স্থন্দরভাবে যুড়িতে জানেন, একথা জানিতে পারিয়া মথুর বিন্মিত হইলেন এবং পূজান্তে মূর্ন্তিটী তাঁহাকে
দিবার জন্ম অনুরোধ করিলেন। হৃদয়ও ঐ কথায় স্বীকৃত হইয়া
পূজাশেষে ঠাকুরকে বলিয়া মূর্ন্তিটী লইয়া তাঁহাকে দিয়া আসিলেন।
মূর্ন্তিটী হস্তে পাইয়া মথুর এখন উহা তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ.
করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং মুশ্ধ হইয়া রাণীকে উহা দেখাইতে
পাঠাইলেন। রাণীও উহা দেখিয়া নির্মাতার বিশেষ প্রশংসা
করিলেন এবং ঠাকুর উহা গড়িয়াছেন জানিয়া মথুরের ন্যায় বিশ্ময়
প্রকাশ করিলেন। শুঠাকুরকে দেবালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে
মথুরের ইতিপূর্বেবই ইচছা হইয়াছিল, এখন আবার তাঁহার
এই নূতন গুণপনার পরিচয় পাইয়া ঐ ইচছা অধিকতর
বলবতী হইল। মথুর বাবুর এরূপে অভিপ্রায়ের কথা ঠাকুর
ইতিপূর্বেব অগ্রজের নিকটে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান ভিন্ন অপর
কাহার আবার চাকরি করিব—এইরূপ একটা ভাব বাল্যকাল হইতে
তাঁহার মনে দুঢ়নিবদ্ধ থাকায়, ঐ কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

চাকরি করা সম্বন্ধে ঠাকুরকে ঐরপে ভাব প্রকাশ করিতে
আমরা অনেক সময় শুনিয়াছি। বিশেষ অভাবে
চাকরি করা সম্বন্ধে
না পড়িয়া কেহ স্বেচ্ছার চাকরি স্বীকার করিলে
ঠাকুর ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে বড় উচ্চ ধারণা
করিতেন না। তাঁহার বালক ভক্তদিগের মধ্যে একজন † এক
সময়ে চাকরি স্বীকার করিয়াছে জানিয়া আমরা তাঁহাকে বিশেষ
ব্যথিত হইয়া বলিতে শুনিয়াছি, "সে মরিয়াছে শুনিলে আমার যত

- \* কেহ কেহ বলেন এই ঘটনা ঠাকুরের পূজাকালে হইয়াছিল এবং মথুর উহা রাণী রাসমণিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—যেরপ উপযুক্ত পূজক পাইয়াছি, তাহাতে ৬ দেবী শীঘ্র জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন।
  - † यांनी नित्रक्षनानन।

না কন্ট হইত, সে চারুরি করিতেছে শুনিয়া তভোধিক কন্ট হইয়াছে!" পরে কিছুকাল অতীত হইলে ঐ ব্যক্তির সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়া যখন জানিলেন যে ঐ ব্যক্তি তাহার অসহায়া বৃদ্ধা মাতার ভরণপোষণ নির্বহাহ হইতেছে না দেখিয়াই চাকরি স্বীকার করিয়াছে, তখন ঠাকুর সম্মেহে তাহার গাত্রে ও মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়াছিলেন, 'তাতে দোষ নাই, ঐজন্ম চাকরি করায় তোকে দোষ স্পর্শ কর্বে না; কিন্তু মার জন্ম মার দেরি, মার জন্ম মার জন্ম মার ক্রার পোর্তুম্ না। তাইত বলি আমার নিরঞ্জনে এত-টুকু অঞ্জন (কাল দাগ) নাই, তার ঐরপ হানবুদ্ধি কেন হবে ?"

নিতানিরঞ্জনকে লক্ষা করিয়া ঠাকুরের পূর্কোক্ত কথা শুনিয়া স্থান্য আগস্তুক ব্যক্তিরা সকলেই বিস্মিত হইল। একজন বলিয়াও বিসল—"মহাশয়, আপনি চাকরির নিন্দা করিতেছেন; কিন্তু চাকরি না করিলে সংসার পোষণ করিব কি রূপে ?" তত্ত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "যে কর্বে, করুক না; আমি ত সকলকে ঐরপে নিষেধ করছি না, (নিরঞ্জনকে ও তাঁহার অভাভ্য বালক ভক্তদিগকে দেখাইয়া) এদের ঐ কথা বল্চি; এদের কথা আলাদা।" ঠাকুর তাঁহার বালক ভক্তদিগের জীবন অভ্য ভাবে গড়িতেছিলেন এবং ঐরপ আধ্যাত্মিক ভাবের সহিত চাকরি করাটার কথন সামঞ্জস্ম হয় না বলিয়াই যে, ঐ কথা বলিয়াছিলেন ইহা বলা বাহুল্য।

অগ্রজের নিকট হইতে মথুর বাবুর ঐরূপ অভিপ্রায় চাকরি করিতে বলিবে জানিতে পারিয়া ঠাকুর তথন হইতে তাঁহার বিলয় ঠাকুরের মধুরের সম্মুখে আর বড় একটা অগ্রসের হইতেন না; নিকট যাইতে সক্লোচ। যতটা পারেন তাঁহার চক্ষুর অন্তরালে পাকিবার চেন্টা করিতেন। কারণ, কায়মনোবাক্যে সত্য

ও ধর্ম্ম পালন করিতে তিনি ধেমন কথন কাহারও অপেক্ষা রাখিতেন না, তেমনি আবার বিশেষ কারণ না থাকিলে কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া বৃথা কট্ট দিতে চিরকাল কুষ্ঠিত হইতেন। আবার, কোনরূপ প্রত্যাশা মনের ভিতর না রাখিয়া গুণী ব্যক্তির গুণের আদর করা এবং মানী ব্যক্তিকে সরল স্বাভাবিক ভাবে সম্মান দেওয়াটা ঠাকুরের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম ছিল। অতএঁব দেবালয়ে পূজকপদ গ্রাহণ করিবেন কিনা, এই প্রান্ধের যাহা হয় একটা মীমাংসায় স্বয়ং উপনাত হইবার পূর্বেব মণুর বাবু তাঁহাকে উহা স্বীকার করিতে অনুরোধ করিয়া ধরিয়া বসিলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রভ্যাখ্যান করিয়া মথুরের মনে কফ দিতে হইবে, এই আশঙ্কাই যে, ঠাকুরের ঐরূপ চেন্টার মূলে ছিল তাহা আমর। বেশ বুঝিতে পারি। বিশেষতঃ তিনি তথন একজন নগণ্য যুবক মাত্র এবং রাণী রাসমণির দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মথুর মহামাননায় ব্যক্তি; এ অবস্থায় মণুরের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাটা তাঁহার পক্ষে ভাল দেখাইবে না এবং বালস্থলভ চপলতা বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু যত দিন যাইতেছে দক্ষিণেথরের কালাবাটীতে অবস্থান করাটা তাঁহার প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছে, অন্তন্ত ষ্টিসম্পন্ন ঠাকুরের নিকট নিজ মনোগত এই ভাবটী লুকায়িত ছিল না। বিশেষ কোন কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে পাইলে তাঁহার যে এখন আর পূর্নেবর ন্যায় আপত্তি ছিল না এবং জন্মভূমি কামারপুকুরে ফিরিবার জন্ম তাঁহার মন যে পূর্বের ভায় চঞ্চল ছিল না, একথা আমরা এখনকার ঘটনাবলী হইতে বেশ বুঝিতে পারি।

ঠাকুর যাহা আশঙ্কা কবিতেছিলেন তাহাই একদিন হইগ্না

বসিল। মথুর বাবু কালামন্দিরে দর্শনাদি করিতে আসিয়া চার্রের প্ছকের পদ কিছু দূরে ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঠাকুর তখন হৃদয়ের সহিত বেড়াইতেছিলেন। মথুর বাবুকে দূরে দেখিতে পাইয়া সেখান হইতে সরিয়া অন্তন্ত্র যাইতেছিলেন, এমন সময়ে মথুরের ভূত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবু আপনাকে ডাকিতে-ছেন।" ঠাকুর মথুরের নিকট যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া হৃদয় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন,—''ঘাইলেই, আমাকে এখানে থাকিতে বলিবে, চাকরি স্বাকার করিতে বলিবে।" হৃদয় বলিল, 'তাহাতে দোষ কি ? এমন স্থানে, মহতের আশ্রায়ে কার্মো নিযুক্ত হওয়া ত ভাল বৈ মন্দ নয়, তবে কেন ইতস্ততঃ করিতেছ ?''

ঠাকুর।—"আমার চাকরিতে চিরকাল আবদ্ধ ইইয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ এথানে পূজা করিতে স্বীকার করিলে দেবীর অক্সে যে সমস্ত অলঙ্কারাদি আছে তাহার জন্ম দায়ী থাকিতে হইবে; সে বড় হাস্পামার কথা; আমার দ্বারা উহা সম্ভব হইবে না; তবে যদি তুমি ঐ কায়োর ভার লইয়া এখানে থাক তাহা হইলে আমার পূজা করিতে আপত্তি নাই।"

ক্ষদয় এখানে চাকরির অন্বেষণেই আসিয়াছিল। স্কৃতরাং ঠাকুরের ঐ কথায় আনন্দে স্বীকৃত হইল। ঠাকুর তথন মথুর বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার দ্বারা দেবালয়ে কর্ম্ম-শীকার করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া পূর্বেবাক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করি-লেন। শ্রীঘুত মথুর তাঁহার কথায় স্বাকৃত হইয়া ঐ দিন হইতে তাঁহাকেকালীমন্দিরে বেশকারীর পদে নিযুক্ত করিলেন এবং ট্র হদয়কে ঠাকুর ও রামকুমারকে সাহাধ্য করিতে আদেশ করিলেন। মথুর বাবুর অন্মরোধে ভাতাকে ঐরূপে কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া রামকুমার অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন :

দেবালয়প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যেই পূর্বেবাক্ত ঘটনাগুলি হইয়া গেল। সন ১২৬২ সালের ভাদ্র মাস ৺গোবিন্দ বিগ্ৰহ ভগ্ন উপস্থিত। পূর্ববদিনে মন্দিরে জন্মাইটমীকৃতা হওয়া। যথাযথ স্থসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আজ নন্দোৎসব। মধ্যাক্তে ৺রাধাগোবিন্দজীর বিশেষ পূজ। ও ভোগরাগাদি হইয়া গেলে পূজক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৺রাধারাণীকে কক্ষান্তরে শয়ন করাইয়া আসিয়া ৺গোবিন্দজীকে শয়ন করাইতে লইয়া যাইবার সময় বিগ্রহহস্তে পড়িয়া গেলেন; বিগ্রহের একটা পদ ভাঙ্গিয়া যাইল। ঐ ঘটনায় মন্দিরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। নানা পণ্ডিতের মহামহ লইবার পর ঠাকুরের পরামর্শে ৺গোবিন্দজীর বিগ্রহটীর ভগ্নাংশ জুড়িয়া পূজা চলিতে লাগিল।\* ঠাকুরকে ইতিপূর্নের মধ্যে মধ্যে ভাবাবিফ্ট হইতে দেখিয়া মথুর বাবু ভগ্গবিগ্রহপরিবর্ত্তন বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ-গ্রহণে এখন সমুৎস্থক হইয়াছিলেন। হৃদয় বলিতেন, পরামর্শ দিবার পূর্বের ঠাকুর ভাবাবিক্ট হইয়াছিলেন এবং ভাবভঙ্গ হইলে বলিয়াছিলেন, বিগ্রহমূর্ত্তি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। ঠাকুর যে ভগ্নবিগ্রহ স্থ-দরভাবে জুড়িতে পারেন, একথা মথুর বাবুর অবিদিত ছিল না। স্ত্রাং মথুর বাবুর অনুরোধে তাঁহাকেই এখন ঐ বিগ্রহ জুড়িয়া দিতে হইয়াছিল। ঠাকুর উহা এমন স্থন্দররূপে জুড়িয়াছিলেন যে বিশেষ নির্রাক্ষণ করিয়া দেখিলেও ঐ মূর্ত্তি যে কোনকালে ভগ্ন হইয়াছিল একথা বুঝিতে পারা यांश ना ।

<sup>·</sup> ওরুভাব, পূর্বান্ধ— ষষ্ঠ অধ্যায় ১৯০ পৃষ্ঠা দেখ।

৺রাধাগোবিন্দজীর বিগ্রাহ ঐরপে ভগ হইলে অঙ্গহীন বিগ্রাহে পূজা সিদ্ধ হয় না বলিয়া অনেকে অনেক কথা তখন বলাবলি করিত। রাণী রাসমণি ও মথুর বাবু কিন্তু ঠাকুরের যুক্তিযুক্ত পরামর্শে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া ঐ সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না। সে যাহা হউক. পূজক ক্ষেত্রনাথ অনবধানতার অপরাধে কর্ম্মচুত হইলেন। ৺রাধাগোবিন্দজার পূজার ভার তদবিধি ঠাকুরের উপরে শুস্ত হইল এবং ক্রদয় শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজাকালে বেশ করিয়া রামকুমারকে সাহাযা করিতে লাগিল।

বিগ্রহ ভক্ষপ্রসক্ষে হাদয় এক সময়ে আমাদিগের নিকট আর একটা কথার উল্লেখ করিয়াছিল। কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে, বরানগরে কুটিঘাটার নিকটে নড়ালের প্রসিদ্ধ জমীদার ৺রতন রায়ের ঘাট বিছ্যমান। ঐ ঘাটের ভগ্নবিগ্ৰহে পূজা সম্বন্ধে নিকটে একটা ঠাকুরবাটা আছে। উহাতে ঠাকুর জয়নারায়ণ ৰাব্কে যাহা বলেন। দশমহাবিগু। মূৰ্ত্তি প্ৰতিষ্ঠিতা। পূৰ্বেব উক্ত ঠাকুরবাটীতে পূজাদির বেশ বন্দোবস্ত থাকিলেও ঠাকুরের সাধন-কালে উহা হীন-দশাপন্ন হইয়াছিল। মথুর বাবু যথন ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি শ্রস্কা করিতেছেন তখন তিনি এক সময়ে উক্ত দেবালয় দর্শন করিতে আসেন এবং অভাব দেখিয়া মণুর বাবুকে বলিয়া ভোগের জন্ম হুই মন চাউল ও তুইটী করিয়া টাকার মাসিক বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। দর্শন করিয়া ফিরিবার কালে, ঠাকুর একদিন এখানকার স্থাসিদ্ধ জমিদার জয় নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকগুলি লোকের সহিত স্বপ্রতিষ্ঠিত ঘাটে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পরিচয় থাকায় ঠাকুর তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। জয় নারায়ণ বাবু তাঁহাকে নমস্কার ও সাদরে আহ্বান করিয়।

অপর সকলকে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন; পরে কথাপ্রসঙ্গে রাণী রাসমণির কালীবাটীর কথা তুলিয়া ঠাকুরকে
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মহাশয়! ওথানকার ৺গোবিন্দজী কি
ভাঙ্গা?" ঠাকুর তাহাতে বলিয়াছিলেন, "তোমার কি বৃদ্ধি গো?
অথগুমগুলাকার যিনি, তিনি কি কখন ভাঙ্গা হন?" জ্য়নারায়ণ
বাবুর প্রশ্নে নিরর্থক নানা কথা উঠিবার সম্ভাবনা দেখিয়া
ঠাকুর ঐরপে ঐ প্রসঙ্গ পাল্টাইয়া দেন, এবং প্রসঙ্গান্তরের
উত্থাপন করিয়া সকল বস্তুর অসার ভাগ ছাড়িয়া সার ভাগ গ্রহণ
করিতে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। স্থুদ্দিসপ্রাম্ন জয়নারায়ণ
বাবুও ঠাকুরের ইন্ধিতে উহা বুঝিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন।

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, ঠাকুরের পূজা একটা দেখিবার বিষয় ছিল: যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত। আরু ঠাকুরের সেই প্রাণের উচ্ছাসে মধুর কঠে গান ?— ঠাকুরের সঙ্গীতশক্তি। সে গান যে একবার শুনিত সে কখন ভুলিতে পারিত না। তাহাতে ওস্তাদি কালোয়াতি ঢং ঢাং কিছুইছিল না। ছিল কেবল, গীতোক্ত বিষয়ের ভাবটী আপনাতে সম্পূর্ণ আরোপ করিয়া মর্ম্মস্পর্শী মধুর স্বরে যথায়থ প্রকাশ এবং তাল লয়ের বিশুদ্ধতা। ভাবই যে সঙ্গাতের প্রাণ্যস্কপ একথা, যে তাঁহার গান শুনিয়াছে সেই বুঝিয়াছে। তাল লয় বিশুদ্ধ না হইলে ঐ ভাব যে আত্মপ্রকাশে বাধা পাইয়া পাকে একপা ঠাকুরের মুখনিঃস্ত সঙ্গীত শুনিয়া এবং অপরের সঙ্গীতের সহিত উহার তুলনা করিয়াবেশ বুঝা যাইত। রাণী রাসমণি ম্বখন দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন ঠাকুরকে ডাকাইয়া তাঁহার গান শুনিতেন। নিম্নলিখিত গীতটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল —

কোন্ হিসাবে হরহদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিব বাড়ায়েছ, যেন কত ত্যাকা মেয়ে॥
জেনেছি জেনেছি তার।
তারা কি তোর এমনি ধারা

তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল সম্নি করে।
ঠাকুরের গীত অত মধুর লাগিবার আর একটা কারণ ছিল।
গান গাহিবার সময়ে তিনি গীতোক্তভাবে নিজে এত মুগ্ধ
হইতেন যে, অপর কাহারও প্রীতির জন্ম গান গাহিতেছেন
একথা একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। গীতোক্তভাবে মুগ্ধ হইয়া
ঐরূপে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইতে আমরা জাবনে অপর কাহাকেও
দেখি নাই। ভাবুক গায়কেরাও শ্রোতার নিকট হইতে প্রশংসার
প্রত্যাশা কিছু না কিছু রাখিয়া থাকেন। ঠাকুরকে কেবল
দেখিয়াছি, তাঁহার গীত শুনিয়া কেহ প্রশংসা করিলে, যথার্থই
ভাবিতেন ঐ ব্যক্তি গীতোক্ত ভাবের প্রশংসা করিতেছে এবং
উহার বিন্দুমাত্র ভাহার প্রাপ্য নহে।

হাদয় বলিতেন, এই কালে গীত গাহিতে গাহিতে তুই
চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত; এবং যথন পূজা
করিতেন, তথন এমন তন্ময়ভাবে উহা করিধ্রণম পূজাকালে
ঠাকুরের দর্শন।
তেন, যে, পূজাস্থানে কেহ আসিলে বা নিকটে
দাঁড়াইয়া কথা কহিলে তিনি উহা আদৌ
টের পাইতেন না। ঠাকুর বলিতেন, অস্ব্যাস, করন্যাস প্রভৃতি
পূজাসসকল সম্পন্ন করিবার কালে ঐ সকল মন্ত্রবর্ণ নিজ দেহে
উজ্জ্বল বর্ণে সন্নিবেশিত রহিয়াছে বলিয়া তিনি বাস্তবিক
দেখিতে পাইতেন! বাস্তবিকই দেখিতেন,—সর্পাকৃতি কুগুলিনীশক্তি সুধুম্নামার্গ দিয়া সহস্রারে উঠিতেছেন এবং শরীরের

যে যে অংশকে ঐ শক্তি ত্যাগ করিতেছেন সেই সেই অংশগুলি এককালে নিস্পন্দ, অসাড় ও মৃতবৎ হইয়া যাইতেছে! আবার পূজাপদ্ধতির বিধানানুসারে যথন "রং ইতি জলধারয়া বহিন্দ্রাকারং বিচিন্তা"—অর্থাৎ, রং এই মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণপূর্বক পূজক আপনার চতুর্দিকে জল ছড়াইয়া ভাবিবে যেন অগ্নির প্রাচীর দ্বারা পূজাস্থান বেপ্তিত রহিয়াছে এবং তভ্জ্জ্য কোন প্রকার বিদ্ববাধা তথায় প্রবেশ করিতে পারিতেছে না—প্রভৃতি ক্থার উচ্চারণ করিতেন তথন দেখিতে পাইতেন তাঁহার চতুর্দিকে শত জিহ্বা বিস্তাব করিয়া অনুল্লজ্ঞানীয় অগ্নির প্রাচীর সত্য সত্যই বিভ্যমান থাকিয়া পূজাস্থানকে সর্ববিধ বিদ্নের হস্ত হইতে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে! জদয় বলিত, পূজার সময় ঠাকুরের তেজঃপুঞ্জ শরীর ও তন্মনক্ষ ভাব দেখিয়া অপর ব্রাহ্মণগণ বলাবলি করিতেন,—সাক্ষাৎ ব্রহ্মণাদেশ যেন নরশবীর পরিগ্রহ করিয়া পূজা করিতে বিস্যাছেন!

দেবীভক্ত রামকুমার দক্ষিণেশরে আসিয়া অবধি আত্মায়গণের ভরণ পোষণ সম্বন্ধে অনেকটা
গার্ককে কার্গদক্ষ
করিবার জন্ম রামকুমারের শিক্ষাদান। মধ্যে মধ্যে বড় চিন্তিত হইতেন। কারণ,
দেখিতেন, এখানে আসিয়া অবধি কনিষ্ঠের
নির্জ্জনপ্রিয়তা ও সংসার সম্বন্ধে কেমন একটা উদাসীন উদাসীন
ভাব! কোন কাজেই যেন তাঁহার আঁট দেখিতে পাইতেন না।
প্রথমে ভাবিতেন, বালক বোধ হয় কামারপুকুরে মাভার নিকট
ফিরিবার জন্ম বাস্ত হইয়াছে, এবং ঐ বিষয় সদা সর্বনা চিন্তা
করিতেছে। দেখিতেন, বালক সকাল সন্ধ্যা যখন তখন
একাকী মন্দির হইতে দূরে গঙ্গাতীরে পদচারণ করিতেছে,

প্রুবটী বৃক্ষমূলে স্থির হইয়া বসিয়া আছে, অথবা প্রুবটীর চতুর্দিকে তথন যে জন্মলপূর্ণ স্থান ছিল বহুক্ষণ পরে তন্মধ্য হইতে নিক্রান্ত হইতেছে। কিন্তু দিনের পর দিন যাইলেও বালক ব্যথন গৃহে ফিরিবার কথা তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া বলিল না এবং কখন কখন তাহাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াও তিনি যখন উহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না, তখন তাহাকে বাড়াতে ফিরিয়া পাঠাইবার কথা ছাডিয়া দিলেন ! ভাবিলেন, তাঁহার নিজের বয়স হইয়াছে, শরীর দিন দিন অপটু হইয়া পড়িতেছে, কবে পরমায়ু ফুরাইনে কে বলিতে পারে ?—এ অবস্থায় আর সময় নষ্ট না করিয়া. তাঁহার অবর্ত্তমানে বালক যাহাতে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া চু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া সংসার নির্ববাহ করিতে পারে এমনভাবে তাহাকে মানুষ করিয়া দিয়া যাওয়া তাঁহার একান্ত কর্ত্তবা। স্থতরাং মথুরবাবু যথন বালককে দেবালয়ে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন তখন তিনি বিশেষ আনন্দিত হয়েন! পরে দিনের পর দিন যাইলে কনিষ্ঠের মন ফিরিয়া যখন সে মথুর বাবুর অনুরোধে প্রথমে বেশকারী ও পরে পূজকের পদে ত্রতী হইল এবং দক্ষতার সহিত ঐ কার্য্যসকল সম্পন্ন করিতে লাগিল তখন রামকুমার অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন এবং এখন হইতে তাহাকে চণ্ডীপাঠ শ্রীশ্রীকালিকা মাতার পূজাকার্য্য প্রভৃতি আছোপান্ত শিখাইতে লাগিলেন। ভাবিলেন উহাতে সে মানুষ হইবে এবং তিনিও কোন দিন পূজা করিতে অপারগ হইলে জগদ্ম্বার, পূজা ও সেবা-কার্য্যে গোলযোগ ঘটিবে না। ঠাকুর অচিরে ঐ সকল শিখিয়া লইলেন; এবং শাক্তী দীক্ষা না লইয়া দেবীপূজা প্রশস্ত নহে • জানিয়া শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার সঙ্কল্ল স্থির করিলেন।

শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক প্রবীণ শক্তিসাধক তখন কলিকাতার বৈঠকখানা বাজারে বাস কেনারাম ভট্টাচার্য্যের নিকট ঠাকুরের শক্তি- করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির দেবালয়ে দীক্ষা গ্রহণ। তাঁহার মধ্যে মধ্যে গতায়াত ছিল। মথুরবাবু-প্রমুখ রাণীর পরিবারবর্গের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল বলিয়া বোধ হয়। হৃদয়ের মুথে শুনিয়াছি, যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন, অনুরাগী সাধক বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ঠাকুরের অগ্রজ রামকুমার ভট্টাচার্য্যের সহিত ইনি পূর্বব হইতে পরিচিত ছিলেন। ঠাকুর ইহাঁর নিকট হইতেই দীক্ষাগ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। শুনিয়াছি, দীক্ষাগ্রহণ করিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবেশে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত কেনারাম তাঁহার অসাধারণ ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ইফটলাভবিষয়ে প্রাণ থূলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন!

রামকুমারের শরীর এখন হইতে মধ্যে মধ্যে অপটু হওয়াতেই
হউক, অথবা ঠাকুরকে ঐ কার্য্যে অভ্যস্ত
রামকুমারের মৃত্য।
করাইবার জন্মই ইউক, তিনি এই সময়ে প্রায়
৺রাধাগোবিন্দজীর সেবা শ্বয়ং সম্পন্ন করিতে লাগিলেন এবং
শ্রীশ্রীকালী মাতার পূজাকার্য্যে ঠাকুরকে নিযুক্ত করিতে থাকিলেন! কয়েক দিন এইরূপ হইলে মথুর বাবু একদিন ঐকথা
জানিতে পারিয়া রাণীকে বলিয়া রামকুমারকে এখন হইতে
বরাবর বিষ্ণুঘরে পূজা করিতে অনুরোধ করিলেন। অতএব
এখন হইতে কালীঘরে ঠাকুর পূজক ও হৃদয় বেশকারীরূপে
নিযুক্ত থাকিলেন। ঐরূপে পূজার বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তন করিবার
কারণ বোধ হয় ইহাই যে, মথুর বাবু ভাবিয়াছিলেন কালীঘরের

সেবাকার্য্যে অধিক পরিশ্রাম করিতে হয়, বৃদ্ধ রামকুমারের শরীর অপটু হওয়ায় ঐ কার্য্যভার বহন করা তাঁহার শক্তিতে কুলাইতেছে না। রামকুমার ঐরূপ বন্দোবস্তে বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কনিষ্ঠকে কালীঘরের পূজা ও সেবাকার্য্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতে শিখাইয়া দিয়া নিশ্চিন্দ হইলেন : ইহার কিছুকাল পরে রামকুমার, মথুর বাবুকে বলিয়া হৃদয়কে ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজায় নিযুক্ত করিলেন এবং অবসর লইয়া কিছু দিনের জন্ম গৃহে ফিরিবার যোগাড় করিতে লাগি-লেন। কিন্তু রামকুমারকে আর গৃহে ফিরিতে হয় নাই। গুহে ফিরিবার পূর্বেব কলিকাতার উত্তরে শ্যামনগর মূলাজোঁড় নামক স্থানে কয়েক দিনের জন্য কার্য্যান্তরে গমন করিয়া তিনি সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রামকুমার ভট্টাচার্য্য রাণী রাসমণির দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক বৎসরকাল মাত্র জীবিত থাকিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজা করিয়াছিলেন। অতএব সম্ভবতঃ সন ১২৬৩ সালের প্রারম্ভে তাঁহার শরীর ত্যাগ হইয়াছিল।

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

## ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন।

অতি অল্প বয়সেই ঠাকুরের পিতার মৃত্যু হয়। স্থৃতরাং জ্ঞানোমেষের প্রারম্ভ হইতে তিনি নিজ ঠাকুরের এই কালের জননী চন্দ্রমণি ও অগ্রজ্ঞ রামকুমারের স্নেহে আচরণ। লালিত পালিত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের অপেক্ষা রামকুমার প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসরের বড় ছিলেন। অতএব ঠাকুরের পিতৃভক্তির কিয়দংশ তিনি পাইয়া-ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। স্বৃতরাং পিতৃতুল্য অগ্রজের সহসা মৃত্যু হওয়ায় ঠাকুর যে এখন নিতাস্ত ব্যথিত হইয়া-ছিলেন—একথা নিশ্চয়। জরাযুক্ত, ব্যাধিপ্রস্ত, ও মৃত, ব্যক্তির দর্শনে শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারের সংসারত্যাগের লোকপ্রসিদ্ধ। কে বলিবে, ঠাকুরের জীবনে পূর্বেবাক্ত ঘটনা তাঁহার 😘 মনে সংসারের অনিত্যতাসম্বন্ধীয় ধারণা দৃঢ় করিয়া উহাতে বৈরাগ্যানল প্রবুদ্ধ করিতে কতদুর সহায়তা করিয়াছিল ? যাহাই হউক এই সময় হইতে ঠাকুর শ্রীঞ্রীজগন্মাতার পূজায় সমধিক মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং তৃষিত মানব তাঁহার দর্শনে বাস্তবিক কুতার্থ হয় কি না তদবিষয় জানিবার জন্য বাাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, এই সময় হইতে তিনি পূজান্তে মন্দিরমধ্যে শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে বসিয়া তন্মনস্কভাবে দিন যাপন করিতেন এবং রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তপ্রমুখ ভক্তগণরচিত সঙ্গীতসকল ৺দেবীকে শুনাইতে শুনাইতে প্রেমে বিহবল ও আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। আবার, এখন হইতে তিনি রুথা বাক্যালাপাদি করিয়া তিলমাত্র সময় বায় করিতে নিতান্ত কুঠিত হইতেন এবং মধ্যাক্ষেও রাত্রে যখন ৬ দেবার মন্দির-দার রুদ্ধ হইত, তখন লোকসঞ্চ পরিহার করিয়া পঞ্চবটীর চতুঃপাশ স্ত জ্ঞ্মলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জগন্মাতার চিন্তা ও ধানে নিমগ্র হইয়া কাল্যাপন করিতেন।

ঠাকুরের ঐ প্রকার চেফাসমূহ হৃদয়ের প্রীতিকর হয় নাই। ফ্লাফের তদর্শনে চিন্তা কিন্তু কি করিবে ? বাল্যকাল হইতে ঠাকুর ও সঙ্কল।
যখন যাহা ধরিয়াছেন তখনি তাহা সম্পাদন করিয়াছেন, কেহই তাঁহাফে বাধা দিতে পারে নাই, একথা তাহার অবিদিত ছিল না। স্থতরাং প্রতিবাদ বা বাধা দেওয়া র্থা।
কিন্তু দিনের পর দিন ঠাকুরের ঐ ভাব প্রবল বেগে বর্দ্ধিত হইতেছে
দেখিয়া হৃদয় কখন কখন একটু আধটু না বলিয়াও থাকিতে
পারিত না। আবার, রাত্রে নিদ্রা না যাইয়া শ্যাত্যাগ করিয়া
ঠাকুর কোথায় চলিয়া যান. একথা জানিতে পারিয়া হৃদয় বিশেষ
চিন্তান্বিত হইয়াছিল। কারণ, মন্দিরে ঠাকুরসেবার পরিশ্রম,তাহার
উপর পূর্ববিৎ আহার নাই, এ অবস্থায় রাত্রে নিদ্রা না যাইলে
শরীর ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা। হৃদয় স্থির করিল ঐ বিষয়ের
সন্ধান এবং যথাসাধ্য প্রতিবিধান করিতে হইবে।

পঞ্চবটার চতুঃপাশ্স স্থান তখন এখনকার মত সমতল ছিল
না; নীচু জমি, খানাখনদ ও জঙ্গলে পূর্ণ
এ সময়ে পঞ্চবটাঅদেশের অবস্থা। ছিল। নানা বুনো গাছগাছড়ার সহিত এক
ধাত্রী বা আমলকী রক্ষ তথায় জন্মিয়াছিল।
একে কবরডাঙ্গা, তাহার উপর জঙ্গল, সে জন্ম দিবাভাগেও কেহ
ঐ স্থানে বড় একটা যাইত না। যাইলেও জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট
হইত না। আর, রাত্রে ?—ভূতের ভয়ে কেহই প্র দিক
মাড়াইত না! হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, পূর্ব্বোক্ত আমলকী
বৃক্ষটা নীচু জমিতে থাকায় তাহার তলে কেহ বসিয়া থাকিলে
জঙ্গলের বাহিরের উচ্চ জমি হইতে কাহারও নয়নগোচর হইত
না। ঠাকুর এই সময়ে উহারই তলে বসিয়া রাত্রে ধ্যান ধারণা
করিতেন।

এক দিন রাত্রে ঠাকুর ঐ স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলে হদরের প্রশ্ন, 'রাত্রে হৃদয় অলক্ষ্যে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে জঙ্গলে যাইয়া কি কর' লাগিল এবং ঠাকুর পূর্বেবাক্ত জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, দেখিতে পাইল। তিনি বিরক্ত হইবেন

ভাবিয়া সে আর অগ্রসর হইল না। কিন্তু তাঁহাকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত কিছুক্ষণ পর্যান্ত আশে পাশে ঢিল্ ঢাল্ ছুড়িতে থাকিল। ঠাকুর তাহাতে ফিরিলেন না দেখিয়া অগত্যা সে স্বয়ং গৃহে ফিরিল। পরদিন অনসরকালে হৃদয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জঙ্গলের ভিতর রাত্রে যাইয়া কি কর বল দেখি ?" ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিলেন, "ঐ স্থানে একটা আমলকা গাছ আছে, তাহার তলায় বসিয়া ধার্নি করি; শাস্ত্রে বলে আমলকা গাছের তলায় যে যাহা কামনা করিয়া ধানে করে তাহার তাহা সিদ্ধ হয়।"

ঐ ঘটনার পরে কয়েক দিন ঠাকুর পূর্বেরাক্ত আমলকী বৃক্ষের তলায় ধ্যানধারণা করিতে বসিলোঁই গেক্রেক হলরের ভয় মধ্যে মধ্যে লোষ্ট্রাদি নিক্ষিপ্ত হওয়া প্রভৃতি নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল। উহা হৃদয়ের কর্ম্ম বুঝিয়াও ঠাকুর তাহাকে কিছুই বলিলেন না। হৃদয় কিন্তু ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। এক দিন ঠাকুর বৃক্ষতলে যাইবার কিছুক্ষণ পরে নিশঃক্বে জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দূর হইতে দেখিল, তিনি পরিধেয় বন্ত্র ও যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া স্থাসীন হইয়া ধ্যানে নিময়া রহিয়াছেন! দেখিয়া ভাবিল, 'মামা কি পাগল হইল না কি ? এরপ ত পাগলেই করে; ধ্যান করিবে, কর; কিন্তু এরপ উলঙ্গ হইয়া কেন ?'

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, এরপে ভাবিয়া সে আর কালবিলম্ব হৃদয়কে ঠাক্রের বলা,
— 'পাশমুক্ত হইয়া হইল' এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে ধ্যান করিতে হয়।'
লাগিল, ''এ কি হচ্চে ? পৈতে, কাপড় ফেলে দিয়ে উলম্ব হয়ে বসেছ যে ?" কয়েকবার ডাকাডাকির পরে ঠাকুরের হুঁস হইল এবং হৃদয়কে নিকটে দাঁড়াইয়া ঐরপ প্রশ্ন করিতে শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, "তুই কি জানিস ? এইরূপে পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান কর্তে হয়; জন্মাবধি মানুষ ঘূণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান এই অফ পাশে বন্ধ হয়ে রয়েছে; পৈতেগাছটাও 'আমি ব্রাহ্মণ, সকলের চেয়ে বড়'—এই অভিমানের চিহ্ন এবং একটা পাশ; মাকে ডাক্তে হলে ঐ সব পাশ ফেলে দিয়ে এক মনে ডাক্তে হয়, তাই ঐ সব খুলে রয়েছে; ধ্যান করা শেষ হলে ফির্বার সময় আবার পর্ব।" হৃদয় ঐরপ কথা পূর্কে আর কোথাও শুনে নাই, স্বতরাং অবাক্ হইয়া রহিল, এবং উত্তরে কিছুই বলিতে না পারিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। ইতিপূর্কের সে ভাবিয়াছিল, মাতুলকে অনেক কথা অন্ত বুঝাইয়া বলিবে ও তিরস্কার করিবে—তাহার কিছুই করা হইল না।

পূর্নেবাক্ত ঘটনাপ্রসঙ্গে একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল। কারণ উহা জানা থাকিলে ঠাকুরের শরীর এবং মন উভয়ের জাবনের পরবর্ত্তী অনেকগুলি ঘটনা আমরা দারা ঠাকরের জাত্য-ভিমান নাশের, 'সম-সহজে বুঝিতে পারিব। আমরা দেখিলাম, লোষ্টাশ্মকাঞ্চন' হইবার অফ্টপাশের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্ম ও সর্বজীবে শিবজ্ঞান কেবলমাত্র মনে মনে ঐ সকলকে ত্যাগ লাভের জন্ম অনুষ্ঠান। করিয়াই ঠাকুর নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, কিন্তু শরীরের দ্বারা ঐ সকলকে যতদূর ত্যাগ করা যাইতে পারে তাহা করিয়াছিলেন। প্রজীবনে অন্ত সকল বিষয়েও এরূপ করিতে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই। যথা—

জাত্যভিমান নাশ করিয়া মনে যথার্থ দীনতা আনয়নের জন্ম তিনি, অপরে যে স্থানকে অশুদ্ধ ভাবিয়া সর্ববণা পরিহার করে, সে স্থান বহুপ্রযত্তে স্বহস্তে পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন।

সমলোপ্রাশ্যকাঞ্চনঃ' না হইলে অর্থাৎ ইতরসাধারণের
নিকটে বহুমূল্য বলিয়া পরিগণিত স্বর্ণাদি ধাতু ও প্রস্তরসকলকে '
মুগ্ময় ইফকখণ্ডের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিতে না পারিলে,
মানব-মন শারীরিক স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য-লাভরূপ উদ্দেশ্য হইতে
আপনাকে বিযুক্ত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখে সম্পূর্ণ ধাবিত হয় না
এবং যোগারুত হইতে পারে না—একথা শুনিয়াই ঠাকুর
কয়েক খণ্ড মুদ্রা ও লোপ্ত হস্তে গ্রহণ করিয়া বারস্বার 'টাকা
মাটি, মাটি টাকা' বলিতে বলিতে উহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ
করিয়াছিলেন।

সর্বব জীবে শিবজ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্ম কালীবাটীতে কাঙ্গালীদের ভোজন সাঙ্গ হইলে, দেবতার প্রসাদজ্ঞানে তিনি তাহাদের উচ্ছিফীয় কিঞ্জিৎ গ্রহণ (ভক্ষণ) ও মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। পরে, উচ্ছিফী পত্রাদি মস্তকে বহন করিয়া গঙ্গাতীরে নিক্ষেপপূর্বক স্বহস্তে মার্জ্জনী ধরিয়া ঐ স্থান ধৌত করিয়াছিলেন এবং নিজ নশ্বর শরীরের দ্বারা ঐরূপে দেবসেবা যৎকিঞ্চিৎ সাধিত হইল ভাবিয়া আপনাকে কুতার্থশ্মশ্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।

ঐরপ নানা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।
সকল স্থলেই দেখা যায়, ঈশ্বরলাভের পথে

াক্রের ভাগের ক্রম প্রতিকূল বিষয়সকলকে কেবলমাত্র মনে মনে
ভাগি করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। কিন্তু, স্থুলভাবে
ঐ সকলকে প্রথমে ভাগি করিয়া অথবা, নিজ শরীর ও
ইক্রিয়বর্গকে ঐ সকল বিষয় হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখিয়া

তদ্বিপরীত অনুষ্ঠানসকল করিতে তিনি উহাদিগকে বলপূর্বক নিয়োজিত করিতেন। দেখা যায়, ঐরূপ অনুষ্ঠানে তাঁহার মনের পূর্বব সংস্কারসকল এককালে উৎসন্ন হইয়া যাইত এবং তদ্বিপরীত নবীন সংস্কারসকলকে উহা এমন দৃঢ়ভাবে ধারণ করিত যে, কখনই সে আর বিপরীত কার্য্যসকল করিতে পারিত না। এইরূপে কোন নবীনভাব মনের দ্বারা প্রথম গৃহীত হইয়া শরীরেন্দ্রিয়াদিসহায়ে কার্য্যে কিঞ্চিন্মাত্রও যতক্ষণ না অনুষ্ঠিত হইত ততক্ষণ পর্যান্ত ঐ বিষয়ের যথাযথ ধারণা হইয়া উহার বিপরীত ভাবের ত্যাগ হইয়াছে, একথা তিনি স্বাকার করিতেন না।

পূর্বর সংস্কারসমূহ ত্যাগ করিতে নিতান্ত পরাষ্মুখ আমরা ভাবি, ঠাকুরের ঐরপে আচরণের কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না। তাঁহার ঐরূপ আচরণসকলের আলোচনা করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলিয়া বসিয়াছেন— "অপবিত্র কদর্যা স্থান পরিষ্কৃত করা, এ ক্রম সমন্দে মনঃ-কল্লিত সাধন প্রথ' 'টাকা, মাটি, মাটি টাকা' বলিয়া মৃত্তিকাসহ বলিয়া আপত্তি ও মুদ্রা-খণ্ডসকল গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া ভাহার নীমাংদা। প্রভৃতি ঘটনাবলা তাঁহার নিজ মনঃকল্পিত সাধনপথ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু ঐরূপ অদৃঊপূর্বব উপায়সকল অবলম্বনে তিনি মানসিক যে সকল ফল পাইয়াছিলেন তাহ৷ অতি শীঘ্ৰই তদপেক্ষা সহজ উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে।" উত্তরে বলিতে হয়— উত্তম কথা, কিন্তু ঐরূপ বাহ্ন অনুষ্ঠানসকল না করিয়া কেবলমাত্র মনে মনে বিষয়-ত্যাগরূপ তোমাদের তথাক্থিত সহজ উপায়ের অবলম্বনে কয় জন লোক এ পর্যান্ত

পূর্ণভাবে রূপরসাদি-বিষয়সমূহ হইতে বিমুখ হইয়া যোল আনা মন ঈশরে অর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছে ? উহা কখনই হইবার নহে। মন একরূপ চিন্তা করিয়া একদিকে চলিবে. এবং শরীর ঐ চিন্তা বা ভাবের বিপরীত কার্যাাসুষ্ঠান করিয়া অন্য পথে চলিবে—এই প্রকারে কোন মহৎ কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না, ঈশরলাভ ত দুরের কণা। কিন্তু রূপরসাদি ভোগলোল্প মানব ঐকথা বুঝে না! কোন বিষয় ত্যাগ করা ভাল বলিয়া বুঝিয়াও সে পূর্ববসংস্কারবশে নিজ শরীরে ন্দ্রিয়াদির দ্বারা উহা ত্যাগ করিতে অগ্রসর হয় না এবং ভাবিতে থাকে, 'শরীর যেরূপ কার্য্য করুক না কেন, মনে ত আমি অন্যরূপ ভাবিতেছি।' যোগ ও ভোগ একত্রে গ্রহণ করিবে ভাবিয়া সে আপনাকে আপনি ঐরূপে প্রতারিত করিয়া থাকে। কিন্তু আলোকান্ধকারের ত্যায় যোগ ও ভোগরূপ চুই পদার্থ কথন একত্রে থাকিতে পারে না। কাম-কাঞ্চনময় সংসার ও ঈশরের সেবা যাহাতে একত্রে একই কালে সম্পন্ন করিতে পারা যায় এরূপ সহজ প্রের আবিষ্কার,আধ্যাত্মিক জগতে এ পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারে নাই। \* শাস্ত্র সেজন্য আমাদিগকে বারম্বার বলিতে-ছেন, 'যাহা তাাগ করিতে হউবে তাহা কায়মনোবাকো তাাগ করিতে হইবে এবং যাহা গ্রহণ করিতে হইবে তাহাও ঐরূপ কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিতে হইবে, তবেই সাধক ঈশ্বরলাভের অধিকারী হইবেন। ঋষিগণ সে জন্মই বলিয়াছেন, মানসিক ভাবোদ্দীপক শারীরিক চিহ্ন ও অনুষ্ঠানরহিত তপস্যাসহায়ে,— "তপসাবাপ্যালিষ্ঠাৎ,''—মানব. কখন আত্মসাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ

<sup>\*</sup> Ye cannot serve God and Mammon together.
( Holy Bible )

হয় না। যুক্তিও বলে, স্থুল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে কারণে মানবমন ক্রমশঃ অগ্রসর হয়—''নাগ্যঃ পন্তা বিদ্যতেহয়নায়।"

দে যাহা হউক, দেখিতে পাওয়া যায়, অগ্রজের মৃত্যুর পর ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় অধিকতর ঠাড়ুর এই সমরে <sup>যে</sup> মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং ভাবে পূজাদি করিতেন। দর্শনলাভের জন্য যাহাই অনুকূল বলিয়া বুঝিতেছেন তাহাই বিশ্বস্তুচিত্তে ব্যগ্র হইয়া• সম্পন্ন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে যথারীতি পূজা সমাপনান্তে ৺দেবীকে নিত্যরাম প্রসাদ-প্রমুখ সিদ্ধ ভক্তদিগের রচিত সঙ্গীতসমূহ শ্রেবণ করান তিনি পূজা**ন্সে**র অস্ততম বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। হৃদয়ের গভীর উচ্চ্যাসপূর্ণ ঐ সকল গীত গাহিতে গাহিতে তাঁহার চিত্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিত। ভাবিতেন---রামপ্রসাদপ্রমূখ ভক্তেরা মার দর্শন পাইয়াছিলেন; জগজ্জননার দর্শন তবে নিশ্চয়ই পাওয়া যায় ; আমি কেন তবে তাঁহার দর্শন পাইব না ? वाक्नकारत विलाजन—"मा, जूरे तामश्रमानरक रम्था निरम्भिन, আমায় তবে কেন দেখা দিবি না ? আমি ধন, জন, ভোগস্থ, কিছ্ই চাহি না, আমায় দেখা দে!''---প্রার্থনা করিতে করিতে নয়নধারায় তাঁহার কক ভাসিয়া যাইত এবং ঐরূপ কাতর ক্রন্দনে হৃদয়ের ভার কিঞ্চিৎ লঘু হইলে বিশ্বাসের মুগ্ধ প্রেরণায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় গীত গাহিয়া ৺দেবীকে প্রসন্না করিতে উদ্যত হইতেন। এইরূপে পূজা ধাান ও ভজনে দিন যাইতে লাগিল এবং ঠাকুরের মনের অমুরাগ ও ব্যাকুণতা দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতে থাকিল।

অদ্ভুত পূজকের দেবীর পূজা ও সেবা সম্পন্ন করিবার নিদ্দিষ্ট

কাল এই সময় হইতে দিনদিন বাড়িয়। যাইতে লাগিল। পূজা করিতে বসিয়া তিনি যথাবিধি নিজ মস্তকে একটা পুজা দিয়াই হয়ত তুই ঘণ্টাকাল স্থাণুর ন্যায় স্পান্দহীনভাবে ধ্যানস্থ রহিলেন, অন্নাদি নিবেদন করিয়া, মা খাইতেছেন ভাবিতে ভাবিতেই হয়ত বক্তক্ষণ কাটাইলেন, প্রত্যুষে স্বহস্তে পুজাচয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া ৬ দেবীকে সাজাইতে কত সময় বায় করিলেন, অথবা অনুষ্মাগপূর্ণ হৃদয়ে সন্ধ্যারতিতেই বক্তক্ষণ ব্যাপৃত রহিলেন। আবার অপরাত্নে বা আরতির অন্তে জগন্মাতাকে বিদ গান শুনাইতে আরম্ভ করিলেন তবে এমন তন্ময় ও ভাববিহ্নল হইলেন যে, সময় অতীত হইতেছে একথা বারম্বার স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে আরাত্রিক বা সাম্ব্যা শীতলাদি কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইল!—এইরূপে কিছুকাল পূজা চলিতে লাগিল।

ঐরপ নিষ্ঠা, ভক্তি ও ব্যাকুলতা দেখিয়া ঠাকুরবাটার জনসাধা-রণের দৃষ্টি যে, এখন ঠাকুরের প্রতি আরুফ্ট হইয়াছিল একথা বেশ বুঝিতে পারি। সাধারণে আমরা ঠাকুরের এইকালে সচরাচর যে পথে চলিয়। থাকে তাহা ছাডিয়া পূজাদি কাৰ্য্যসম্বন্ধে মথুরপ্রমূধ সকলে নৃতনভাবে কাহাকেও চলিতে বা কিছু করিতে যাহা ভাবিত। দেখিলে লোকে প্রথম বিদ্রূপ পরিহাসাদি করিয়া থাকে। কিন্তু দিনের পর যত দিন যাইতে থাকে এবং ঐ ব্যক্তি দূঢতাসহকারে নিজ গন্তব্য পথে যত অগ্রসর হয় ততই সাধারণের মনে পূর্নেবাক্ত ভাব পরিবর্ত্তিত হয় এবং উহার স্থল শ্রদ্ধা আসিয়া অধিকার করে। ভাগ্যেও যে এরূপ হর্ম নাই তাহা নহে। কিছদিন পূজা করিতে না করিতেই তিনি অনেকেরই বিদ্রাপ-ভাজন হইলেন। কিছুকাল পরে কেহ কেহ আবার তাঁহার প্রতি শ্রদাসম্পন্ন হইয়া উঠিল। শুনা যায়, মথুর বাবু এই সময়ে ঠাকুরের পূজাদি দেখিয়া হুফটিতে রাণী রাসমণিকে বলিয়াছিলেন, "অদ্বুত পূজক পাওয়া গিয়াছে, ৺দেবা শীঘ্রই জাগ্রতা হইয়া শুটিবেন!" লোকের ঐরূপ মতামতে ঠাকুর কিন্তু কোন দিন নিজ গন্তব্য পথ হইতে বিচলিত হন নাই। সাগরগামিনী নদার ন্যায় তাঁহার মন এখন হইতে অবিরাম একভাবেই শ্রীজগন্মাতার শ্রীপাদোদেশে প্রধাবিত হইয়াছিল।

দিনের পর যত দিন যাইতে লাগিল ঠাকুরের মনে অনুরাগ,
ব্যাকুলতাও, তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং
স্থারাক্ষাগের বৃদ্ধিতে
গারুরের শরীরে যেসকল
নিকার উপন্তিত হয়। শরীরে নানা প্রকার বাহ্য লক্ষণে প্রকাশ
পাইতে লাগিল। ঠাকুরের আহার কমিয়া গেল, নিদ্রা কমিয়া
গেল। শরীরের রক্তপ্রবাহ বক্ষে ও মস্তিক্ষে নিরন্তর দ্রুত
প্রধাবিত হওয়ায়, বক্ষঃস্থল সর্বনদা আরক্তিম হইয়া রহিল,
চক্ষু মধ্যে মধ্যে সহসা জলভারাক্রান্ত হইতে লাগিল, এবং
ভগবদ্দর্শনের জন্য একান্ত ব্যাকুলতাবশতঃ তাহার মন কি
করিব, কেমনে পাইব' এইরূপ একটা চিন্তা নিরন্তর পোষণ
করায় ধ্যান পূজাদি কাল ভিন্ন অন্য সময়ে তাহার শরীরে
একটা অশান্তি ও চাঞ্চল্যের ভাব সদাই লক্ষিত হইতে লাগিল।

ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে একদিন তিনি জগদ্ধাকে গান শুনাইতেছিলেন এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্ম নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, মা, এত যে ডাক্চি তার কিছুই তুই কি শুন্চিস্ না ? রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েচিস্, আমাকে কি দেখা দিবি না ?" ঠাকুর বলিতেন—

মা'র "দেখা পাইলাম না বলিয়া তখন হৃদয়ে অসহ যন্ত্রণা; জলশৃন্য করিবার জন্ম লোকে যেমন সজোরে শ্রী শ্রীজগদম্বার প্রথম গামছা নিঙ্ডাইয়া থাকে. মনে হইল, ভিতরে দর্শনলাভের বিবরণ। হৃদয় মনটাকে ধরিয়া কে যেন তদ্রুপ করি-ঠাকুরের ঐ সময়ের বাাকুলতা। তেছে। মার দেখা বোধ হয় কোন কালেই পাইব না ভাবিয়া যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতে লাগিলাম। অস্থির হইয়া ভাবিলাম, তবে আর এ জীবনে আবশ্যক নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল, দৃষ্টি সহসা তাহারই উপর পড়িল। উহার সাহাযো ্রই-দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মতপ্রায় ছটিয়া উহা হস্তে লইয়াছি,এমন সময়ে সহসা মা'র অন্তুত অপূর্বে দর্শন পাই-লাম ও সংজ্ঞাশৃত্য হইয়া পড়িয়া গেলাম! তাহার পর বাহিরে কি যে হইয়াছে, কোন্ দিক দিয়া সেদিন ও তৎপরদিন যে গিয়াছে তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই! অন্তরে অন্তরে কিন্তু একটা অনমুভূতপূর্বর জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মা'র সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম !"

কালীমন্দিরের পূর্ণেবাক্ত অন্তুত দর্শনের কথা ঠাকুর অন্য একদিন আমাদিগকে এইরূপে বিরুত করিয়া বলেন, "ঘর, দার, মন্দির
সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই
নাই!—আর দেখিতেছি কি ?—এক অসাম অনন্ত চেতন
জ্যোতিঃ-সমুদ্র!—যে দিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তার
উজ্জ্বল উর্ম্মিলা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্ম
মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা
অগ্রসর হইয়া আমার উপরে নিপতিত হইল এবং
এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! গ্রাপাইয়া, হাবুড়বু খাইয়া
সংজ্ঞাশন্য হইয়া পাড়িয়া গোলাম!" ঐরূপে প্রথম দর্শনকালে

ঠাকুর চেত্রন জ্যোতিঃ-সমুদ্রের দর্শনলাভের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু, চৈত্য্য-ঘন, জগদম্বার বরাভয়কর। মূর্ত্তি গ —ঠাকুর কি এখন তাহারও দর্শন এই জ্যোতিঃ-সমুদ্রের পাইয়াছিলেন ? পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ কারণ শুনিয়াছি, প্রথম দর্শনের সময়ে তাঁহার কিছ-মাত্র সংজ্ঞা যথনি হইয়াছিল তথনি তিনি কাতরকঠে 'মা', 'মা' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। পূর্বেবাক্ত দর্শনের বিরাম হইলে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়া মূর্ত্তির অবাধ অবিরাম দর্শনলাভের জন্য ঠাকুরের প্রাণে একটা অবিশ্রান্ত আকুল ক্রন্দ্রনের রোল উঠিরাছিল! বাহ্য ক্রন্দন ও নয়নধারায় সকল সময়ে প্রকাশিত না হইলেও উহা অন্তরে সকল সময়ে বিছমান থাকিত, এবং কথন কখন এত বুদ্ধি পাইত যে, আর চাপিতে না পারিয়া ভূমিতে ল্টাইয়া যন্ত্রণায় ছট ফট করিতে করিতে 'না আমার কুপা কর, দেখা দে'—বলিয়া এমন ক্রন্দন করিতেন যে, চারি পামের্ লোক দাঁডাইয়া যাইত !—-ঐক্লপ অস্থির চেফায় লোকে কি বলিবে, এ কথার বিন্দুমাত্রও তথন তাঁহার মনে আসিত না। তিনি বলিতেন, "চারি দিকে লোক দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহাদিগকে ছায়া বা ছবিতে আঁকা মৃত্তির ত্যায় অবাস্তব মনে হইত এবং তক্ত্য মনে কিছুমাত্র লক্ডঃ বা সঙ্কোচের উদয় হইত না! এরপ অস্ত যন্ত্রণায় বাহ্যসংজ্ঞাশৃত্য হইবার পরেই কিন্তু দেখিতাম, মা'র ঐ বরাভয়করা চিগায়ী জ্যোতিশ্বয়ী মূর্ত্তি !—দেখিতাম ঐ মূর্ত্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকারে সাত্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে "

## সপ্তম অধ্যায়।

## সাধনা ও দিব্যোশ্মন্ততা।

শ্রীশ্রীজগদন্ধার প্রথম দর্শনলাভের আনন্দ ও উত্তেজনায়
ঠাকুর কয়েক দিনের জন্ম একেবারে কাজের
প্রথম দর্শনের পরের
বাহির হইয়া পড়িলেন। মদ্দিরে পূজাদি
কার্যা নিয়মিতভাবে প্রত্যহ সম্পন্ন করা তাঁহার
পক্ষে, অসম্ভব হইয়া উঠিল। সদয় উহা অন্ম এক ব্রাহ্মণের
সহায়ে কোনরূপে সম্পাদন করিতে লাগিল এবং মাভুল
বায়ুরোগগ্রস্থ হইয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার চিকিৎসায় মনোনিবেশ
করিল। ভূকৈলাসের রাজবাটীতে নিযুক্ত এক স্থযোগ্য বৈভের
সহিত হৃদয়ের ইতিপূর্নের্ব কোনও সূত্রে পরিচয় হইয়াছিল, সদয়
এখন তাঁহারই দ্বারা ঠাকুরের চিকিৎসা করাইতে লাগিল
এবং রোগের শীঘ্র উপশ্রের সম্ভাবনা না দেখিয়া কামারপুকুরে
ঠাকুরের মাতা ও ভাতার নিকটে সংবাদ পাঠাইল।

ভগবদদর্শনের জন্ম উদ্ধান ব্যাকুলতায় ঠাকুর যেদিন একেবারে অস্থির হইয়। না পড়িতেন সেদিন
থাকুরের ঐ সময়ের
পূর্ববিৎ নিয়মিতভাবে পূজা করিতে অগ্রস্কর
প্রত্যক্ষ এবং দর্শনাদি। ইইতেন। পূজা ও ধ্যানাদি করিবার কালে এ
সময়ে তাঁহার যেরূপ চিন্তা ও অনুভব উপস্থিত
ইইত তিনি তদ্বিষয়ে আমাদিগকে কথন কখন কিছু কিছু বলিয়া
ছিলেন। বলিতেন, "মার নাটমন্দিরের ছাদের আলিশায় যে
ধ্যানস্থ ভৈরব মূর্ত্তি আছে, ধ্যান করিতে যাইবার সময় তাহাকে
দেখাইয়া মনকে বলিতাম, 'ঐরূপ স্থির নিস্পান্দভাবে বসিয়া মার

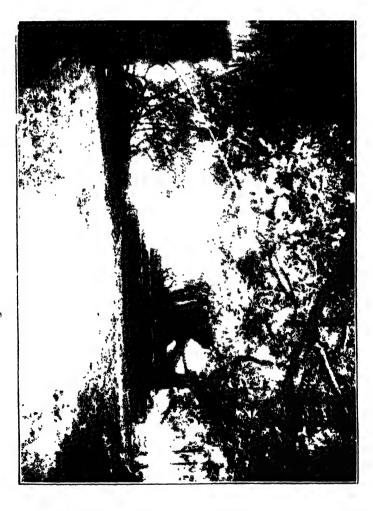

পাদপন্ম চিন্তা করিতে হইবে।' ধ্যান করিতে বসিবামাত্র শুনিতে পাইতাম শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গ্রন্থিসকলে, পায়ের দিক হইতে উদ্ধে, খট্ খট্ করিয়া আওয়াজ হইতেছে এবং একটার পর একটা করিয়া গ্রন্থিগুলি আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে, কে যেন ভিতরে ঠ্র সকল স্থান তালাবদ্ধ করিয়া দিতেছে! করিতাম ততক্ষণ শরীর যে, একটুও নাড়িয়া চাড়িয়া আসন পরি-বর্তুন করিয়া লইব, অথবা ইচ্ছামাত্রেই ধ্যান ছাড়িয়া অম্যত্রী গমন বা অন্য কৰ্ম্মে লিপ্ত হইব তাহার সামর্থ্য থাকিত না ! পূর্ববং খট্ খট্ করিয়া—এবার উপরের দিক হইতে পা পর্যান্ত\_ আওয়াজ হইয়া ঐ সকল গ্রন্থি পুনরায় যতক্ষণ না খুলিয়া যাইত তহক্ষণ একভাবে কে যেন জোর করিয়া বসাইয়া রাখিত ! করিতে বসিয়া প্রথম প্রথম খতোৎপুঞ্জের স্থায় জ্যোতিবিন্দুসমূহ দেখিতে পাইতাম ; কখন বা কুয়াসার ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতিতে চহুর্দ্দিক ব্যাপ্ত দেখিতাম; আবার কখন বা রূপার ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিঃতরক্তে সমুদ্য পদার্থ পরিব্যাপ্ত দেখিতাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঐরূপ দেখিতাম; আবার অনেক সময়ে চক্ষু চাহিয়াও ঐরপ দেখিতে পাইতাম। কি দেখিতেছি তাহা বুঝিতাম না, ঐরূপ দর্শন হওয়া ভাল কি মন্দ তাহাও জানিতাম না। স্থতরাং মার (৺জগন্মাতার) নিকট ব্যাকুলহৃদয়ে প্রার্থনা করিতাম—'মা, আমার কি হচ্চে, কিতুই বুঝি না; তোকে ডাকিবার মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি না; যাহা করিলে তোকে পাওয়া যায়, তুইই তাহা আমাকে শিথিয়ে দে। তুই না শিখালে আমাকে কে আর শিখাবে মা ; তুই ছাড়া আমার গতি ও সহায় আর কেহই যে নাই !' এক মনে ঐরূপে প্রার্থনা করিতাম এবং প্রাণের ব্যাকুলতায় কাতর ক্রন্দন করিতাম !"

ঠাকুরের পূজা ধ্যানাদি এই সময়ে এক অভিনব অপূর্ব আকার ধারণ করিয়াছিল। সে অন্তত তম্ময়ভাব প্রথম দর্শনলাতে ঠাকু-অপরকে বুঝান কঠিন! তাহাতে শ্রীশ্রীজগ-রের প্রত্যেক চেষ্টা ও নাভাকে আশ্রয় করিয়া বালকের সরলভা ভাবে কিরূপ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। বিশাস, নির্ভর ও মাধুর্য্যই কেবলমাত্র বর্তমান থাকিত। প্রবীণের গাম্ভার্য্য, পুরুষকার অবলম্বনে দেশকালপাত্র বুঝিয়া বিধি নিষেধ মানিয়া চলা এবং ভবিষ্যৎ ভাবিয়া একুল ওকুল চুকুল রাখিয়া ব্যবহার করা ইত্যাদির কিছুই লক্ষিত হইত না! দেখিলেই মনে হইত, 'মা, তোর শরণাগত বালককে যাহা কিছু বলিতে ও করিতে হইবে তাহা তুইই বলা ও করা'---হদয়ের অন্তঃস্থল হইতে ঐরূপ বলিয়া ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার ভিতর আপনার ক্ষুদ্র ইচ্ছা ও অভিমানকে ডুবাইয়া দিয়া এককালে যন্ত্রস্বরূপ হইয়াই যেন তিনি যত কিছু কার্য্য করিতেছেন। উহাতে সংসারের ইতর্মাধারণের বিখাস ও কার্যাকলাপের সহিত তাঁহার ব্যবহার-চেফ্টাদির বিশেষ বিরোধ উপস্থিত হইয়া নানা-লোকে নানা কথা, প্রথম অক্ষুট জল্পনায়, পরে উচ্চ স্বরে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু ঐরূপ হইলে ও করিলে কি হইবে গ জগদম্বার বালক এখন তাঁহারই অপাঙ্গ-ইন্সিতে চলিতে ফিরিতে এবং যাহা করিবার তাহা করিতেছিল, সংসারের ক্ষুদ্ধ কোলাহল তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছিল না। ঠাকুর এখন সংসারে থাকিয়াও সংসারে ছিলেন না। বহির্জগৎ এখন তাঁহার নিকট স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল এবং চেফ্টা করিয়াও তিনি উহাতে পূর্বের স্থায় বাস্তবতা আনিতে পারিতেছিলেন না। 🗐 🗐 জগদম্বার চিন্ময়ী আনন্দঘনমূর্ত্তিই কেবল তাঁহার নিকটে এখন একমাত্র সার পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।

পূজা ধ্যানদি করিতে বসিয়া তিনি ইতিপূর্বের বস্তুয়ত্ত্বে দেখিতেন, কোন দিন মার হাতখানি, বা কোমগাহরের ইতিপূর্বের
পূজা ও দর্শনাদির
লোজ্জ্বল পা খানি, বা 'সৌম্যাৎ-সৌম্য' হাস্থসহিত এই সময়ের ঐ দীপ্ত মধুর স্নিগ্ধ মুখখানি—এখন, পূজাধ্যানসকলের প্রভেদ।
কাল ভিন্ন অন্য সময়েও দেখিতে পাইতেন,
সর্ববাবয়বসম্পন্না জ্যোতিম্ময়ী মা, হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন,
'এটা কর্, ওটা করিস্ না,' বলিয়া তাঁহার সঙ্কে' সঙ্কে
ফিরিতেছেন।

পূর্বের মাকে অন্নাদি নিবেদন করিয়া দেখিতেন, মার "নয়ন্
হইতে অপূর্বর জ্যোতিঃরশ্মি 'লক্ লক্' করিয়া নির্গত হইয়া
নিবেদিত আহার্য্যসমুদায় স্পর্শ ও তাহার সারভাগ সংগ্রহ করিয়া
পুনরায় নয়নে সংহত হইতেছে!"— এখন দেখিতে পাইতেন,
ভোগ নিবেদন করিয়া দিবার পূর্বেবই সেই মা শ্রীঅঙ্গের প্রভায়
নন্দির আলো করিয়া সাক্ষাৎ খাইতে বসিয়াছেন! হৃদয়ের
নিকট শুনিয়াছি, পূজাকালে একদিন সে সহসা উপস্থিত হইয়া
দেখে ঠাকুর জগদম্বার পাদপদ্মে জবাবিল্লার্য্য দিবেন বলিয়া উহা
হস্তে লইয়া তন্ময় হইয়া চিন্তা করিতে করিতে সহসা—'রোস্,
রোস্, আগে মন্ত্রটা বলি তার পর খাস্'— বলিয়া চীৎকার করিয়া
উঠিলেন, এবং পূজা সম্পূর্ণ না করিয়া অগ্রো নৈবেছা নিবেদন
করিয়া দিলেন।

পূর্বেধান পূজাদিকালে দেখিতেন, সম্মুখন্থ পাষাণময়ী
মূর্ত্তিতে এক অপূর্বে জীবন্ত জাগ্রত অধিষ্ঠান আবিভূতি হইয়াছে—
এখন মন্দিরে প্রবিষ্ট। হইয়া পাষাণময়ীকে আরু দেখিতেই পাইতেন
না। দেখিতেন, তৎশ্বলে জীবিতা জাগ্রতা চিন্ময়ী মাতা বরাভয়কর-স্থালোভিতা হইয়া সর্বাদা দন্তায়মানা। ঠাকুর বলিতেন,

"নাসিকায় হাত দিয়া দেখিয়াছি, মা সতা সতাই নিশাস ফেলিতে-ছেন! তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও রাত্রিকালে দীপালোকে মন্দির-দেউলে মার দিব্যাপ্তের ছায়া কখন পতিত হইতে দেখি নাই! আপন কক্ষে বসিয়া শুনিয়াছি, মা পাঁইজার পরিয়া বালিকার মত আনন্দিতা হইয়া ঝম্ঝম্ শব্দ করিতে করিতে মন্দিরের উপর তলায় উঠিতেছেন! পরীক্ষা করিবার জন্ম কক্ষের বাহিরে আসিয়াঁ দেখিয়াছি, সতা সতাই মা মন্দিরের দিতলের বারাগুায় আলুলায়িত কেশে দাঁড়াইয়া কখন কলিকাতা, এবং কখন গঙ্গা দ্র্দন করিতেছেন!"

হৃদয় বলিতেন "ঠাকুর যখন শ্রীমন্দিরে থাকিতেন তখন ত কথাই নাই. অনা সময়েও এখন ঠাকুরের<sup>১</sup>এই সময়ের পূজাদি সম্বন্ধে কাল্টাহারে প্রবিষ্ট হইলে গা কেমন কথা। ছ্ম্' করিত! অগচ. পূজাকালে কিরূপ ব্যবহার করেন তাহা দেখিবার প্রলোভনও ছাড়িতে পারিতাম ना । অনেক সময়ে সহসা উপস্থিত হইতাম এবং যাহা দেখিতাম তাহাতে তখন বিস্ময় ভক্তিতে অন্তর পূর্ণ হইলেও পরে, বাহিরে আসিয়া মনে সন্দেহ হইত। ভাবিতাম, মামা কি সত্য সত্যই পাগল হইলেন না কি १—নতুবা পূজায় এরূপ অনাচার করেন কেন ? আবার ভাবিতাম— রাণী-মাতা ও মথুর বাবু এইরূপ পূজার কথা জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন ও বলিবেন ? একথা ভাবিয়া মনে বিষম ভয়ও হইত। মামার কিন্তু ঐক্লপ কথা একবারও মনে আসিত না, এবং বলিলেও ভাহাতে কর্ণপাত করিতেন না! আবার, অধিক কথাও তাঁহাকে এখন বলিতে পারিতাম না : কে জানে কেন্ একটা অবাক্ত ভর ও সঙ্কোচ আসিয়া অনেক সময় মুখ চাপিয়া ধরিত ! —এবং কি জানি কিসের জন্ম, তাঁহার ও আমার মধ্যে একটা অনির্বচনীয় দূরত্বের বাবধনে অনুভব করিতাম। অগত্যা চুপ করিয়া তাঁহার যথাসাধা সেবা করিতাম। কিন্তু মনে মনে ভাবিতাম যে, কোন দিন ইনি একটা কাগু না বাঁধাইয়া বসেন।"

পূজাকালে মন্দির-মধ্যে সহসা উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের বে সকল চেফা দেখিয়া জদয়ের বিশ্বয়, ভয় ও ভক্তি যুগপৎ উপস্থিত হইত তৎসন্বন্ধে তিনি আমাদিগকে এইরূপে বলিয়াছিলেন—

"দেখিতাম, জবাবিল্লার্ঘ্য সাজাইয়া মামা, প্রথমতঃ উহা দ্বারা নিজ মস্তক, বক্ষ, সর্ববান্ধ, এমন কি নিজ পদ পর্য্যস্ত স্পর্শ করিয়া পরে উহা জগদম্বার পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন।

"দেখিতাম, মাতালের স্থায় তাঁহার বক্ষ ও চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে এবং তদবস্থায় টলিতে টলিতে পূজাসন ত্যাগ করিয়া সিংহাসনের উপর উঠিয়া সম্রেহে জগদস্বার চিবুক ধরিয়া আদর ও গান করিতে, হাস্থা, পরিহাস ও কথোপকথন করিতে, অথবা হাত ধরিয়া নৃত্য করিতেই আরম্ভ করিলেন!

"দেখিতাম, শ্রীশ্রীজগদমাকে অন্নাদি ভোগ নিবেদন করিতে করিতে তিনি সহস৷ উঠিয়া পড়িলেন এবং থাল হইতে এক গ্রাস অন্নব্যঞ্জন লইয়া ক্রতপদে সিংহাসনে উঠিয়া মার মুখে স্পর্শ করাইতে করাইতে বলিতে লাগিলেন—'খা, মা, খা, বেশ ক'রে খা!' পরে হয়ত বলিলেন, 'আমাকে খেতে বল্চিস্ ? আমি খাব এখন ? আচ্ছা আমি খাচিচ!'—এই বলিয়া উহার কিয়দংশ নিজেই গ্রহণ করিলেন, এবং অবশিষ্টাংশ পুনরায় মার মুখে দিয়া বলিতে লাগিলেন—'আমি ত খেয়েছি, এইবার তুই খা!' একদিন দেখি, ভোগ নিবেদন করিবার সময় একটা বিড়ালকে

কালীঘরে চুকিয়া ম্যাও ম্যাও করিয়া ডাকিতে দেখিয়া মামা, 'খাবি মা, খাবি মা' বলিয়া ভোগের অন্ধ্রাহাকেই খাওয়াইতে লাগিলেন!

"দেখিতাম, রাত্রে এক এক দিন জগন্মাতাকে শয়ন দিয়া মামা, 'আমাকে কাছে শুতে বল্চিস্,—আচ্ছা, শুচ্ছি', বলিয়া জগন্মাতার রোপানির্ম্মিত খট্টায় কিছুক্ষণ শুইয়া রহিলেন!

"আবার দেখিতাম, পূজা করিতে বসিয়া তিনি এমন তন্ময়ভাবে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন যে বহুক্ষণ তাঁহার বাহুজ্ঞানের লেশমাত্র রহিল না !

"প্রত্যুবে উঠিয়া মা কালীর মালা গাঁথিবার নিমিত্ত মামা নিতা পুষ্পাচয়ন করিতেন। দেখিতাম, তখনও তিনি যেন কাহার সহিত কথা কহিতেছেন, হাসিতেছেন, আদর, আবদার, রঙ্গ, পরিহাসাদি করিতেছেন!"

"আর দেখিতাম, রাত্রিকালে মামার আদে নিদ্রা নাই! যখনি জাগিয়াছি তখনই দেখিয়াছি তিনি ঐরূপে ভাবের ঘোরে কথা কহিতেছেন, গান করিতেছেন বা পঞ্চবটীতে যাইয়া ধাানে নিমগ্র রহিয়াছেন!"

ক্ষার বলিতেন, ঠাকুরকে ঐরপ করিতে দেখিয়া মনে
আশঙ্কা হইলেও উহা অপরের নিকট প্রকাশ
ঠাকুরের রাগান্ত্রিকা
করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিষয়ে পরামর্শ লইবার
পূজা দেখিয়া কালাবাটার থাজাঞ্চা এমুগ তাঁহার উপায় ছিল না। কারণ, পাছে সে
কর্মচারীদিগের জ্বনা
উহা ঠাকুরবাটার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের
ও মথুর বাবুর নিকট
সংবাদ প্রেরণ।
নিকট প্রকাশ করে, এবং তাহারা শুনিয়া, ঐ
কথা-বাবুদের কাণে তুলিয়া তাঁহার মাতুলের

অনিষ্ট সাধন করে। কিন্তু প্রতিদিন, প্রায় প্রতিদণ্ডেই যখন

ঐরপ হইতে লাগিল তখন ঐকথা আর কেমনে চাপা যাইবে ? অন্য কেহ কেহ তাঁহার ন্যায় পূজাকালে কালাবরে আদিয়া ঠাকুরের ঐরপ আচরণ স্বচক্ষে দেখিয়া যাইয়া খাজাঞ্চী-প্রমুখ কর্ম্মচারা-দিগের নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করিল। তাহারা ঐকথা শুনিয়া কালাঘরে আদিয়া স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিল; কিন্তু ঠাকুরের দেবতাবিফের ন্যায় উগ্র উত্তেজিত আকার, অসক্ষোচ ব্যবহার ও নির্ভীক উন্মনাভাব দেখিয়া একটা অনির্দিষ্ট ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া সেই মুহূর্ত্তে সহদা তাঁহাকে কিছু বলিতে বা নিষেধ ক্রিতে পারিল না! ঠাকুরবাটীর দপ্তরখানায় ফিরিয়া আদিয়া তাহাদিগের পরামর্শ চলিল। পরামর্শে স্থির হইল —হয় ভট্টাচার্য্য পাগল হইয়াছেন, না হয় ত তাঁহাতে উপদেবতার আবেশ হইয়াছে! নতুবা পূজাকালে কেহ কখন ঐরপ শান্ত্রবিক্তম স্বেচ্ছাচার ক্রিতে পারে না; যাহাই হউক, ৺দেবীর পূজা ভোগ রাগাদি কিছুই হইতেছে না; ভট্টাচার্য্য সকল নফ্ট করিয়াছেন; বাবুদের এ বিষয়ে সংবাদ না দিলেই নয়।

জানবাজারে মথুর বাবুর নিকটে সংবাদ প্রেরিত হইল।
উত্তরে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি শীঘ্রই স্বয়ং উপস্থিত হইয়া
ঐ বিষয়ে যথাবিধান করিবেন; যদবধি তাহা না করিতেছেন তদবিধি ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ভাবে পূজাদি করিতেছেন সেই ভাবেই
করুন; তদ্বিষয়ে কেহ বাধা দিবে না। মথুর বাবুর ঐরূপ পত্র
পাইয়া সকলে তাঁহার আগমনের অপেক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়া রহিল
এবং তাহাদের মধ্যে—"এইবারেই ভট্টাচার্য্য পদচ্যুত হইলেন,
বাবু আসিয়াই ভট্টাচার্য্যকে দূর করিবেন—দেবতার নিকট
অপরাধ, দেবতা কতদিন সহিবে বল"—ইত্যাদি নানা জল্পনা
চলিতে লাগিল।

মথুর বাবু কাহাকেও কিছু না জানাইয়া একদিন পুজাকালে সহসা আসিয়া কালীঘরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ঠাকুরের পূজা দেখিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাকুরের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য মধুর বাবুর আগমন ও করিয়া দেখিতে লাগিলেন। ভাববিভোর তদ্বিষয়ে ধারণা : ঠাকুর কিন্তু তৎপ্রতি আদৌ লক্ষ্য করিলেন না। পূজাকালে মাকে লইয়াই তিনি নিতা তন্ময় হইয়া থাকিতেন, মন্দিরে কে আসিতেছে যাঁইতেছে সে বিষয়ে তাঁহার আদৌ জ্ঞান থাকিত না। শ্রীযুত মথুরামোহন ঐ বিষয়টী আসিয়াই বুঝিতে পারিলেন। পরে শ্লীশ্রীজগন্মাতার নিকট তাঁহার বালকের ন্যায় আবদার অনুরোধ প্রভৃতি দেখিয়া উহা যে ঐকাম্ভিক প্রেমভক্তিপ্রসূত তাহাও ধরিতে পারিলেন। তাহার মনে হইল,—ঐরূপ অকপট ভক্তি বিশ্বাসে যদি মাকে না পাওয়া যায় তবে কিসে তাঁহার দর্শন লাভ হইবে ৽ পূজা করিতে করিতে ভট্টাচার্য্যের কথন গলদশ্রুধারা, কখন অকপট উদ্দাম উল্লাস এবং কখন বা জড়ের ন্যায় সংজ্ঞাশূন্যতা, অবিচলতা ও বাছবিষয়ে সম্পূর্ণ লক্ষ্যরাহিত্য দেখিয়া তাঁহার চিত্ত একটা অপূর্বন আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, 🖺 মন্দির দেবপ্রকাশে যথার্থই জম্ জম্ করিতেছে! তাঁহার স্থির বিশাস হইল ভট্টাচাৰ্য্য জগন্মাতার কুপালাভে ধন্য হইয়াছেন! অনন্তর ভক্তিপৃতচিত্তে সজলনয়নে জ্রীজীজগন্মাতা ও তাঁহার অপূর্বন পূজককে দূর হইতে বারম্বার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "এতদিনের পর ৺দেবীপ্রতিষ্ঠা সার্থক হইল, এতদিনের পর ৬ দেবীপ্রতিষ্ঠা হইল, এতদিনে মার ঠিক্ ঠিক্ পূজা হইল!" মথুর বাবু সেদিন কর্ম্মচারীদিগের কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটীতে ফিরিলেন। পর দিন

মন্দিরের প্রধান কর্মাচারীর উপর তাঁহার নিয়োগ আসিল, 'ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ভাবেই পূজা করুন না কেন, তাঁহাকে বাধা দিবে না !'\*

ু পূর্বেলাক্ত ঘটনাবলী শ্রাবণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পাঠক একথা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, ঠাকুরের মনে এই সময়ে একটা প্রবল ঈশ্বরপ্রেমে ঠাকু- বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল। বৈধী নের রাগান্মিক। ভক্তি- ভক্তির বিধিবন্ধ সীমা উল্লক্ত্মন করিয়া উহা লাভ—ঐ ভক্তির ফল। এখন অহেতৃক প্রেমভক্তির উচ্চমার্গে প্রবল-বেগে ধাবিত হইয়াছিল। ঐ পরিবর্ত্তন আবার, এমন সরল স্বাভাবিকভাবে উদয় হইয়াছিল যে, অপরের কথা দূরে থাকুক তিনি নিজেও ঐ কণা বিশদরূপে হৃদয়ক্ষম করিতে পারেন নাই। কেবল বুঝিয়াছিলেন যে, জগন্মাতার প্রতি ভালবাসার প্রবল প্রেরণায় তিনি ঐরূপ চেফীদি না করিয়া থাকিতে পারিতে-ছেন না—কে যেন তাঁহাকে জোর করিয়া ঐরূপ করাইতেছে। ঐজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে হইতেছে, 'আমার এ কি প্রকার অবস্থা হইতেছে ? আমি ঠিক পথে চলিতেছি ত १' ঐজন্য দেখা যায়, তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে জগদম্বাকে জানাইতেছেন—'মা. আমার এসব কি হইতেছে কিছুই জানি না, বুঝি না: তুই আমাকে যাহা করিবার করা, যাহা শিখাইবার শিখাইয়া দেখা দে! সর্বদা আমার হাত ধরিয়া থাক্!' কাম, কাঞ্চন, মান, যশ, পৃথিবার সমস্ত ভোগৈপর্ব্য হইতে মন ফিরাইয়া অন্তরের অন্তর হইতে তিনি জগন্মাতাকে ঐ কণা নিবেদন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীক্ষগন্মাতাও তাহাতে তাঁহার হস্ত ধরিয়া সর্বব বিষয়ে তাঁহাকে রক্ষা করিয়। তাঁহার

<sup>\*</sup> গুরুভাব পূর্বার্দ্ধ — ৮ষ্ঠ অধ্যায়, ১৭১ পৃষ্ঠা দেখ

প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাধক-জীবনের পরিপুষ্টি ও পূর্ণতার জন্ম যথনি যাহা কিছু ও যেরূপ লোকের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, তথনি ঐ সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে অ্যাচিত্তাবে তাঁহার নিকটে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তির চরম সীমায় স্বাভাবিক সহজ্ঞভাবে আরুঢ় করাইয়াছিলেন! গীতামুখে শ্রীভগবান ভক্তের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তে। মাং যে জনাঃ পযুৰ্ত্তপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

গীতা—৯ম--২২।

যে সকল ব্যক্তি অন্সচিত্তে উপাসনা কবিয়া আমার সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া থাকে—সম্পূর্ণ মন আমাতে রাখিয়া শরীরধারণোপযোগী
আহার-বিহারাদি বিষয়ের জন্মও চিন্তা না করে— প্রয়োজনীয়
সকল বিষয়ই আমি (অ্যাচিত হইয়াও) তাহাদিগের নিকট
আনয়ন করি। গীতার ঐ প্রতিজ্ঞা ঠাকুরের জীবনে কিরূপ বর্ণে
বর্ণে সাফল্য লাভ করিয়াছিল তাহা আমরা ঠাকুরের এই সময়ের
জীবন যত আলোচনা করিব তত সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া
বিশ্মিত ও স্তম্ভিত হইব! কামকাঞ্চনকলক্ষ্য সার্থপর বর্ত্তমান যুগে
শ্রীভগবানের ঐ প্রতিজ্ঞার সত্যতা স্কম্পাইরূপে পুনঃ প্রমাণিত
করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল: যুগে যুগে সাধকেরা, "সব্ ছোড়ে
সব্ পাওয়ে"—শ্রীভগবানের নিমিত্ত সর্বন্ধ ত্যাগ করিলে প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের জন্ম সাধককে অভাবগ্রস্ত হইয়া কফ্ট
পাইতে হয় না—একথা মানবকে উপদেশ করিয়া আসিলেও
হুর্বলহৃদ্য বিষয়াবদ্ধ মানব তাহা বর্ত্তমান যুগে আবার পূর্ণভাবে
না দেখিয়া বিশ্বাসী হইতে পারিতেছিল না। সেজন্ম সম্পূর্ণ.

অনন্যচিত্ত ঠাকুরকে লইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার শাস্ত্রীয় ঐ বাক্যের সফলতা মানবকে দেখাইবার এই অদ্ভুত লীলাভিনয়! হে মানব, পূতচিত্তে একথা শ্রাবণ করিয়া ত্যাগের পথে যথাসাধ্য বাঁগ্রসর হও!

ঠাকুর বলিতেন, ঈশ্বরীয় ভাবের প্রাবল বন্যা যখন অতর্কিত-ভাবে মানবজীবনে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহাকে চাপিবার ঢাকিবার সহস্র চেফা করিলেও পারা যায় ঠাকরের কথা - রাগা-না। শুধু তাহাই নহে, অনেক সময়ে স্থল শ্বিকা বা রাগাতুগা ভক্তির পূর্ণ প্রভাব, জড় দেহ মনের সেই প্রবল বেগ ধারণ কেবল অবতার পুরুষ-দিগের শরীর মন ধারণ করিতে সক্ষম না হইয়া ভাঞ্চিয়া চুরিয়া যায়। করিতে সমর্থ। ঐরূপে অনেক সাধক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন! পূর্ণজ্ঞান বা পূর্ণাভক্তির উদ্দাম বেগ ধারণ করিবার জন্ম, উপযোগী শরীরের প্রয়োজন। অবতার-প্রথিত মহাপুরুষদিগের শরীরসকলকেই কেবলমাত্র উহার পূর্ণ বেগ সর্ববক্ষণ ধারণ করিয়া সংসারে জীবিত থাকিতে এপর্য্যস্ত দেখা গিয়াছে। ভক্তিশাস্ত্র সেজগু তাঁহাদিগকে শুদ্ধসম্ববিগ্রহবান্ বলিয়া বারস্বার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, রজঃ ও তমোগুণ-সম্পর্কশৃন্য শুদ্ধ সত্বগুণমাত্র উপাদানে গঠিত শরীর ধারণ করিয়া সংসারে আগমন করেন বলিয়াই তাঁহারা আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের পূর্ণবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন। এরূপ শরীর ধারণ করিয়াও তাঁহাদিগকে ঈশ্বরীয় ভাবের প্রবল বেগে অনেক সময় ক্লিষ্ট ওমুহুমান হইতে দেখা গিয়া থাকে, বিশেষতঃ ভক্তিমার্গ-সঞ্চরণশীল অবতারপুরুষদিগকে! ভাবের প্রবল প্রেরণায় শ্রীযুক্ত ঈশা ও শ্রীচৈতন্যের শরীরের অষ্টগ্রন্থিসকল শিথিল হওয়া, ঘর্ম্মের ন্যায় শরীরের প্রতি রোমকৃপ দিয়া

বিন্দু বিন্দু করিয়া শোণিত নির্গত হওয়া প্রভৃতি কথাতেই উহা
বুঝিতে পারা যায়। ঐ সকল শারীরিক বিকার ক্লেশকর
বলিয়া উপলব্ধ হইলেও উহাদের সহায়েই তাঁহাদিগের শরীর
পূর্বেবাক্ত অসাধারণ মানসিক বেগ ধারণ করিতে অভ্যস্ত হইরী
আসে। পরে, ঐ বেগ-ধারণ যখন তাঁহাদিগের শরীরের সহজ
ও স্বাভাবিক অবস্থা হয়, দেখা যায়, ঐ বিকৃতিসকলও তখন আর
তাঁহাদিগের ভিতর পূর্বেবর ন্যায় সকল সময়ে পরিলক্ষিত হয় না।

ভাব-ভক্তির প্রবল প্রেরণায় ঠাকুরের শরীরে এখন হইতে নানা প্রকার অন্তত বিকারপরম্পরা উপস্থিত ঐ ভক্তিপ্ৰভাবে ঠাকু-হইয়াছিল। সাধনার প্রারম্ভ হইতে তাঁহার রের শারীরিক বিকার ও তজ্জনিত কষ্ট। যথা, গাত্রদাহের কথা আমরা ইতিপূর্বেব বলিয়াছি। গাত্রদাহ। প্রথম গাত্র-উহার বৃদ্ধিতে ভাঁহাকে অনেক সময় বিশেষ দাহ, পাপপুরুষ দগ্ধ-হইবার কালে: দ্বিতীয় কফ্ট পাইতে হইয়াছিল। ঠাকুর স্বয়ং আমা-প্রথম দর্শনলাভের পর দেয় নিকট অনেক সময় উহার কারণ নির্দেশ ঈশ্বরবিরহে ; তৃতীয় মধ্রভাব সাধনকালে। · করিয়াছেন। বলিতেন, সন্ধ্যা-পূজাদি করিবার সময় শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে ভিতরের পাপপুরুষ দগ্ধ হইয়া গেল এইরূপ চিন্তা করিতাম। তখন কে জানিত, শরীরে সত্য সতাই পাপ-পুরুষ আছে এবং উহাকে বাস্তবিক দগ্ধ ও বিনষ্ট করা যায় ! সাধনার প্রারম্ভ গাত্রদাহ উপস্থিত হইল: ভাবিলাম, এ আবার কি রোগ ক্রমে উহা খুব বাড়িয়া অসহ্য হইয়া উঠিল। কবিরাজী তেল মাখা গেল; কিন্তু কিছুতেই উহা কমিল না। পরে একদিন পঞ্বটীতে বসিয়া আছি ; দেখ্চি কি—মিস্ কালো রঙ্, আরক্তলোচন, ভীষণাকার একটা পুরুষ যেন মদ খাইয়া টলিতে টলিতে (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর হইতে বাহির

হইয়া সম্মুখে বেড়াইতে লাগিল; আবার দেখি কি—আর এক-জন সোম্যমূর্ত্তি পুরুষও, গৈরিক ও ত্রিশূল ধারণ করিয়া ঐরূপে শরীরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পূর্বেবাক্ত ভীষণাকার পুরুষকে সবলে আক্রমণ ও কিছুক্ষণ পরে নিহত করিল! ঐরূপ দর্শনের পরে কিছুদিনের জন্য গাত্রদাহ কমিয়া গেল! পাপপুরুষ দগ্ধ হইবার কালে ছয় মাস কাল অনবরত বিষম গাত্রদাহে কষ্ট পাইয়াছিলাম!

ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, পাপ-পুরুষ বিনষ্ট হইবার পরে গাত্রদাহ নিবারিত হইলেও অল্পকাল পরেই উহা তাঁহার আবার আরম্ভ হইয়াছিল। তথন ঠাকুর বৈধী ভক্তির সীমা উল্লঙ্গন করিয়া পূর্বেবাক্ত প্রকারে রাগমার্গে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজাদিতে নিযুক্ত। ক্রমে ঐ গাত্রদাহ এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে ভিজা গাম্ছা মাথায় দিয়া তিনি তিন চারি ঘণ্টাকাল গঙ্গাগর্ভে শরীর ডুবাইয়া বসিয়া থাকিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। পরে ব্রাহ্মণী আসিয়া ঐ গাত্রদাহ, শ্রীভগবানের পূর্ণ দর্শনলাভের জন্য উৎকণ্ঠা ও বিরহবেদনাপ্রসূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যেরূপ সহজ উপায়ে উহা নিবারণ করেন, সে সকল কথা আমরা অন্যত্র বিরুত করিয়াছি। 

উহার পরে ঠাকুর মধুরভাব সাধন করিবার কাল হইতে আবার গাত্রদাহে পীড়িত হইয়াছিলেন। হৃদয় বলিয়াছিলেন —বুকের ভিতর এক মালসা আগুন রাখিলে যেরূপ উত্তাপ ও যন্ত্রণা হয়, ঠাকুর ঐকালে সেইরূপ অনুভব করিতেন এবং অস্থির হইয়া পড়িতেন। ঐরূপ, গাতাদাহ মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বহুকাল পর্যান্ত কম্ট দিয়াছিল। অনন্তর সাধনকালের কয়েক বৎসর পরে তিনি বারাসাতনিবাসী

গুরুভাব—উত্তরাদ্ধ—১ম অধ্যায়—৮ পৃষ্ঠা।

মোক্তার শ্রীযুক্ত কানাই লাল ঘোষালের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি উন্নত শক্তিসাধক ছিলেন এবং তাঁহার ঐরূপ দাহের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ইফটকবচ অক্সে ধারণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। ঐ কবচধারণে পূর্বেবাক্ত দাহ নিবারিত হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, ঠাকুরের ঐরূপ অন্তত পূজা দেখিয়া জানবাজারে ফিরিয়া মথুরামোহন রাণী মাতাকে শুনাইলেন। ভক্তিমতী রাণী উহা শুনিয়া বিশেষ পূজা করিতে করিতে পুলকিতা হইলেন। দক্ষিণেশরের ঠাকুর বিষয়কর্মের চিন্তার জ্ঞু রাণী রাসমণিকে বাটীতে.আসিয়া ভট্টাচার্য্যের মুখনিঃস্থত ভক্তি-<sup>ঠাকুরের দণ্ড এদান।</sup> মাখা সঞ্জীত শুনিয়া তিনি তাঁহার প্রতি ইতিপূর্ব্বেই স্নেহপরায়ণা হইয়াছিলেন এবং শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ-ভগ্নকালে ভট্টাচার্য্যের ভক্তিপূত বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিস্মিতা হইয়াছিলেন। \* অতএব শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপালাভ যে, ঠাকুরের ন্তায় পবিত্র হৃদয়ের সম্ভবপর একথা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। ইহার অল্পকাল পরে কিন্তু এমন একটী ঘটনা উপ-স্থিত হইল যাহাতে রাণী ও মথুর বাবুর ঐ বিশ্বাস বিচলিত হুইবার বিশেষ সম্ভাবনা হুইয়াছিল। রাণী একদিন ম*ন্দি*রে শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন ও পূজাদি করিতে যাইয়া তদ্বিষয়ে তন্ময় না হইয়া বিষয়কর্ম্মসম্পর্কীয় একটা মামলার ফলাফল সাগ্রহে চিন্তা করিতেছিলেন! ঠাকুর অনুুুুুুুুুক্দ্ধ হইয়া সে সময় ভাঁহাকে ঐ স্থানে বসিয়া সঙ্গীত শুনাইতেছিলেন। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তাঁহার মনের তদবস্থা জানিতে পারিয়া, 'এখানেও ঐ চিন্তা'— বলিয়া তাঁহার কোমলাঙ্গে আঘাত করিয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগ-

গুরুভাব, পূর্বাদ্ধ—৬৪ অধ্যায় ১৯০ পৃষ্ঠা

ন্মাতার সম্মুখে বিষয়চিন্তা হইতে নিরস্ত হইতে শিক্ষাপ্রদান করেন।
শ্রীশ্রীজগদ্মাতার কৃপাপাত্রী সাধিকা রাণী উহাতে নিজ মনের তুর্নবলতা ধরিতে পারিয়া অনুতপ্তা হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভক্তি ঐ ঘটনায় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ সকল কথা আমরা অহাত্র সবিস্তারে উল্লেখ কবিয়াছি। \*

শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে লইয়া ঠাকুরের অনুরাগ ও আনন্দোল্লাস ইহার অল্পদিন পরেই এত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল •যে, তাঁহার দারা দেবীসেবার নিত্যনৈমিন্তিক কার্যাকলাপ ভক্তির পরিণতিতে ঠাকুরের বাহ্য পূজা কোনরূপে চলাও এখন অসম্ভব হইল। আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতিতে বৈধী কর্ম্মের তাগি। এইকালে তাঁহার অবস্থা । ত্যাগ কিরূপ স্বাভাবিকভাবে হইয়া থাকে তদ্বিষয়ের দফীন্তরূপে ঠাকুর বলিতেন, 'যেমন গৃহস্থের বধুর যে পর্য্যন্ত গর্ভ না হয় ততদিন তাহার শশ্র তাহাকে সকল জিনিস খাইতে ও সকল কাজ করিতে দেয়; গর্ভ হইলেই ঐ সকল বিষয়ে একটু আধটু বাচবিচার আবস্ত হয়; পরে সেই গর্ভ যত বুদ্ধি পাইতে থাকে, ততই তাহার কাজ কমাইয়া দেওয়া হয়; ক্রমে যখন সে আসম্মপ্রসবা হয়, গর্ভস্থ শিশুর অনিস্টাশঙ্কায় তথন তাহাকে আর কোন কার্যাই করিতে দেওয়া হয় না; পারে যখন তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন ঐ সন্তানকে নাড়াচাড়া করিয়াই তাহার দিন কাটিতে থাকে !' ঞ্জীজ্রগদম্বার বাহ্মপূজা ও সেবাদি ত্যাগও ঠাকুরের ঠিক ঐরূপ স্বাভাবিকভাবে হইয়া আসিয়াছিল। এখন আর ঠাকুরের পুজা ও সেবার কালাকাল জ্ঞান ছিল না। সদাই আপনভাবে বিভোর হইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার যখন যেরূপে সেবা করিবার ইচ্ছা হইত

<sup>\*</sup> গুরুভাব, পূর্বাদ্ধি— মে অধ্যায় ১৫৬।৫৭ পৃষ্ঠা।

তখন দেইরূপই করিতেন। যথা—পূজা না করিয়াই হয়ত ভোগ নিবেদন করিয়া দিলেন! অথবা, ধ্যানে তন্ময় হইয়া আপনার পৃথগস্তিত্ব এককালে ভুলিয়া গিয়া দেবীপৃজার নিমিত্ত আনীত পুষ্পাচন্দনাদিতে নিজাঙ্গ ভূষিত করিয়া বসিলেন! ভিতরে বাহিরে নিরন্তর জগদম্বার দর্শনেই যে, ঠাকুরের এই কালের কার্য্যকলাপ ঐরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, একথা আমরা তাঁহার নিকটে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। আর শুনিয়াছি যে, ঐ তন্ময়তার অল্পমাত্র হ্রাস হইয়া যদি এই সময়ে কয়েক দণ্ডের নিমিত্তও তিনি মাতৃদর্শনে বাধা প্রাপ্ত হইতেন ত এমন আকুল ব্যাকুলতা আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিত থে, তখন আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া মুখ ঘৰ্ষণ করিতে করিতে বাাকুল ক্রন্দনে দিক পূর্ণ করিতেন! প্রাণ ছট্ফট্ করিয়া দম বন্ধ হইয়া আদিত! আছাড় খাইয়া পড়িয়া সর্ব্যাক্ত ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরলিপ্ত হইয়া যাইতেছে, সে বিষয় লক্ষ্যই হইত না ! জলে পড়িলেন বা মগ্নিতে পড়িলেন, তাহারও জ্ঞান থাকিত না! পরক্ষণেই আবার ঐশিজগদম্বার দর্শন পাইয়া সে ভাব কাটিয়া যাইত এবং তাঁহার মুখমণ্ডল অদ্ভুত জ্যোতি ও উল্লাসে পূর্ণ হইত—তিনি যেন আর একব্যক্তি হইয়া যাইতেন!

ঠাকুরের ঐরূপ অবস্থালাভের পূর্বব পর্য্যন্ত মথুর বাবু তাঁহার
ধারা পূজাকার্য্য কোনরূপে চালাইয়া লইতেপূজাত্যাগদখনে হদরের ছিলেন। এখন আর তদ্রুপ করা অসম্ভব
কথা এবং ঠাকুরের
বর্জমান অবস্থাদখনে বুঝিয়া পূজাকার্য্যের অন্যরূপ বল্দোবস্ত

মথুরের দলেহ। করিতে সংকল্প করিলেন। হৃদয় বলেন,

"মথুর বাবুর ঐরূপ সংকল্পের একটা কারণও
উপস্থিত হইয়াছিল। ভাবাবিষ্ট হইয়া পূজাদন হইতে সহসা

উথিত হইয়া ঠাকুর একদিন মথুরবাবু ও হৃদয়কে মন্দির-মধ্যে
নিকটে দেখিলেন এবং হৃদয়ের হাত ধরিয়া পূজাসনে বসাইয়া এবং
মথুর বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আজ হইতে হৃদয় পূজা
করিবে; মা বলিতেছেন, আমার পূজার ন্যায় হৃদয়ের পূজা মা
সমভাবে গ্রহণ করিবেন!' বিশাসী মথুর ঠাকুরের ঐ কথা
দেবাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন।" হৃদয়ের ঐ কথা
দের সত্য তাহা বলিতে পারি না; তবে বর্তুমান হৃদয়ের ঠাকুরের নিত্য পূজাদি করা যে হৃসস্ভব একথা মথুরের বুঝিতে বাকি
ছিল না।

শ্রথমদর্শনকাল হইতে মথুর বাবুর মন যে ঠাকুরের প্রতি
আকৃষ্ট হইয়াছিল, একথা আমরা ইতিপূর্বেই
গঙ্গাঞ্জাদ সেন কবিরাজের চিকিৎসা।
অস্ত্রবিধা দূর করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পরে ক্রমশঃ তাঁহাতে
অদ্ভূত গুণরাশির তিনি যত পরিচয় পাইতেছিলেন ততই মুগ্ধ
হইয়া তাঁহার কিছু কিছু সেবা আবশ্যকমত করিতেছিলেন, এবং
স্মেহের চক্ষে দেখিয়া তাঁহাকে অপরের অযথা অত্যাচার হইতে
সর্বেদা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। যথা—ঠাকুরের বায়্প্রবণ
ধাতু জানিয়া মথুর তাঁহার নিমিন্ত নিত্য মিছরির সরবৎ পানের
বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন; ঠাকুর রাগানুগা ভক্তিপ্রসূত
পূজায় প্রবৃত্ত হইলে বাধা পাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি তাঁহাকে
রক্ষা করিয়াছিলেন; ঐরূপ আরও কয়েকটা কথার আমরা অশ্যত্র
উল্লেখ করিয়াছি। ক্ষ কিন্তু রাণী রাসমণির অঁক্ষে আঘাত করিয়া ঠাকুর

গুরুভাব, পূর্বার্ক—৬র্চ-অধ্যায়, ১৭৫ পৃষ্ঠা

ষে দিন তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে মথুরের মন যে, কিছু সন্দিগ্ধ হইয়াছিল এবং ঠাকুরের বায়ুরোগ হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, একথা আমাদিগের সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। বোধ হয়, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মথুর ঠাকুরের উন্নত অবস্থার কথা এখন হৃদয়ক্ষম করিতে না পারিয়া তাঁহাতে আধ্যাত্মিকতার সহিত উন্মত্ততার সংযোগ অমুমান করিয়াছিলেন। কারণ এই সময়ে তিনি কলিকাতার স্থপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দ্বারা ঠাকুরের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

শারীরিক ব্যাধি হইয়াছে অনুমান করিয়া ঐরূপে ঠাকুরের জৈন্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই মথুর এখন ক্ষান্ত হন নাই। কিন্তু নিজ মনকে স্থান্যত রখিয়া যাহাতে তিনি সাধনায় অগ্রসর হন, তর্কযুক্তিসহায়ে তাঁহাকে তদ্বিষয় বুঝাইতে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। লাল জবাফুলের গাছে একত্র এক সঙ্গে শেত জবা কুস্ম প্রস্ফুটিত হইতে দেখিয়া কিরূপে মথুরের ঐসকল তর্ক নিক্ষল হইয়াছিল এবং কিরূপে তিনি এখন ঠাকুরের নিকট সম্পূর্ণ-রূপে পরাজিত হইয়াছিলেন, সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।

সে যাহা হউক, মন্দিরের নিত্য নিয়মিত ৺দেবীসেবা ঠাকুরের দারা এখন নিষ্পান্ন হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া মথুর বাবু ঐ বিষয়ের অন্ত রূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এবং ঠাকুরের খুল্লতাতপুত্র শ্রীযুক্ত রামতারক চট্টোপাধ্যায় এই সময়ে কর্মান্বেবণে ঠাকুর-বাটীতে উপস্থিত হওয়ায় ঠাকুর আরোগ্য না হওয়া পর্যান্ত তাঁহাকে,

শুরুভাব, পূর্বার্ক—৬
 ভি অধ্যায়, ১৭৩ পৃষ্ঠা।

৺দেবীপূজায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সকল ঘটনা সন ১২৬৫ সালে, ইংরাজী ১৮৫৮ থুফাব্দে উপস্থিত হইয়াছিল।

শ্রীযুত রামতারককে ঠাকুর হলধারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। আমরা তাঁহার নিকটে ইহার সম্বন্ধে অনেক সময়ে হলধারীর আগমন। অনেক কথা শুনিয়াছি। হলধারী স্থপণ্ডিত ও নিষ্ঠাচারী সাধক ছিলেন। শ্রীমন্তাগবত অধ্যাতা রামায়ণাদি গ্রন্থে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল ও তিনি উহাদিগকে নিত্য পাঠ করিতেন। ৬দেবী অপেক্ষা ৬বিষ্ণুতে তাঁহার অধিক প্রীতি থাকিলেও ৺শক্তির উপর তাঁহার দ্বেষ ছিল না। সেজন্য বিষ্ণুভক্ত হইয়াও তিনি•মথুর বাবুর অমুরোধে এখন শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তবে ঐ কার্য্যে ব্রতী হইবার অগ্রে তিনি মথুর বাবুকে বলিয়া সিধা লইয়া নিত্য স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাই-বার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, মথুর বাবু তাহাতে প্রথম আপত্তি করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কেন, তোমার ভ্রাতা শ্রীরামকুষ্ণ ও ভাগিনেয় হৃদয় ঠাকুর-বাড়ীতে প্রসাদ পাইতেছে ?" বৃদ্ধিমান হলধারী তাহাতে বলেন, "আমার ভাতার আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা ; তাহার কিছুতেই দোষ নাই ; আমার ঐরূপ অবস্থা হয় নাই, নিষ্ঠাভক্ষে দোষ হইবে।" মথুর বাবু তাঁহার ঐরূপ বাক্যে সম্ভ্রম্ট হন, এবং তদবধি হলধারী সিধা লইয়া পঞ্চবটীতলে নিতা স্বপাক ভোজন করিতেন।

শক্তিদ্বেষী না হইলেও হলধারীর ৺দেবীকে পশুবলিদানে প্রবৃত্তি হইত না; এবং ঠাকুর-বাটীতে পর্ববকালে ৺জগদম্বাকে পশুবলি প্রদান করা বিধি থাকায় ঐকালে অানন্দে ও উৎসাহে পূজা করিতে পারিতেন না। কথিত আছে, হলধারী প্রায় এক মাস পূজা করিবার পরে, এক দিবস সন্ধ্যা করিতে বসিয়াছেন এমন সময় দেখিলেন, ৺দেবী ভয়ন্ধরী মূর্ত্তি পরিপ্রান্থ করিয়া তাঁহাকে বলেন, "তুই এস্থান হইতে উঠিয়া যা ; তোর পূজা করিতে হইবে না ; পূজাপরাধে তোর সন্তানের মৃত্যু হইবে!" শুনা যায়, এই ঘটনার কয়েক দিন পরে হলধারী, পুত্রের মৃত্যু-, সংবাদ পান এবং ঠাকুরের নিকট ঐ বিষয় আছোপাস্ত বলিয়া ৺দেবীপূজায় বিরত হন। সেজস্য এখন হইতে তিনি শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের পূজা করিতে এবং হৃদয় ৺দেবীপূজা করিতে থাকেন। ঘটনাটী আমরা হৃদয়ের ভাতা শ্রীযুত রাজারামের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম।

## অফ্টম অধ্যায়।

## প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা ।

ঠাকুরের সাধনকালের আলোচনা করিতে ইইলে, তিনি আমাদিগকে ঐ কালসম্বন্ধে নিজমুখে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ববাগ্রে স্মরণ করিতে ইইবে। তাহা হইলেই ঐ কালের একটা সময় নির্দেশ করা অসম্ভব ইইবে না। পাঠককে আমরা বলিয়াছি, আমরা তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, তিনি দীর্ঘ দাদশ বৎসর কাল নিরস্তর নানা মতের সাধনায় নিমগা ছিলেন। রাণী রাসমণির মন্দির-সংক্রোক্ত দেবোত্তর দানপত্র দর্শনে নিশ্চয় সাব্যস্ত হয়, দক্ষিণেশর কালীবাটী সন ১২৬২ সালের ১৮ই জাষ্ঠ, ইংরাজী ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৩১ মে বৃহস্পতিবারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সন ১২৬২ সালেই ঠাকুর পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব সন ১২৬২ হইতে সন ১২৭৩ সাল পর্যান্তই যে তাঁহার সাধনকাল, একথা স্থনিশ্চিত। কিন্তু উক্ত দ্বাদশ বৎসর ঠাকুরের সাধনকাল বলিয়া বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইলেও উহার পরে তীর্থদর্শনে গমন করিয়া ঐ সকল হলে এবং তথা হইতে ফিরিয়া দক্ষিণেশরে তিনি কখন কখন সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা দেখিতে পাইব।

পূর্বেবাক্ত দ্বাদশ বৎসরকে আমরা তিনভাগে ভাগ করিয়া উহার প্রত্যেক অংশের আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। প্রথম ১২৬২ হইতে ১২৬৫, চারি বৎসর—যে কালের প্রধান প্রধান কথার আমরা ইতিপূর্বের আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয়,

১২৬৬ হইতে ১২৬৯ পর্য্যন্ত, চারি বৎসর— ঐ কালের তিনটী প্রধান বিভাগ।

যে কালে ঠাকুর, ব্রাহ্মণীর নির্দ্দেশে গোকল

ত্রত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান প্রধান চোষটিখানা তল্পের সকল সাধন যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৃতীয় ১২৭০ হইতে :২৭০ পর্যান্ত, চারি বৎসর—যে কালে তিনি 'জটাধারী' নামক রামাইত সাধুর নিকট হইতে রাম-মন্ত্রে উপদিষ্ট হন ও শ্রিশ্রীরামলালাবিগ্রহ লাভ করেন, বৈষ্ণব-তিশ্রোক্ত সখীভাবলাভের জন্ম ছয়মাস কাল স্ত্রাবেশ ধারণ করিয়া সাধনায় নিযুক্ত থাকেন—আচার্য্য শ্রীতোতাপুরীর নিকট হইতে বৈদিক মহাবাক্য গ্রহণ করিয়া সমাধির নির্বিকল্প ভূমিতে আরোহণ করেন এবং পরিশেষে শ্রীযুক্ত গোবিন্দের নিকট

হইতে ইস্লামা ধর্ম্মে উপদেশ গ্রহণ করেন। উক্ত দাদশ বৎসরের ভিতরেই তিনি বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত সখ্যভাব সাধন এবং কর্ত্রাভজা নবরসিক প্রভৃতি বৈষ্ণবমতের অবান্তর সম্প্রদায় সকলের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব মতের, অবান্তর সম্প্রদায়সকলের সহিত তিনি যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, একথা বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী প্রমুখ ঐ সকল পথের সাধকবর্গের তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক সহায়তালাভের জন্ম আগমনেই স্পষ্ট বুঝা যায়। ঠাকুরের সাধনকালকে পুর্ব্বোক্তরূপে তিনভাগে ভাগ করিয়া অমুধাবন করিয়া দেখিলে ঐ তিন ভাগের প্রত্যেকটীতে অমুষ্ঠিত তাঁহার সাধনসঞ্চলের মধ্যে একটা শ্রেণীগত বিভিন্নতা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে।

আমরা দেখিয়াছি—সাধনকালের প্রথম ভাগে ঠাকুর বাহিরের সহায়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টের নিকট দীক্ষামাত্র গ্রহণ করিয়া সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঈশ্বলাভের জন্ম অন্তরের একান্ত ব্যাকুলতাই চারি বৎসরে ঠাকুরের অবস্থা ও দর্শনাদির ঐকালে তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিল পুনরাবৃত্তি। এবং ঐ ব্যাকুলতাই ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর ভাব ধারণ করিয়া অচিরকাল মধ্যে তাঁহার শরীর মনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আশাতীত নবীনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল। তন্তিন্ন উপাম্খের প্রতি অসীম ভালবাসা আনিয়া উহা, বৈধী ভক্তির কঠোর বহিঃশাসন উল্লজ্ঞ্মন করাইয়া তাঁহাকে রাগাসুগা ভক্তিপথে অগ্রসর কঁরিয়াছিল এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রত্যক্ষ দর্শনে ধনী করিয়া তাঁহাকে যোগ-বিভৃতিসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিল।

পঠিক হয়ত বলিবেন—'তবে আর বাকি রহিল কি ?—

ঐকালে **জী জ্বীজ**গদস্বার
দর্শন লাভ হইবার
পারে ঠাকুরকে আবার
সাধন কেন করিতে
হইয়াছিল। শুরুপদেশ
শাস্ত্রবাক্য ও নিজ কৃত
প্রত্যক্ষের একতাদর্শনে
শাস্তিলাভ।

ঐকালেই ত ঠাকুর যোগসিদ্ধি ও ঈশ্বরলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন; তবে পরে আবার সাধন কেন ?' উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হয়—একভাবে ঐ কথা যথার্থ হইলেও পরবর্ত্তীকালে সাধনার প্রয়োজন ছিল। ঠাকুর বলিতেন—'রক্ষ ও লতাসকলের সাধারণ নিয়মে আগে ফুল, পরে ফল হইয়া

থাকে: উহাদের কোন কোনটা কিন্তু এমন আছে যাহাদিগের আগেই ফল দেখা দিয়া পরে ফুল দেখা দেয়।' সাধনক্ষেত্রে ঠাকুরের মনের বিকাশও ঠিক ঐরূপভাবে হইয়াছিল। পাঠকের পূর্বেবাক্ত কথাটা আমরা এক ভাবে সত্য বলিতেছি। কিন্তু সাধনকালের প্রথম ভাগে ঐরূপে দর্শনাদি হইলেও ঐ সকলকে, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ সাধককলের উপলব্ধির সহিত যতক্ষণ না মিলাইতে পারিতেছিলেন, শাস্ত্রীয় প্রণালী অবলম্বনে অগ্রসর হইয়া যতক্ষণ না নিজ উপলব্ধিসকলকে পুনরায় উপলব্ধি করিতে ছিলেন ততক্ষণ পর্যান্ত ঐ সকলের সত্যতা এবং উহাদিগের চরম সীমা সম্বন্ধে ঠাকুর দুঢ়নিশ্চয় হইতে পারিতেছিলেন না। সেজগ্য পরবর্ত্তীকালে তাঁহার সাধনার প্রয়োজন হইয়াছিল। সে<del>জগ্</del>য শ্রীজ্ঞান্মাতার অচিন্তা কুপায় কেবলমাত্র অন্তরের বাাকুলতা-সহায়ে যাহা তিনি ইতিপূর্বের দেখিয়া শুনিয়াছিলেন তাহাই আবার শাস্ত্রনির্দ্ধিষ্ট পথ ও প্রণালী অবলম্বনে প্রত্যক্ষ করিবার তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছিল। শাস্ত্র বলেন গুরুমুখে শ্রুত অমুভব ও শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ পূর্বব পূর্বব যুগের সাধককুলের অনুভবের সহিত সাধক আপন ধর্ম্মজীবনের দিব্যদর্শন ও অলৌকিক অমুভব-

সকল যভক্ষণ না মিলাইয়া সমসমান বলিয়া দেখিতে পায় ততক্ষণ সে এককালে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না; এবং গুরু-মুখে শ্রুত অমুভব, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ প্রাচীন সাধককুলের অমুভব, ও সাধক নিজে যাহা অমুভব বা প্রত্যক্ষ করিতেছে,• এই তিনটী বিষয়কে মিলাইয়া সাধক যখনি এক বলিয়া দেখিতে পায় তখনই সে সর্ববতোভাবে ছিন্নসংশয় হইয়া পূর্ণ শান্তির অধিকারী হয়।

পূর্বেবাক্ত কথার দৃষ্টান্ত-স্বরূপে আমরা পাঠককে ব্যাসপুত্র ব্যাসপুত্র শ্রীন্তকদেব পরমহংসাগ্রণী শ্রীযুক্ত শুকদেব গোস্বামীর গোম্বামীর গ্রন্ধ হইবার জীবন-ঘটনা নির্দেশ করিতে পারি। সায়া-

রহিত শুকের জন্মাবধি জীবনে নানাপ্রকার কথা। দিব্যদর্শন ও অমুভব উপস্থিত হইত। ঐ সকলের সত্যাসত্য ও চরম সীমা নির্দ্ধারণের জন্ম তিনি নিজ পিতা সর্ববশাস্ত্রজ্ঞ ব্যাসের নিকট ষডক্ত বেদাদি শাস্ত্র অধায়ন করিলেন। স্বাধ্যায় সমাপ্ত হইলে তিনি পিতাকে বলিলেন, শাস্ত্রে যে সকল অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ আছে তাহা ত আমি জন্মাবধিই অনুভব করিতেছি: কিন্তু ঐ সকল অবস্থা ও অনুভবই যে চরম সত্য তদ্বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হইতে পারিতেছি না ; অতএব ঐ বিষয়ে আপনি যাহ। অনুভব করিয়াছেন তাহাই এখন আমাকে বলুন। মহাবুদ্ধি ব্যাস মনে মনে জল্পনা করিলেন, সাধনপ্রসৃত নিজ জীবনের অনুভবসমূহের উল্লেখ করিয়া আমি শুককে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও চরম সত্যসম্বন্ধে উপদেশ সতত করিয়া আসিয়াছি, তাহাতেও তাহার মন হইতে সান্দেহ দূর হয় নাই, সে ভাবিয়াছে সত্য-লাভাণী পুত্রের মানসিক ব্যাকুলতার প্রশমনের জন্ম পুত্র-ক্লেহের বশবর্ত্তী হইয়া আমি তাহাকে ঐরূপ বলিয়াছি; সেজগু অন্ত কোন মনীষী ব্যক্তির নিকটে তাহার ঐ বিষয় শ্রাবণ করা ভাল। ঐ কথা ভাবিয়া ব্যাস বলিলেন, আমি তোমার ঐ সন্দেহ নিরসনে অসমর্থ; মিথিলার বিদেহরাজ জনকের যথার্থ জ্ঞানী বলিয়া প্রতিপত্তির কথা তোমার অবিদিত নাই; তাঁহার নিকটে গমন করিয়া, ভুমি সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লও। মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে, শুক পিতার ঐ কথা শুনিয়া অবিলম্থে মিথিলা গমন করিলেন এবং রাজর্ষি জনকের নিকট ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের যেরূপ অনুভূতি উপস্থিত হয়, শুনিয়া গুরুপদেশ শাস্ত্রনার ও নিজ জীবনানুভবের সহিত উহার একতা দেখিয়া শান্তিলাভ করিলেন।

পূর্বেবাক্ত কারণ ভিন্ন, ঠাকুরের পরবর্ত্তী কালে সাধনার অন্য

গভীর কারণসমূহও ছিল। ঐ সকলের উল্লেখ-ঠাকুরের সাধনার অস্ত মাত্রই আমরা এখানে করিতে কারণ সাথে নহৈ---নিজ জীবনে শান্তিলাভই ঠাকুরের সাধনার পরার্থে। উদ্দেশ্য ছিল না। এ এ এজগন্মাতা তাঁহাকে জগতের কল্যাণের জন্য শরীর-পরিগ্রাহ করাইয়াছিলেন। স্থতরাং যথার্থ আচার্য্য-পদবী গ্রহণের জন্ম তাঁহাকে সকল প্রকার ধর্ম্ম-মতের সাধনা ও চরমোদ্দেশ্যের সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছিল। সেজন্যই স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া ঠাকুরেব সকল প্রকার ধর্ম্মাতের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের অন্তত প্রয়াস। শুধু তাহাই নহে, নিরক্ষর পুরুষের জীবনে, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ অবস্থাসকলের কেবলমাত্র অনুষ্ঠান-সহায়ে স্বভাবতঃ উদয় করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বা ঠাকুরের भंतीत-मनावलम्बरन त्वम, वाहरवन, शूत्रान, तैकात्रानामि मकल धर्म-শাস্ত্রের সত্যতাও বর্ত্তমান যুগে প্রমাণিত করিতে অগ্রসর হইয়া-ছিলেন। সেজনা স্বয়ং শান্তিলাভ করিবার পরেও ঠাকুরের সাধনার বিরাম হয় নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মতের সিদ্ধপুরুষ ও পণ্ডিত-সকলকে ঠাকুরের নিকট যথাকালে উপস্থিত করিয়া, তাঁহাকে সাধন ও ধর্ম্মশাস্ত্রসকল শ্রেবণ করাইয়া, শ্রুতিধরত্বগুণসহায়ে ঐ সকল আয়ত্ত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা যে জ্বগন্মাতা ঠাকুরকে পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজনবিশেষ সাধনের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন, একথা আমরা এই অন্তুত জীবনালোচনায় যত অগ্রসর হইব ততই স্পাষ্ট বৃঝিতেঁ পারিব।

পূর্বেব বলিয়াছি, সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঈশ্বর
দর্শনের জন্ম অন্তরের ব্যাকুল আগ্রহই ঠাকুরের
বধার্থ বাাকুলতার উদরে
প্রধান অবলম্বনীয় হইয়াছিল। তথনও এমন
সাধকের ঈশ্বরলাভ।
ঠাকুরের জীবনে উক্ত কোন লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হন নাই
বাাকুলতা কভদুর উপবিনি তাঁহাকে সকল বিষয়ে শান্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধিবিদ্ধ হইমাছিল।

দিকে অগ্রসর করিবেন। স্কৃতরাং সকল সাধনপ্রণালীর অন্তর্গত তীব্র আগ্রহরূপ সাধারণ বিধিই তাঁহার একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়াছিল। কেবলমাত্র উহার সহায়ে ঠাকুরের ৺জগদম্বার দর্শন লাভ হওয়ায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, বাহ্য কোন বিষয়ের সহায়তা না পাইলেও একমাত্র ব্যাকুলতা থাকিলেই সাধকের ঈশরলাভ হইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র উহার সহায়ে সিদ্ধকাম হইতে হইলে ঐ ব্যাকুলাগ্রহের পরিমাণ যে কত অধিক হওয়া আবশ্যক তাহা আমরা অদেক সময় অনুধাবন করিতে ভুলিয়া যাই। ঠাকুরের এই সময়ের জীবনালোচনা করিলে সে কথা আমাদিগের স্পষ্ট প্রতীতি হয়। আমরা দৈথিয়াছি, তীত্র ব্যকুলতার প্রেরণায় তাঁহার আহার,নিদ্রা,লজ্জা, ভয় প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার ও অভ্যাসসকল যেন কোথায় লুপ্ত হইয়াছিল, এবং

শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা দূরে থাকুক, জীবনরক্ষার দিকেও কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না! ঠাকুর বলিতেন, "শরীর সংস্কারের দিকে মন আদৌ না থাকায় ঐ কালে মস্তকের কেশ বড় হইয়া ধূলা মাটি ্লাগিয়া আপনা আপনি জটা পাকাইয়া গিয়াছিল। ধ্যান করিতে বসিলে মনের একাগ্রতায় শরীরটা এমন স্থাণুবৎ স্থির হইয়া থাকিত যে পক্ষিসকল জডপদার্থজ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে মাথার উপর আসিয়া বসিয়া থাকিত এবং কেশমধ্যগত ধূলিরাশি চঞ্চুৱারা নাড়িয়া চাড়িয়া তন্মধ্যে তণ্ডুলকণার অন্বেষণ করিত! আবার সময়ে সময়ে ভগবদিরহে অধীর হইয়া ভূমিতে এমন মুখঘর্ষণ করিতাম যে কাটিয়া যাইয়া স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইত ! ঐরূপে ধ্যান, ভজন, প্রার্থনা, আত্মনিবেদনাদিতে সমস্ত দিন যে কোথা দিয়া এসময়ে চলিয়া যাইত তাহার হুঁসই থাকিত না ! পরে সন্ধ্যাসমাগমে যথন চারিদিকে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি হইতে থাকিত তখন মনে পড়িত--দিবা অবসান হইল, আর একটা দিন রুখা চলিয়া গেল, মার দেখা পাইলাম না ! তখন তীব্র আক্ষেপ আসিয়া প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে, আর স্থির থাকিতে পারি-তাম না : আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া 'মা, এখনও দেখা দিলি না' বলিয়া চীৎকার ক্রন্দনে দিক্ পূর্ণ করিতাম ও যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতাম। লোকে বলিত, 'পেটে শূল ব্যথা ধরিয়াছে তাই অত কাঁদিতেছে'।" আমরা যথন ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছি তখন সময়ে সময়ে তিনি আমাদিগকে ঈশরেব জ্বন্য প্রাণে তীব্র ব্যাকুলতার প্রয়োজন বুঝাইতে সাধনকালের পূর্বেবাক্ত কথাসকল শুনাইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেন—"লোকে পত্নী পুত্রাদির মৃত্যুতে বা বিষয় হারাইয়া ঘটা ঘটা চোথের জল ফেলে; কিন্তু ঈশ্বর লাভ হইল না বলিয়া কে আর ঐরূপ করে বল 🤊 অথচ বলে, 'ভাঁহাকে এত ডাকিলাম, তত্রাচ তিনি দর্শন দিলেন না !' ঈশবের জন্য ঐরপ ব্যাকুলভাবে একবার ক্রন্দন করুক্ দেখি, কেমন না তিনি দর্শন দেন।" কথাগুলি আমাদের মর্ম্মে আঘাত করিত; শুনিলেই বুঝা যাইত, তিনি নিজ পূর্বজীবনে. ঐকথা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়াই অত নিঃসংশয়ে উহা এখন বলিতে পারিতেছেন।

আবার' সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর ৺জদম্বার দর্শন মাত্র করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ভাব-মহাৰীরের পদাত্রগ মুখে এ এ জিলগন্মাতার দর্শন লাভের পর নিজ হইয়া ঠাকুরের দাস্ত ভক্তি সাধনা। কুলদেবতা ৺রঘুবীরের দিকে তাঁহার চিত্ত স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইয়াছিল। মহাবীর হনুমানের ন্যায় ভক্তি-সহায়ে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ সম্ভবপর বুঝিয়া দাস্য ভক্তিতে সিদ্ধ হইবার জন্ম তখন তিনি আপনাতে মহাবীরের ভাবারোপ করিয়া কিছু দিনের জত্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, ঐ সময়ে তিনি নিরন্তর মহাবীরের চিন্তা করিতে করিতে এতদূর তন্ময় হইয়া যান যে, আপনার পৃথক অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের কথা কিছুকালের জন্ম একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বলিতেন, "এ সময়ে আহার বিহারাদি সকল কার্যা হতুমানের ন্যায় করিতে হইত।—ইচ্ছা করিয়া যে করিতাম তাহা নহে, আপনা আপনিই ঐরপ হইয়া পড়িত। পরিবার কাপড়খানাকে লেজের মত করিয়া কোমরে জড়াইয়া বাঁধিতাম, উল্লন্ফনে চলিতাম, ফলমূলাদি ভিন্ন অপর কিছুই খাইতাম না—তাহাও আবার খোষা ফেলিয়া খাইতে প্রবৃত্তি হইত না, বুক্ষের উপরেই অনেক সময় অতিবাহিত করিতাম, এবং নিরস্তর 'রঘুবীর, রঘুবীর' বলিয়া গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিতাম। চক্ষুদ্বয় তখন ঐ জাতীয় পশুর ন্যায় সর্ববদা

চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং আশ্চর্যের বিষয়, মেরুদণ্ডের শেষ ভাগটা ঐ সময়ে প্রায় এক ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছিল।"\* শেষোক্ত কথাটী শুনিয়া, আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মহাশয় • আপনার শরীরের ঐ অংশ কি এখনও ঐরূপ আছে ?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "না; মনের উপর হইতে ঐ ভাবের প্রভুত্ব চলিয়া যাইবার পরে কালে উহা ধারে ধারে পূর্বের ন্যায় সভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে।"

দাস্থভক্তি সাধনকালে ঠাকুরের জীবনে এক অভতপূর্ব দর্শন ও অনুভব আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ দর্শন ও অনুভব ভাঁহার ইতিপূর্বের দর্শন প্রত্যক্ষাদি হইতে এত নূতন ধরণের ছিল যে, উহা তাঁহার মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া শ্বতিতে সর্ববদাই জাগরুক ছিল। শ্রী শ্রীসীতাদেবীর দর্শন-লাভ বিবরণ। তিনি বলিতেন, "এইকালে পঞ্বটীতলে একদিন বসিয়া আছি —তখন ধ্যানচিন্তা কিছু যে করিতেছিলাম তাহা নহে. অমনি বসিয়া ছিলাম—এমন সময়ে নিরুপমা জ্যোতিশ্বয়ী স্ত্রীমূর্ত্তি সম্মুখে আবিভূ তা হইয়া স্থানটীকে আলোকিত করিয়া তুলিল। ঐ মূর্ত্তিটিকেই তথন যে কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম তাহা নহে, পঞ্চবটীর গাছ, পালা, গঙ্গা ইত্যাদি সকল পদার্থই দেখিতে পাইতেছিলাম। দেখিলাম. মূর্ত্তিটি মানবীর, কারণ ত্রিনয়নাদি দেবীলক্ষণ তাহাতে নাই। কিন্তু প্রেম-দুঃখ-করুণা-সহিষ্ণুভাপূর্ণ সেই মুখের ত্যায় অপূর্ব্ব ওজপী গম্ভীরভাব দেবীমূর্ত্তিসকলেও সচরাচর দেখা যায় না! দেখিলাম, প্রসন্নদৃষ্টিতে আমার দিকে দেখিতে দেখিতে ঐ দেবী-মানবী ধীর মন্থরপদে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে, আমার

<sup>\*</sup> Enlargement of the Coccyx.

দিকে অগ্রদর হইতেছেন! স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছি, 'কে ইনি ?' এমন সময়ে একটা হমুমান কোথা হইতে সহসা উ-উপ শব্দ করিয়া তাহার পদপ্রান্তে আসিয়া উপবিক্ট হইল এবং মনের ভিতরে কে বলিয়া উঠিল 'সীতা, জনম-দুঃখিনী কাতা, জনকরাজনন্দিনী সীতা, রামময়জীবিতা সীতা!' তথন 'মা', 'মা' বলিয়া অধীর হইয়া পদে নিপতিত হইতে যাইতেছি এমন সময় তিনি চকিতের ত্যায় আসিয়া (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতব প্রবিক্ট হইলেন!—আনন্দে বিম্ময়ে অভিভূত হইয়া বাহাজ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেলাম। ধাানিচিন্তাদি কিছু না করিয়া এমনভাবে কোন দর্শন ইতি পূর্বের আর হয় নাই; ইহাই ঐরূপ ভাবের প্রথম দর্শন। জনম-দুঃখিনী সীতাকে ঐরূপে সর্ববাত্রে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার ত্যায় আজন্ম দুঃখভোগ করিতেছি!"

তপস্থার উপযুক্ত পবিত্র ভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ঠাকুর এই সময়ে হৃদয়ের নিকট নৃতন ঠাকুরের স্বহত্তে পঞ্চবটী রোপণ। একটী পঞ্চবটী\* স্থাপনের বাসনা প্রাকাশ করেন। হৃদয় বলিত, "পঞ্চবটীর নিকটবর্তী হাঁসপুকুর নামক ক্ষুদ্র পুক্ষরিণীটী তখন ঝালান হইয়াছে এবং

অশ্বথ বিশ্বসুক্ষণ বটবাতী অশোককম্।
বটাপঞ্চকমিত্যুক্তং স্থাপয়েৎ পঞ্চদিক্ষু চ॥
অশ্বথং স্থাপয়েৎ প্রাচি বিশ্বসূত্রতাগতঃ।
বটং পশ্চিমভাগেত্ ধাত্রীং দক্ষিণতঃতথা॥
অশোকং বহিদিক্স্থাপ্যং তপস্থার্থং স্ক্রেশ্বরি।
মধ্যে বেদীং চতুর্হস্তাং স্কন্ধীং স্ক্রমাহরাম্॥

পুরাতন পঞ্চবটীর নিকটস্থ নিম্ন জমিখণ্ড ঐ মাটিতে ভরাট করিয়া সমতল করান হওয়ায় ঠাকুর ইতিপুর্বেব যে আমলকা বৃক্ষের নিম্নে ধ্যান করিতেন তাহ। নম্ট হইয়া গিয়াছে।" তখন, এখন যেখানে -সাধনকুটীর আছে তাহারই পশ্চিমে ঠাকুর স্বহস্তে একটী অশ্বত্থ বুক্ষ রোপণ করিয়া হৃদয়কে দিয়া বক, অশোক, বেল ও আমলকী বৃক্ষের চারা রোপণ করাইলেন এবং অনেকগুলি তুলসী ও অপরাজিতার চারা পুতিয়া সমগ্র স্থানটীকে বেষ্ট্রন করাইয়া লইলেন। গরু ছাগলের হস্ত হইতে ঐ সকল চার। গাছগুলিকে রক্ষা করিবার জন্ম যে অন্তত উপায়ে ঠাকুর 'ভর্তাভারী' নামক ঠাকুর্বাটীর উত্তানের জনৈক মালীর সাহায্যে ঐ স্থানে বেড়া লাগাইয়াছিলেন তাহা আমরা অন্তত্ত উল্লেখ করিয়াছি।# ঠাকুরের যত্ন এবং নিয়মিত জলসিঞ্চনে তুলসী ও অপরাজিতা গাছগুলি অতি শীঘই এত বড়ও নিবিড় হইয়া উঠে যে, উহার ভিতরে বসিয়া যখন তিনি ধ্যান করিতেন তখন ঐ স্থানের বাহিরের বাক্তির। তাঁহাকে কিছুমাত্র দেখিতে পাইত না।

রাণী রাসমণির কালাবাটী প্রতিষ্ঠার কথা জানাজানি হইবার পর হইতে গঙ্গাসাগর ও ৺জগন্ধাথ দর্শন প্রয়াসা পথিক সাধু-কুল, ঐ তার্থদ্বিয়ে যাইবার ও সেখান হইতে আসিবার কালে, কয়েকদিনের জন্ম শ্রেকাসম্পন্ধা রাণীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে বিশ্রাম করিয়া যাইতে আরম্ভ করেন।† ঠাকুর বলিতেন, ঐরূপে ঐ কাল হইতে বিশিষ্ট সাধক ও অনেক সিদ্ধপুরুষেরা এখানে পদার্পণ <sup>ঠাকুরের হঠযোগ</sup> করিতেন। ইহাদিগের কাহারও নিকট হইতে উপদিষ্ট হইয়া ঠাকুর এইকালে প্রাণায়ামাদি

<sup>\*</sup> গুরুভাব – পূর্বাদ্ধি, ৭৭ পৃষ্ঠা। 🕴 গুরু ভাব — উত্তরাদ্ধি, ৪৬ পৃষ্ঠা।

হট যোগের ক্রিয়াসকল অভ্যাস করিতেন বলিয়া বোধ হয়। নিম্নলিখিত হলধারী-সম্পর্কীয় ঘটনাটী বলিতে বলিতে একদিন তিনি আমাদিগকে ঐ বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। ঐরূপে হট-যোগোক্ত ক্রিয়াসকল স্বয়ং অভ্যাস ও উহাদিগের ফলাফল • প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি পরজীবনে আমাদিগকে ঐ সকল অভ্যাস করিতে নিষেধ করিতেন। আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐ বিষয়ে উপদেশ লাভের জন্ম কখন কখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উত্তর পাইয়াছে—"ও সকল সাধন একালের পক্ষে নয়! কলিতে জীব অল্লায়ু ও অন্নগতপ্রাণ: এখন হটযোগ অভ্যাদ করিয়া শরীর দৃঢ় করিয়া লইয়া রাজযোগ অভ্যাস করিঁবে, ঈশ্বরকে ডাকিবে তাহার সময় কোথায় 🤊 আবার হটযোগের ঐ সকল ক্রিয়া অভ্যাস করিতে হইলে ঐ বিষয়ে সিদ্ধ গুরুর সজে নিরন্তর থাকিয়া আহার বিহাবাদি সকল বিষয়ে তাঁহার দারা উপদিষ্ট হইয়া অনেক কাল পর্যান্ত বিশেষ কঠোর নিয়মে চলিতে হয়; নিয়মের এতটুকু বাতিক্রমে শরীরে ব্যাধি উপস্থিত হয় এবং অনেক সময়ে সাধকের মৃত্যুও হইয়া থাকে। সেজন্য ঐসকল করিবার আবশ্যকতা নাই। আর এক কথা, মন নিরো-ধের জন্মই ত প্রাণায়াম ও কুস্তকাদি করিয়া বায়ু নিরোধ করা ? ঈশবের ভক্তিসংযুক্ত ধ্যানে মন ও বায়ু উভয়ই আপনা আপনি নিরুদ্ধ হইয়া আসিবে, দেখিতে পাইবে। কলিতে জীব অল্লায়্ ও অল্লশক্তি বলিয়াই ভগবান কুপা করিয়া তাহার জন্ম ঈশুর-লাভের পথ এত স্থগম করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রী পুত্রের বিয়োগে প্রাণে যেরূপ ব্যাকুলতা ও অভাববোধ আদে, ঈশ্বরের জন্ম সেই-রূপ ব্যাকুলতা চবিষশ ঘণ্টা মাত্র কাহারও প্রাণে স্থায়ী হইলে একালে তিনি তাহাকে দেখা দিবেনই দিবেন।"

লীলাপ্রসঙ্গের অশ্বত্র এক স্থল্পে আমরা পাঠককে বলিয়াছি যে, বর্ত্তমানকালে ভারতে স্মৃত্যমুসারী সাধক হলধারীর অভিশাপ। ভক্তেরা প্রায়ই অনুষ্ঠানে তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ ৰবিয়া থাকেন এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত ঐরূপ ব্যক্তিরা প্রায়ই পরকীয়া প্রেমসাধনরূপ পথে ধাবিত হন। अ হলধারী স্থপগুত বৈষ্ণৰ ও নিষ্ঠাচারী ছিলেন একথাও আমরা পাঠককে ইতি-পূর্বেব বলিয়াছি; দক্ষিণেশরে এরাধাগোবিন্দজীর পুর্জায় কিছু কাল নিযুক্ত হইবার পরে তিনিও গোপনে পূর্বেবাক্ত-সাধন্পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ক্রমে লোকে সে কথা জানিতে পারিয়া কাণাকাণি করিতে থাকে: কিন্তু হলধারী বাক্সিদ্ধ অর্থাৎ যাহাকে যাহা বলিবে তাহাই হইবে, এইরূপ একটা প্রসিদ্ধি থাকায় তাঁহার কোপে পডিবার আশস্কায় কেহই ঐ কথা লইয়া তাঁহার, সম্মুখে আলোচনা বা হাস্থ-পরিহাসাদি করিতে সাহসী হইত না। ঠাকুর ক্রমে অগ্রজের ঐরূপ আচরণের কথা লোকমুখে জানিতে পারিলেন। স্পন্টবক্তা নির্ভীক ঠাকুর তখন লোকে ঐ কথা জল্পনা করিয়া ভিতরে ভিতরে তাঁহার নিন্দাবাদ করিতেছে দেখিয়া হলধারীকে সকল কথা খুলিয়া বলি-লেন। হলধারী তাহাতে সাতিশয় রুফ্ট হইয়া বলিলেন—"কনিষ্ঠ হইয়া তুই আমাকে এইরূপে অবক্তা করিলি ? তোর মুখ দিয়া রক্ত উঠিবে।" ঠাকুর তাঁহাকে ঐ বিষয় বলিবার কারণ বুঝাইয়া নানারূপে প্রসন্ন করিবার চেন্টা করিলেও তিনি সে সময়ে উহার কোন কথা ভাবণ করিলেন না।

ঐ ঘটনার কিছুকাল পরে এক দিন রাত্রি ৮৷৯টা আন্দাক

<sup>#</sup> গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ৩২ পৃষ্ঠা।

সময়ে ঠাকুরের তালুদেশ সহসা স্থাতিশয় সড় সড় করিয়া উদ্ধ অভিশাপ কিরণে মুখ দিয়া সত্য সত্যই রক্ত বাহির হইতে সফল হইরাছিল। লাগিল! ঠাকুর বলিতেন—"সিম্ পাতার রসের মত তার মিস্ কাল রং—এত গাঢ় যে কতক বাহিরে পড়িতে লাগিল এবং কতক মুখের ভিতরে জমিয়া গিয়া সম্মুখের দাঁতের অগ্রভাগ হইতে বটের জটের মত ঝুলিতে লাগিল! মুখের ভিতর কাপড় দিয়া চাপিয়া ধরিয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেন্টা করিতে লাগিলাম, তথাপি থামিল না! দেখিয়া বড় ভয় হইল। সংবাদ পাইয়া সকলে ছুটিয়া আসিল। হলধারা তখন মন্দিরে সেবার কাজ সারিতেছিল; ঐ সংবাদে সেও ভয় পাইয়া শশব্যস্তে আসিয়া পড়িল। তাকে দেখিয়া সজলনয়নে বলিলাম, 'দাদা, শাপ দিয়া তুমি আমার এ কি অবস্থা কর্লে, দেখ দেখি?' আমার কাতরতা দেখিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল।"

"ঠাবুরবাড়ীতে সে দিন একজন ভাল সাধু আসিয়াছিলেন।
গোলমাল শুনিয়া তিনি ঐ সময়ে আসিয়া পড়িলেন এবং রক্তের
রং ও মুখের ভিতরে যে স্থানটা হইতে উহা নির্গত হইতেছে
তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন—'ভয় নাই, রক্ত বাহির
হইয়া বড় ভালই হইয়াছে। দেখিতেছি, তুমি যোগসাধনা
করিতে। ঐ সাধনাপ্রভাবে তোমার স্বয়ুমাদ্বার খুলিয়া যাইয়া
শরীরের রক্ত মাথায় উঠিতেছিল। মাথায় না উঠিয়া উহা যে
এইরূপে মুখের ভিতরে একটা নির্গত হইবার পথ আপনা আপনি
করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল ইহাতে বড়ই ভাল হইল। ঐ
রক্ত মাথায় উঠিলে তোমার জড়সমাধি হইত এবং ঐ সমাধি
আর কিছুতেই ভান্সিত না। তোমার শরীরটার দ্বারা ৺জগন্মাতার
বিশেষ কোন কার্য্য আছে; তাই উহাকে এইরূপে রক্ষা করিলেন,

বোধ হইতেছে। সাধুর ঐুকথা শুনিয়া যেন প্রাণ পাইলাম।" ঠাকুরের সম্বন্ধে হলধারীর শাপ ঐরূপে কাকতালীয়ের স্থায়ে সফলতা দেখাইয়া বরে পরিণত হইয়াছিল।

, হলধারীর সহিভ ঠাকুরের আচরণে বেশ একট। মধুর রহস্তের ভাব ছিল। পূর্বেব বলিয়াছি হলধারা ঠাকুরের খুল্লভাত-পুত্র ও <sub>ঠাকুরের সম্বন্ধে হল-</sub> বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আন্দাজ ১২৬**: সালে** धातीव धात्रभात शुनः দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া জিনি ৺রাধা-শুনঃ পরিবর্তনের কথা। গোবিন্দজার পূজাকার্য্যে ব্রতা হন, এবং ১২৭২ সালের কিছুকাল পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য সম্পন্ন করেন। অতএব ঠাকুরের সাধনকালের বিভায় চারিবৎসর এবং ভাহার পরেও চুই বৎসরের অধিক কাল দক্ষিণেখরে অবস্থান করিয়া তিনি ঠাকুরকে দেখিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। তত্রাচ তিনি ঠাকুরের উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা স্থির ধাবণা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। হলধারী নিষ্ঠাচারী ছিলেন: স্বতরাং ভাবাবেশে ঠাকুরের পরিধানের কাপড়, পৈতা প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়াটা তাঁহার ভাল লাগিত না। ভাবিতেন, কনিষ্ঠ যথেচ্ছাচারা অথবা পাগল হইয়াছে। হৃদয় বলিত--"তিনি কখন কখন আমাকে বলিয়াও ফেলিয়াছেন, 'হৃতু, উনি কাপড় ফেলিয়া দেন. পৈতা ফেলিয়া দেন. এটা বড় দোষের কথা; কত জন্মের পুণ্যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হয়, উনি কি না সেই ব্রাহ্মণত্বকে সামান্য জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণাভিমান ত্যাগ করিতে চান 🕈 এমন কি উচ্চাবস্থা হইয়াছে যাহাতে উনি ঐরূপ করিতে পারেন ? হৃত্যু, উনি তোমারই কথা যাহা একটু শুনেন, তোমার উচিৎ যাহাতে উনি ঐরপ না বরিতে পারেন তিবিষয়ে লক্ষ্য রাখা: এমন কি বাঁধিয়া রাখিয়াও উহাকে

যদি তুমি ঐরপ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে পার, তাহাও করা উচিত'।"

সাবার পূজা করিতে করিতে ঠাকুরের নয়নে প্রেমধারা, ভগবদগুণশ্রাবণে অন্তুত উল্লাস ও ভগবদদর্শনলাভের জন্ম অদৃষ্ট-পূর্বে ব্যাকুলতা প্রভৃতি দেখিয়া তিনি মোহিত হইয়া ভাবিতেন, নিশ্চয়ই কনিষ্ঠের ঐসকল অবস্থা ঐশ্বরিক আবেশে হইয়া থাকে. নতুবা মানুষের কখন ত ঐরূপ হইতে দেখা যায় না! দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া হলধারী কখন কখন আবার হৃদয়কে বলিতেন, 'হৃদয়, তুমি নিশ্চয় উহার ভিতর হইতে কোনরূপ আশ্চর্য্য দর্শন পাইয়াছ, নতুবা এত করিয়া উহার কখন 'সেবা করিতে না।"

ঐরূপে হলধারীর মন সর্ববদা সন্দেহে দোলায়মান থাকিয়া ঠাকুরের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একটা স্থির মীমাংস্বায় কিছুতেই উপনীত হইতে পারিত না। ঠাকুর বলিতেন, নত লইয়া শান্ত বিচার "হলধারা মন্দিরে পূজাদি কালে তাঁহাকে করিতে বসিয়াই হলধারীর উচ্চ ধারণার দেখিয়া মোহিত হইয়া কতদিন বলিয়াছে. (नाम। 'রামক্লফ্ট, এইবার আমি তোকে চিনিয়াছি।' তাহাতে কখন কখন আমি রহস্ত করিয়া বলিতান, 'দেখো আবার যেন গোলমাল হয়ে যায় না !' সে বলিত, এবার আর তোর ফাঁকি দিবার যে। নাই ; তোতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরীয় আবেশ আছে ; এবার একেবারে ঠিক ঠাক বুঝিয়াছি।' শুনিয়া বলিভাস, 'আচ্ছা দেখা যাবে।' অনন্তর মন্দিরের দেবসেবা সম্পূর্ণ করিয়া হলধারী এক টিপ নস্থ লইয়া শ্রীমন্তাগবত, গীতা বা অধ্যাত্ম রামায়ণাদিশাস্ত্রবিচার করিতে বসিয়াই অভিমানে একবারে অন্য এক লোক হইয়া যাইত। তথন আমি সেখানে উপস্থিত

হইয়া বলিভাম, 'ভূমি শাল্কে যা যা পোড়েছ সে সব অবস্থা আমার উপলব্ধি হয়েছে, আমি ওসব কথা বুঝুতে পারি। শুনিয়াই হলধারী বলিয়া উঠিত, 'হাঁ; তুই গণ্ডসূর্থ, তুই আবার . এ সব কথা বুঝ বি !' আমি বলিভাম (নিজের শরীর দেখাইয়া) 'সত্য বল্চি, এর ভিতরে যে আছে সে সকল কথা বুঝিয়ে দেয়। এই যে তৃমি কিছুক্ষণ পূর্বের বোল্লে ইহার ভিতর ঈশরীয় আবেশ আছে—সেই-ই সকল কথা বুকিয়ে দেয়। হলধারী ঐকথা শুনিয়া গরম হইয়া বলিত—'যাঃ যাঃ মুখু কোথাকার কলিতে কল্কি ছাডা আবার ঈশ্বরের অবতার হবার কথ কোন শাস্ত্রে আছে ? তুই উন্মাদ হইয়াছিস তাই ঐরূপ ভাবিস।' হাসিয়া বলিতাম—'এই যে বলেছিলে সার গোল হবে না :'--কিন্তু সে কথা তখন শোনে কে গ এইরূপ এক আধ দিন নয় অনেক দিন হইয়াছিল! পরে একদিন সে দেখিতে পাইল, উলঙ্গ হইয়া পঞ্চবটীর বটরুক্ষের ডালে বসিয়া মৃত্র ত্যাগ করিতেছি—সেই দিন হইতে সে একেবারে পাকা করিল ( স্থির নিশ্চয় করিল ) আমাকে ব্রহ্মদৈতো পাইয়াছে।"

বৈষ্ণব হলধারীর শিশুপুরের মৃত্যুর কথা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ঐদিন হইতে তিনি ৺কালীমূর্ত্তিকে তমোগুণময়ী বা তামসী বলিয়া ধারণা দ্বাল ঠাকুরের হল করিয়াছিলেন। একদিন ঠাকুরকে ঐকথা ধারীকে শিক্ষাদান: বলিয়াও ফেলেন, "তামসী মূর্ত্তির উপাসনায় কখন আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে কি ? তুমি কেন অত করিয়া ঐ দেবীর আরাধনা কর ?" ঠাকুর ঐ কথা শুনিয়া তখন তাহাকে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ইফনিন্দাশ্রাবণে তাঁহার

অন্তর ব্যথিত হইল। অনস্তর কালীমন্দিরে যাইয়া সঞ্জল নয়নে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, হলধারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—দে তোকে তমোগুণময়ী বলে: তুই কি সতাই ঐরূপ 🕫 অনন্তর 🗸 জগদন্বার মুখে 👌 বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব• জানিতে পারিয়া ঠাকুর উল্লাসে উৎসাহিত হইয়া হলধারীর নিকট ছটিয়া যাইলেন এবং একেবারে তাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া উর্ত্তেজিত স্বরে বারম্বার বলিতে লাগিলেন – 'তুই মাকে তামসী বলিস্ গুমা কি তামসী গুমা যে সব—ত্রিগুণময়ী. আবার শুদ্ধ সম্বগুণময়ী! ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐক্রপ কথায় ও স্পর্শে হলধারীর তখন যেন অন্তরের চক্ষু প্রস্ফৃটিত হইল! তিনি তথন পূজার আসনে বসিয়াছিলেন—ঠাকুরের ঐকথা অস্তরের সহিত স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার ভিতর সাক্ষাৎ জগদম্বার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া সম্মুখস্থ ফুলচন্দনাদি লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তিভরে অঞ্চলি প্রদান করিলেন ! উহার কিছুক্ষণ পরে হৃদয় আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মামা, এই তুমি বল, রামকৃষ্ণকে ভূতে পাইয়াছে, তবে আবার তাঁহাকে ঐরূপে পূজ। করিলে যে ?' হলধারা বলিলেন "কি জানি হৃতু, কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে আমাকে কি যে একরকম করিয়া দিল, আমি সব ভুলিয়া তার ভিতর সাক্ষাৎ ঈশর-প্রকাশ দেখিতে পাইলাম! কালী মন্দিরে যখনই আমি রামকুফ্তের কাছে যাই তখনই আমাকে ঐরপ করিয়া দেয়! এ এক চমৎকার ব্যাপার—কিছু বুঝিতে পারি না ."

ঐরূপে হলধারী, ঠাকুরের ভিতর বারন্বার দৈব প্রকাশ দেখিতে পাইলেও নস্থ লইয়া শাস্ত্রবিচার করিতে বসিলেই

পাণ্ডিত্যাভিমানে মত হইয়া 'পুনমৃ বিকত্ব' প্রাপ্ত হইতেন। আসক্তি দূর না হইলে কামকাঞ্চনে কাঙ্গালীদিগের পাত্রা-বশেব ভোজন করিতে বাহ্মশোচাচার এবং শাস্ত্রজ্ঞান যে, বিশেষ দেখিয়া হলধারীর কোন কাজে লাগে না এবং মানবকে •ঠাকুরকে ভং সনা ও ঠাকুরের উত্তর। সত্য তত্ত্বের ধারণা করাইতে পারে না হলধারীর পূর্বেবাক্ত ব্যাপার হইতে একথা স্পন্ট বুঝা যায়। দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর বাড়ীতে প্রসাদ পাইতে সমাগত কান্ধালীদিগকে নারায়ণজ্ঞানে ঠাকুর এক সময়ে তাহাদের পাত্রাবশেষ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন—একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। হলধারী উহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন. 'তোর ছেলে মেয়ের কেমন করিয়া বিবাহ হয় তাহা দেখিব !' ঠাকুর বেদাস্ভজ্ঞানাভিমানী হলধারীর মুখে ঐরূপ কথা শুনিয়া ক্ষোভে ক্রোধে অধীর হইয়া বলিয়াছিলেন, "তবে রে শালা, তুই না বলিস্, শাস্ত্রে বলেছে জগৎ মিথ্যা ও সর্ববভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি করতে হয় 🤊 তুই বুঝি ভাবিদ্ আমি তোর মত জগৎ মিথা বলবো অথচ ছেলে মেয়েও হবে ! ধিক্ তোর শাস্ত্রজানে !"

বালকস্বভাব ঠাকুর আবার, কখন কখন হলধারীর পাণ্ডিভ্যে

হলধারীর পাণ্ডিত্যে ঠাকুরের মনে সন্দেহের উদয় ও 💐 ঐজগদম্বার পুনদ্দিন ও প্রত্যাদেশ

ভুলিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে শ্রীশ্রীজগন্মাতার মতামত গ্রহণ করিতে ছুটিতেন! আমরা শুনি-য়াছি. ভাবসহায়ে ঐশবিক স্বরূপ সম্বন্ধে যে নাভ -'ভাবমূৰে থাক্।' সকল অনুভূতি হয় সে সকলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া এবং ঈশরকে ভাবাভাবের

অতীত বলিয়া শাস্ত্রসহায়ে নির্দ্দেশ করিয়া হলধারী ঠাকুরের মনে একদিন বিষম সন্দেহের উদয় করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ভাবিলাম, তবে তে! ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্বরীয় রূপ দেখি- য়াছি, কথা শুনিয়াছি সে সমস্তই ভুল; মা তো তবে আমায় ফাঁকি দিয়াছে ! মন বড়ই ব্যাকুল হইল এবং অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে বলিতে লাগিলাম—মা নিরক্ষর মৃথ্যু বলে আমাকে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয়—সে কান্নার তোড . (বেগ) আর তখন থামে না! কুঠির ঘরে বসিয়া কাঁদিতে-ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি কি, সহসা মেজে হইতে কুয়াসার মত ধোঁয়া উঠিয়া সামনের কতকটা স্থান পূর্ণ হইয়া গেল! তার পর দেখি তাহার ভিতরে আবক্ষলম্বিত শাশ্রু একথানি গৌরবর্ণ জীবন্ত সৌম্য মুখ ! ঐ মূর্ত্তি আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'ওরে, তুই ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্!'—তিনবার মাত্র ঐকথাগুলি বলিয়াই ঐমূর্ত্তি ধীরে ধীরে আবার ঐ কুয়াসায় গলিয়া গেল এবং ঐ কুয়াসার মত ধুমও কোথায় অন্তর্হিত হইল.! ঐরূপ দেখিয়া তবে দেবার শান্ত হইলাম।" ঘটনাটী ঠাকুর একদিন স্বামী প্রেমানন্দকে স্বমুথে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, হলধারীর কথায় ঐ সন্দেহ আর একবার মনে উঠিয়াছিল: "সেবার পূজা করিতে বসিয়া মাকে ঐ বিষয়ের মীমাংসার জন্ম কাঁদিয়া ধরিয়াছিলাম: মা ঐ সময়ে 'রতির মা' নাম্মী একটী ন্ত্রীলোকের বেশে ঘটের পার্শে আবিভূ তা হইয়া বলিয়াছিলেন, 'তুই ভাবমুখেই থাক্!' আবার পরিব্রাজকাচার্য্য তোতাপুরী গোস্বামী বেদান্তজ্ঞান উপদেশ করিয়া দক্ষিণেশর হইতে চলিয়া যাইবার পর ঠাকুর যথন ছয় মাস কাল ধরিয়া নিরন্তর নির্বিবকল্প ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন তখনও ঐকালের অন্তে 🗐 🗐 জগ-দম্বার অশরীরী বাণী প্রাণে প্রাণে শুনিতে পাইয়াছিলেন—'ভুই ভাবমুখে থাকু!'

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে হলধারী প্রায় সাত বৎসর বাস
হলধারী কালীবাটীতে
কতকাল ছিলেন।
পূর্ণজ্ঞানী সাধু, ত্রাহ্মণী, জটাধারী নামক
রামায়েৎ সাধু ও শ্রীমং তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে পর পর আগমন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ঠাকুরের
শ্রীমুখে শুনা গিয়াছে, তিনি শ্রীমৎ তোতাপুরীর সহিত একত্রে
বিসায়া কখন কখন অধ্যাত্ম রামায়ণাদি শাস্ত্র পাঠও করিতেন।
হলধারী সংক্রান্ত পূর্বেবাক্ত বটনাগুলি তাঁহার দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে থাকিবার কালে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল।
বলিবার স্থবিধার জন্মই আময়া ঐসকল এখানে পাঠককে
একত্রে বলিয়া লইলাম।

ঠাকুরের সাধক-জীবনের কথা আমরা যতদুর আলোচনা করিলাম তাহাতে একথা নিঃসংশয় বুঝা যায় ঠাকুরের দিব্যোনাদা-যে. কালীবাটীর জনসাধারণের নয়নে তিনি বস্থা সম্বন্ধে আলোচন।। এখন উন্মত্ত বলিয়া পরিগণিত হইলেও মস্তিক্ষের বিকার বা ব্যাধিপ্রসূত সাধারণ উন্মাদাবস্থা তাঁহার উপস্থিত হয় নাই। ঈশর দর্শনের জন্ম তাঁহার অন্তরে সাতিশয় তাত্র ব্যাকুলতার উদয় হইয়াছিল। ঐ ব্যাকুলতার প্রবল বেগে তিনি ঐকালে আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না। ঈশ্বর-লাভের জন্ম অগ্নিময় ব্যাকুলতা হৃদয়ে নিরন্তর ধারণ করিয়া সাধারণের সহিত সাধারণ বিষয় লইয়। তিনি হাসিতে কাঁদিতে সক্ষম হইতেছিলেন না বলিয়াই লোকে বলিতেছিল, তিনি উন্মাদ হইয়াছেন। কেই বা ঐরূপ করিতে পারে ? হৃদয়ের যাতনা যখন কোন বিষয় লইয়া আমাদিগের স্বাভাবিক সহগুণকে অতিক্রম করিয়া যায়, তখন কেহই আপনাকে সামলাইয়া মুখে

একখানা ভিতরে একখানা রাখিয়া কামকাঞ্চনোন্মন্ত সংসারের সহিত একযোগে চলিতে পারে না। বলিতে পার, সহগুণের সীমা কিন্তু সকলের পক্ষে এক নহে, কেই অল্ল স্থছঃখেই বিচলিত ইইয়া পড়ে, আবার কেইবা ততুভয়ের গভীর বেশ হাদয়ে ধরিয়াও সমুদ্রবৎ অচল অটল থাকে; অতএব ঠাকুরের সহগুণের সীমার পরিমাণটা বুঝিব কিরূপে ? উত্তরে বলি, তাঁহার জীবনের অত্যাত্ম ঘটনাবলীর অনুধাবন করিলেই উহা যে অসাধারণ ছিল একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান ইইবে; দীর্ঘ ঘাদশ বৎসর কাল অর্দ্ধাশন, অনশন ও অনিদ্রায় থাকিয়াও যিনি স্থির থাকিতে পারেন, বারম্বার অতুল সম্পত্তি পদে আসিয়া পড়িলে ঈশ্বলাভের পথে অন্তরায় বলিয়া যিনি উহা ততােধিকবার প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন—এরূপ কত কথাই না বলিতে পারা যায়—তাঁহার শরীর ও মনের অসাধারণ ধৈর্য্যের কথা কি আবার বলিতে হইবে ?

আবার, এই কালের অমুধাবনে দেখা যায় যে, ঘোর বিষয়াবন্ধ জীবের চক্ষেই তাঁহার পূর্বেবাক্ত অবস্থা
অজ্ঞ ব্যক্তিরাই ঐ
অবস্থাকে ব্যাধিজনিত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল ! দেখা
ভাবিরাছিল, সাধকেরা যায়, মথুরানাথকে ছাড়িয়া দিলে, কল্পনাযুক্তিনহে।
সহায়ে তাঁহার মানসিক অবস্থার বিষয় আংশিক-

ভাবেও নির্দ্ধারণ করিতে পারে এমন কোন লোক ঐ কালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত ছিল না। শ্রীযুত কেনারাম ভট্ট ঠাকুরকে দীক্ষা দিয়াই কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, বলিতে পারি না; কারণ ঐ ঘটনার পরে তাঁহার কথা হাদয় বা অন্ত কাহারও মুখে আর শুনিতে পাওয়া যায় নাই। স্থৃতরাং ঠাকুরের ঐ কালের ক্রিয়াকলাপ ও মানসিক অবস্থার বিষয়ে বিচার করিতে

তখন যে কেবল মাত্র মূর্থ লুক কালীবাটীর কর্মচারীরাই অবশিষ্ট ছিল একথা বুঝা যায়। তাহাদের কথা প্রমাণের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না। অতএব কালীবাটীতে ঐ কালে সমাগত সাধু-সাধককুলের কথাই যে, ঐ বিষয়ে একমাত্র বিশ্বস্ত প্রমাণ একথা স্থনিশ্চিত; এবং ঠাকুরের নিজের ও অস্তান্ত ব্যক্তিদিগের নিকটে ঐ বিষয়ে যাহা শুনা গিয়াছে তাহাতে জানা যায় ঐ সকল সাধক ও সিদ্ধেরা তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত স্থির করা দূরে থাকুক, তাঁহার সম্বন্ধে সর্ববদা অতি উচ্চ ধারণা করিয়া গিয়াছিলেন।

এই কালের পরবর্ত্তী কথাসকলের আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাইব ঈশ্বরলাভের প্রবল ব্যাকুলতায় যতক্ষণ না তিনি এককালে দেহবোধরহিত হইয়া দিগ্-এই কালের কার্যা-বিদিক্শৃন্য ও নিজ জীবনে পর্যান্ত মমতাবিহীন কলাপ দেখিয়া ঠাকু-রকে ব্যাধিগ্রস্ত ব্লা হইয়া পড়িতেন, ততক্ষণ শারীরিক কল্যাণের চলে না। জন্য তাঁহাকে যে যাহা করিতে বলিত তাহা তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠান করিতেন। নিজ জিদ্ বজায় রাখিবার জন্ম কখন সচেষ্ট হইতেন না। পাঁচজনে বলিল, তাঁহার চিকিৎসা করান হউক্ তাহাতেই সন্মত হইলেন; কামারপুকুরে তাঁহার মাতার নিকট লইয়া যাওয়া হউক, তাহাতেই সম্মত হইলেন; বিবাহ দেওয়া হউক, তাহাতেও অমত করিলেন না !—এরূপাবস্থায় উন্মত্তের কার্য্যকলাপের সহিত তাঁহার আচরণাদির কেমন করিয়া তুলনা করা যাইতে পারে ?

আবার দেখিতে পাওয়া যায়, বিষয়ী লোক ও বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপার হইতে সর্ববদা দূরে থাকিতে যতুবান্ হইলেও বহুলোক একত্র হইয়া যেখানে কোনভাবে ঈশ্বরের পূজাকীর্ত্তনাদি করিতেছে ঠাকুর ঐ কাল হইতে সেখানে যাইতে ও তাহাদিগের সহিত যোগদান করিতে কোনরূপ আপত্তি করা দূরে থাকুক, অনেক সময়ে বিশেষ আগ্রহের সহিত উপস্থিত হইতেন। বরাহনগরের ৬দশ-মহাবিত্যার স্থান দর্শন, কালীঘাটে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে কখন কখন দেখিতে গমন এবং এখন হইতে প্রায় প্রতি বৎসর পানিহাটির মহোৎসবে তাঁহার যোগদান হইতে ঐ কথা বেশ বুঝা যায়। ঐ সকল স্থানেও শাস্ত্রজ্ঞ সাধককুলের সহিত কখন কখন তাঁহার দর্শনসম্ভাষণাদি হইয়াছিল। তদ্বিষয়ে অল্প সল্প আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি ঐ সকল সাধকেরা তাঁহাকে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

ঐ विষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা ঠাকুরের সন ১২৬৫ সালে. ইংরাজী ১৮৫৮ গুফাব্দে, পানিহাটি মহোৎসব-১২৬৫ সালে পানিহাটির দর্শনে গমন করিবার কথা উল্লেখ করিতে মহোৎসবে বৈক্ষবচরণের ঠাকুরকে প্রথম দর্শন পারি । শ্রীযুত উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র ও ধারণা। বৈষ্ণবচরণকে তিনি ঐদিন ঐ স্থানেই প্রথম দেখেন। হৃদয়ের নিকটে এবং ঠাকুরের নিজমুখেও আমাদের কেহ কেহ শুনিয়াছেন, ঠাকুর পানিহাটিতে গমন করিয়া ঐ দিন শ্রীযুত মণিমোহন সেনের ঠাকুরবাটীতে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে বৈষ্ণবচরণ তথায় উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে দেখিয়াই আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থাসম্পন্ন অদিতীয় মহাপুরুষ বলিয়া নিশ্চয় করেন। শ্রীযুত বৈষ্ণবচরণ সেদিন অধিকাংশ কাল উৎসবক্ষেত্রে তাঁহার সঙ্গে অতিবাহিত করেন এবং নিজ বায়ে চিঁড়া, মুড় কি, আম ইত্যাদি ক্রয় করিয়া 'মালসা ভোগের' বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিয়াছিলেন। আবার উৎসবাস্তে কলিকাতা ফিরিবার সময় বৈষ্ণবচরণ ঠাকুরের পুনরায় দর্শনলাভের জন্ম রাণী রাসমণির কালীবাটীতে নামিয়া তাঁহার অমুসন্ধান করিয়াছিলেন ; এবং ঠাকুর তখনও উৎসবক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করেনু নাই জানিতে পারিয়া ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার তিন চারি বৎসর পরে বৈষ্ণবচরণ কিরূপে পুনরায় ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, সে সকল কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছি।#

ঠাকুরের এই কালের অন্তান্ত্ৰ সাধন—'টাকা মাটি', 'মাটি টাকা ': অশুচিস্থান পরিষ্ণার: চন্দ্ৰবিষ্ঠায় সমজ্ঞান।

এই চারিবৎসরের ভিতরেই আবার, ঠাকুর, মন হইতে কাঞ্চনাসক্তি এককালে দুর করিবার কয়েক খণ্ড মুদ্রা মৃত্তিকার সহিত একত্রে হস্তে গ্রহণ করিয়া সদসদ্বিচারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন: এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্যবস্তু জন্মবকে লাভ করা যে বাজি নিজ জাবনের

উদ্দেশ্য করিয়াছে সে. ঐ বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে মৃত্তিকার স্থায় কাঞ্চন হইতে বিশেষ কোন সহায়তা লাভ করিতে পারে না. যুক্তিসহায়ে একথা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া মনে ঐ মীমাংসা ধারণার জন্ম বারম্বার 'টাকা মাটি.' 'মাটি টাকা' বলিতে বলিতে উহাদিগকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তন্তিন, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল বস্তা ও ব্যক্তিই এ শ্রীজগদন্তার প্রকাশ ও অংশ, একথা ধারণার জুন্ত ঠাকুরবাটীর কাঙ্গালীদের পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ ও তাহাদের ভোজন-স্থান পরিষ্কার করা—মন হইতে অভিমান ও অহঙ্কার এককালে দূর করিবার এবং সকলের ঘূণার পাত্র অপেক্ষাও তিনি কোন অংশে বড় নহেন একথা ধারণার জন্ম ঁ মেথরের স্থায় অশুচি স্থান স্বহস্তে ধৌত করা—ঘুণা ত্যাগ করিবার এবং চন্দন ও বিষ্ঠা উভয় পদার্থ ই পঞ্চভূতের বিকারপ্রসূত,

গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—>ম অধ্যায়।

অত এব স্বরূপতঃ সমতুল্য, একথা ধারণার জন্ম নির্বিকারচিত্তে স্বীয় জিহবার দ্বারা অপরের বিষ্ঠা স্পর্শ করা প্রভৃতি যে সকল অশ্রুত্তপূর্বব সাধনকথা ঠাকুরের সন্বন্ধে শুনিতে পাওয়া যায় তাহাও এই কালেই সাধিত হইয়াছিল। ঠাকুরের প্রথম চারি বৎসরের ঐ সকল সাধন ও দিব্যদর্শনের বিবরণ অনুধাবন করিলে ঈশ্বরলাভের জন্ম তাঁহার মনে ঐকালে কি অসাধারণ আকুলাগ্রহ যে, আধিপত্য করিতেছিল এবং কি অলোকিক বিশ্বাসের সহিত যে, তিনি সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সঙ্গে সঙ্গের একথাও নিশ্চয় ধারণা হইয়া পড়ে যে, অপর কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে বিশেষ সাহায়্য না পাইয়া একমাত্র বাাকুলতাসহায়ে তিনি ঐ কালের ভিতরেই শ্রীশ্রীজগদন্ধার পূর্ণ দর্শন লাভ করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন এবং সাধনার ফল করগত করিয়া পববর্তী কালে তিনি উহা গুরুবাক্য ও শান্ত্রবাক্যের সহিত মিলাইতেই অগ্রসর হইয়াছিলেন!

ত্যাগ ও সংযমের অভ্যাস দ্বারা সাধক যখন নিজ ইন্দ্রিয়গ্রাম
পরিশেদে নিজ মনই
ও মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া শুদ্ধ ও
সাধকের শুদ্ধ হইয়া পবিত্র হয়, ঠাকুর বলিতেন, নিজ মনই
দাঁড়ায়। ঠাকুরের মনের
এই কালে গুরুবৎ আচরণের দৃষ্টায় (১) ফল্ম তাহার শুদ্ধ মনে তখন যে সকল ভাবতরক্ষ
দেহে কীর্জনানন্দ।
উঠিতে থাকে সে সকল, বিপথগামা করা দূরে
থাকুক, পথ প্রদর্শন করিয়া তাহাকে গন্তব্যলক্ষ্যে আশু পৌছাইয়া
দেয়। সাধনার প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুরের শুদ্ধ পবিত্র প
মন, কেবল যে ঐরপ হইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কোন্ কার্যা
করিতে হইবে এবং কোন্টী হইতে বিরত থাকিতে হইবে

একথা শিক্ষা দিয়াই নিশ্চিম্ভ ছিল তাহা নহে. কিন্তু অনেক সময়ে মূর্ত্তি পরিগ্রাহ করিয়া পৃথক এক ব্যক্তির স্থায় দেহমধ্য হইতে তাঁহার সম্মুখে আবিভূতি হইয়া তাঁহাকে সাধনপথে উৎসাহিত করিত, ভয়প্রদর্শন করতঃ সাধনাবিশেষে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিত, অনুষ্ঠানবিশেব কেন করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিত এবং কথন কখন সাধনার ফলাফলও বিজ্ঞাত করাইয়া দিত! সেইজন্মই ঠাকুর ধ্যান করিতে বসিয়া দৈখিয়াছিলেন, শাণিতত্রিশূলধারী জনৈক সন্ন্যাসী, নিজদেহমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া বলিতেছেন, 'অন্য সকল চিন্তা সর্ববথা পরিত্যাগ করিয়া ইফ্ট-চিন্তা যদি না করিবিত এই ত্রিশূল তোর বুকে বসাইয়া দিব!' দেখিয়াছিলেন—ভোগবাসনাময় পাপপুরুষ নিজ শরীরমধ্য হইতে বিনিজ্ঞান্ত হইলে, ঐ সন্ন্যাসী যুবকও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ঐ পুরুষকে নিহত করিলেন !—দুরস্থ দেবদেবীর মূর্ত্তি বা কীর্ত্তনাদি দর্শনে অভিলাষা হইয়া, তাঁহারই অমুরূপ আকারবিশিষ্ট ঐ সন্ন্যাসা যুবক জ্যোতির্মায় শরীরে দেহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়া জ্যোতিশ্ময় পথে ঐ সকল স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং দর্শন ও ভজনানন্দ কিয়ৎকাল উপভোগ করিয়া পুনরায় পূর্বেবাক্ত জ্যোতি-র্ম্ময় বৃত্ম অবলম্বন করিয়া স্থূল শরীরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন! — ঐরপ নানা দর্শনের কথা আমরা ঠাকুরের স্বমুখ হইতে সময়ে সময়ে শ্রবণ করিয়াছি।

সাধনকালের প্রায় প্রারম্ভ হইতেই শরীরমধ্যগত ঐ যুবক
সন্ধ্যাসীর দর্শন আরক্ হইয়াছিল এবং ক্রমে
(২) নিজ শরীরের
ভিতরে যুবক সন্ধ্যাসীর সকল কার্য্যের বিধি-নিষেধ মীমাংসা স্থলেই
দর্শন ও উপদেশ লাভ। ঠাকুর, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পরামর্শমত
চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। সাধকজীবনের ঐ সকল অপূর্বব

দর্শনাদির প্রদক্ষ করিতে করিতে ঠাকুর একদিন আমাদিগকে বলিয়া-ছিলেন,—"ভিতর হইতে, দেখিতে আমারই অমুরূপ, এক যুবক সন্ন্যাসীমূর্ত্তি যথন তথন বাহির হইয়া আমাকে সকল বিষয়ে উপদেশ করিত; সে ঐরূপে বাহির হইলে কখন কিছু কিছু বাহুজ্ঞান গাকিত এবং কখন বা বাহুজ্ঞান এককালে হারাইয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকতাম, কেবল তাহারই চেষ্টা ও কথা দেখিতে ও শুনিতে পাইতাম; পরে এই স্থুল দেইটায় সে পুনরায় প্রবেশ করিলে আবারবাহুজ্ঞান পূর্ণভাবে আসিত। তাহার মুখ হইতে যাহা পূর্বেব শুনিয়াছিলাম তাহাই ব্রাহ্মণী, আঙ্গটা (শ্রীমৎ তোতাপুরী) প্রভৃতি আসিয়া পুনরায় উপদেশ করিয়াছিলেন। যাহা জানিতাম, তাহাই আবার জানাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় বেদ প্রভৃতি শান্ত্রগত বিধির মান্ত রক্ষা করাইবার জন্তই তাহারা গুরুরূপে জীবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নতুবা আঙ্গটা প্রভৃতিকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার অন্ত কোন বিশেষ প্রয়োজন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"

সাধনার এই কালের শেষভাগে ঠাকুর যখন কামারপুকুরে
গিয়াছিলেন তখন আর একটা অপূর্ব্ব দর্শন তাঁহার জাঁবনে উপস্থিত
হইয়াছিল। কামারপুকুর হইতে শিবিকারোহণে
(৩) সিহড় যাইবার পথে
ঠাকুরের দর্শন। উক্ত
দর্শন সম্বন্ধে ভৈরবী তাঁহার ঐ দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল। স্থনীল
বান্ধণীর মীমাংসা।
অম্বরাবৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, পুঞ্জীভূতহরিৎশ্রামল ধান্তক্ষেত্রর পর ধান্তক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে শীতলছায়াপ্রদ
অম্বাথ বট প্রভৃতি বৃক্ষরাজি দেখিতে দেখিতে প্রফুল্লমনে অগ্রসর
ইইবার কালে ঠাকুর দেখিলেন, সহসা তাঁহার দেহমধ্য হইতে তুইটা

কিশোরবয়স্ক স্থন্দর বালকমূর্ত্তি বহির্গত হইয়া কখন ধীরপদে

এবং কখন ক্রীড়াচ্ছলে ছুটাছুটি করিয়া, বহাপুপ্পাদির অন্বেষণে কখন প্রাস্তরমধ্যে বহুদূরে গমন করিয়া আবার কখন বা শিবিকার সন্ধিকটে থাকিয়া, বাল-স্থলভ হাস্ত, পরিহাস, কথোপকথন প্রভৃতি নানা চেকটা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল! অনেকক্ষণ পর্যাস্ত ক্রমপে আনন্দ করিয়া অগ্রসর হইয়া তাহারা পুনরায় তাঁহার দেহ-মধ্যে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। ঐ দর্শনের প্রায় দেড় বৎসর পরে বিদূষী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বর কালাবাটীতে প্রথম আসিয়া উপস্থিত হন এবং ঠাকুরের মুখে ঐ দর্শনের কথা শুনিয়া কিছুমাত্র বিশ্বিতা না হইয়া বলেন—'বাবা, তুমি ঠিক্ই দেখিয়াছ; এবার যে, নিত্যানন্দের বালে তৈতন্তের আবির্ভাব—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্ত যে এবার, একাধারে একসঙ্গে আসিয়াছেন এবং তোমার ভিতরে রহিন্যাছেন!' হৃদয়রাম বলিতেন, এই বলিয়াই ব্রাহ্মণী শ্রীচৈতন্ত্য-ভাগবত হইতে নিম্নের কয়েকটা শ্লোক আর্ত্তি করিয়াছিলেন—

অদৈতের গলা ধরি কহেন বার বার।
পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার।
কীর্ত্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার॥
অভ্যাবধি গৌরলীলা করেন গৌররায়।
কোন কোন ভাগবোনে দেখিবারে পায়॥

আমরা যখন তাঁহার নিকট যাইতেছি তখন ঐ দর্শনের কথাউত্ত দর্শন হইতে যাহা প্রাসক্তে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, 'ঐরপ
বুঝিতে পারা যায়। দেখিয়াছিলাম সত্য। ব্রাহ্মণী তাহা শুনিয়া
ঐরপ বলিয়াছিল একথাও সত্য। কিন্তু উহার যথার্থ অর্থ যে
কি, তাহা কেমন করিয়া বলি বল!' ঐ সকল দর্শনের কথা
শুনিয়া আমাদের মনে হয়, ঠাকুর এই সময়ে বিশেষ আভাস
পাইয়াছিলেন বে, বহুপূর্বব যুগ হইতে পৃথিবীতে পরিচিত

কোন প্রাচীন আত্মাই তাঁহার শরীর মনে আমিয়াভিমান লইয়া বিশেষ কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ম অবস্থান করি-তেছেন!—মনে হয় ঐ সকল দর্শনাদিসহায়ে তিনি এখন নিজ ব্যক্তিছের যে অলোকিক আভাস পাইতেছিলেন, তাহাই কালে স্থুস্পান্ট হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল—যিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ধর্মসংস্থাপনের জন্ম অযোধ্যা ও শ্রীরন্দাবনে জানকীবল্লভ শ্রীরামচক্র ও রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচক্ররপে উদিত হইয়াছিলেন, তিনিই এখন পুনরায় ভারত ও জগৎকে নবীন ধর্মাদর্শদানের জন্ম নব শরীর পরিগ্রহ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণক্রপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কারণ, তাঁহার নিকটে গমন করিয়া স্থামরা তাঁহাকে স্থুত্ব অস্থুত্ব সকল অবস্থাতেই একথা বারম্বার বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে রাম, যে কৃষ্ণ (হইয়াছিল) সেই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতরে—তবে এবার (তাঁহার) গুপ্রভাবে আসা!"

শেষোক্ত দর্শনিটার সত্যতা অনুধাবন করিতে হইলে স্থীয়

অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকটে অন্য সময়ে উচ্চারিত ঠাকুরের নিজ

বাক্যে বিশ্বাস ভিন্ন অপর কোন উপায়

ঠাকুরের দর্শনসমূহ
কথন মিখ্যা হন্ন নাই।

ইজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ দর্শনের
কথা ছাড়িয়া দিলে তাঁহার এই কালের

অপর দর্শনসমূহের সত্যতাসম্বন্ধে স্থামরা নিশ্চিত ধারণা
করিতে পারি। কারণ ঐরূপ দর্শনাদি আমাদের গমনাগমনকালের সময় নিত্যই ঠাকুরের জীবনে উপস্থিত

হইত এবং তাঁহার ইংরাজীশিক্ষাসম্পন্ন সন্দেহশীল শিশ্ববর্গ

অনেক সময় ঐ সকলের সত্যতা নির্দারণ করিতে যাইয়া
আপনারাই পরাজিত হইয়াছিল। লীলাপ্রসক্ষের অন্যত্র আমরা

ঐ বিষয়ের কয়েকটী উদাহরণের # উল্লেখ করিলেও পাঠকের তৃপ্তির জন্ম এখানে আর একটী ঐরূপ দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি—

• ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ, আশ্বিন মাস, ৺শারদীয়া পূজা মহোৎসবে কলিকাতা নগরীর আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতি বৎসর যেমন মাতিয়া থাকে সেইরূপ মাতিয়াছে। উক্ত विवदम पृष्टेश्य-সে আনন্দের প্রবাহ ঠাকুরের ভক্তদিগের शृहोदन <sup>এরুরেশ চক্র মিত্রের</sup> প্রাণে বিশেষরূপে। অমুভূত হইলেও উহার বাটীতে ৺ছর্ণাপ্**রা-**কালে ঠাকুরের দর্শন- বাহ্য প্রকাশের পথে বিশেষ বাধা উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, যাঁহাকে লইয়া তাঁহাদের বিবরণ। আনন্দোল্লাস তাঁহার শরীরই বিশেষ অস্তুস্থ—ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত। কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীস্থ একটা দিতল বাটা ভাড়া † করিরা প্রায় মাসাবধি হইল ভক্তেরা তাঁহাকে আনিয়া রাথিয়াছে এবং স্থপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া ঠাকুরকে রোগমুক্ত করিবার জন্ম সাধ্যমত চেফী করিতেছেন। এপর্য্যস্ত কিস্ত রোগের কিছুমাত্র উপশম হয় নাই, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতেছে। গৃহস্থ ভক্তেরা সকাল সন্ধ্যা ঐ বাটীতে আগমন করিয়া সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও বন্দোবস্ত করিতেছেন, এবং যুবক ছাত্র-ভক্তদলের ভিতর অনেকে নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করিতে যাওয়া ভিন্ন অপর সকল সময়ে এখানে ঠাকুরের সেবায় লাগিয়া রহিয়াছে, কেহ কেহ

গুরুভাব, উত্তরাদ্ধ—৪র্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৬٩—১৭৫।

<sup>†</sup> গোকুলচক্র ভট্টাচার্য্যের বাটী।

আবার আবশ্যক বুঝিয়া ভাহাও করিতে না যাইয়। চবিবশ ঘণ্টা এখানে কাটাইতেছে।

অধিক কথা কহিলে এবং বারম্বার সমাধিম্ব হইলে. শরীরের রক্তপ্রবাহ উর্দ্ধে প্রবাহিত হইয়া ক্ষত স্থানটাকে নিরম্ভর আঘাত পূর্ববক রোগের উপশম হইতে দিবে না বলিয়া, চিকিৎসক, ঠাকুরকে ঐ সকল বিষয় হইতে সংযত থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন। ঠাকুরও ঐ ব্যবস্থামত চলিবার চেষ্টা করিতেছেন: কিন্তু বারম্বার ব্যবস্থার বিপরীত কার্য্য করিয়া বসিতেছেন। কারণ 'হাড মাসের থাঁচা' বলিয়া চিরকাল অবজ্ঞা করিয়া যে শরীরটা হইতে মন উঠাইয়া লইয়াছেন, তাহাকে সাধারণ মানবের স্থায় পুনরায় বহুমূল্য জ্ঞান করিতে ঠাকুর কিছতেই সক্ষম হইতেছেন না। ভগব**্পসন্থ** উঠিলেই তিনি শরীর ও শরীররক্ষার কথা একেবারে ভুলিয়া যাইয়া উহাতে প্রায় পূর্কের ন্যায় যোগদান করিয়া বারম্বার সমাধিস্থ হইয়া পড়িতোছন! নূতন নূতন ধর্ম্মপিপাস্থর সমাগম বহুল হইতেছে; তাহাদিগের হৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখিয়া ঠাকুর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না. মুদ্রস্বরে তাহাদিগকে সাধনপথসকল নির্দেশ করিয়া দিতেছেন। ঐক্নপ কার্য্যে তাঁহার নিরম্ভর উৎসাহ ও আনন্দ দেখিয়া ভক্ত-দিগের অনেকে ঠাকুরের ব্যাধিটাকে সামান্ত ও সহজসাধ্য জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন: কেহ কেহ আবার, নবাগত ঐ সকল ভক্তদিগকে কুপা করিবার এবং বহুজনমধ্যে ধর্ম্মভাব প্রচারের জন্মই ঠাকুর স্বেচ্ছায় শাহারিক ব্যাধিরূপ একটা উপায় **অবলম্বন করিয়াছেন—অন্তরের এইরূপ ধা**রণা প্রকাশ করিয়া স্বীয় আধ্যাত্মিক-অর্থ গ্রহণ-পট্টভার পরিচয় দিতেছেন।

ডাক্তার কোন দিন সকালে এবং কোন দিন অপরাহে প্রায় নিত্য আসিতেছেন এবং রোগের হ্রাসবৃদ্ধি পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থাদি করিবার পর ঠাকুরের মুখ হইতে ভগবদালাপ শুনিতে শুনিতে এতই -মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন যে তন্ময় হইয়া তুই তিন ঘণ্টাকাল অতীত হইলেও বিদায় গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না! আবার, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ঐ সকলের অম্ভূত সমাধান শ্রবণ করিতে করিতে বক্তৃক্ষণ অতীত হইলে কখন কখন তিনি অন্তব্ধ হইয়া বলিতেছেন, 'আজ তোমাকে বহুক্ষণ বকাইয়াছি, অস্থায় হইয়াছে: তা হউক, সমস্ত দিন আর কাহারও সহিত কোনও কথা কহিও না. তাহা হইলেই আর কোন অপকার হইবে না : তোমার কথায় এরূপ আকর্ষণ যে, এই দেখ না, তোমার কাছে আসিলেই সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলিয়া তুই তিন ঘণ্টা না বসিয়া আর উঠিতে পারিনা; জানিতেই পারি না কোন্ দিক দিয়া সময় চলিয়া গেল! সে যাহা হউক, আর কাহারও সহিত এরপে এতক্ষণ ধরিয়া কথা কহিও না : ( কতক রহস্থে এবং কতক ভালবাসা ও আনন্দে ) কেবল আমি আসিলে এইরূপে কথা কহিবে, তাহাতে দোষ হইবে না।' ( ডাক্তারের ও সকল ভক্তদিগের হাস্স )।

ঠাকুরের পরম ভক্ত, শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র—ঠাকুর বাঁহাকে কখন কখন 'স্থরেশ মিত্র' বলিতেন—ভাঁহার সিমলার ভবনে এ বৎসর পূজা আনিয়াছেন। পূর্বের ভাঁহাদিগের বাটীতে প্রতি বৎসর পূজা হইত, কিন্তু এক বৎসর বিশেষ বিশ্ব হওয়ায় তদবধি পূজা বন্ধ ছিল। বাটীর কেহই আর এপর্যাস্ত পূজা আনিতে সাহসী হয়েন নাই; অথবা, ইতিপূর্বের কেহ আনিতে উল্ভোগী হইলেও অপর সকলে ধরিয়া পড়িয়া তাহাকে ঐ সকল হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের বলে বলীয়ান স্থরেন্দ্রনাথ

দৈববিদ্বের ভয় রাখিতেন না এবং একবার কোন বিষয় করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিলে কাহারও কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য করিতেন না। স্থতরাং বাটার সকলে নানা ওজর করিয়াও ভাঁহাকে এবৎসর পূজার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিতে পারেন • নাই। তিনি ঠাকুরকে জানাইয়া সমস্ত ব্যয়ভার নিজেই বহন করিয়া শ্রীজগদস্বাকে বাটাতে আনয়ন করিয়াছেন। শরীরের অস্তুস্থতা বশতঃ ঠাকুর আসিতে পারিবেন না বলিয়াই কেবল স্থরেন্দ্রের আনন্দে নিরানন্দ। আবার পূজাপ্রারম্ভের অল্পদিন পূর্বের বাটাতে কয়েক জন আত্থায় কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ায় তিনি ঐ বিষয়ের জন্ম দোষা সাব্যস্ত হইয়া বাটার স্নপর সকলের মনোমালিন্মের হেতু হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও বিচলিত না হইয়া স্থরেন্দ্রনাথ অতি সম্তর্পণে ভক্তির সহিত শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সকল গুরুভাত্গণকে নিমন্ত্রণ

সপ্তমী পূজা হইয়া গিয়াছে, আজ মহাফ্মী। শ্যামপুকুরের বাসায় ঠাকুরের নিকট অনেকগুলি ভক্ত একত্র হইয়া ভগবদালাপ ও ভজনাদি করিয়া আনন্দ করিতেছেন। ডাক্তার বাবু অপরাহেন ৪ ঘটিকার সময়ে উপস্থিত হইবার কিছুক্ষণ পরেই শ্রীযুত নরেন্দ্র নাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) ভজন আরম্ভ করিয়াছেন। সকলে ক্তান্তিত ও মুগ্ধ হইয়া সে অপূর্ব্ব ভাবসংযুক্ত দিব্য স্বরলহরী শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। ঠাকুরের মধ্যে মধ্যে ভাব সমাধি হইতেছে, আবার সমাধিভক্ষে সমীপে উপবিষ্ট ডাক্তারের সহিত মৃত্যুন্বরে কখন কখন তুই একটী ভগবৎকথা কহিতেছেন ও সঙ্গীতের ভাবার্থ বুঝাইয়া দিতেছেন। ভক্তগণের কেহ কেহ ভাবে বাছটেত্তা হারাইয়াছেন; একটা

প্রবল আনন্দপ্রবাহে ঘর জন্ জন্ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে রাত্রি সাড়ে সাতটা বাজিয়া গেল। ডাক্তারের এতক্ষণে চৈত্র ছইল। তিনি সম্রেহে স্বামিজাকে পুত্রের ভায় আলিক্ষন করিলেন এবং ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইবামাত্র ঠাকুরও হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সহসা গভার সমাধিমগ্ন হইলেন। ভক্তেরা কানাকানি করিতে লাগিল, 'এই সময় সন্ধিপূজা কিনা, সেই জন্যই ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন! ঐ কথা না জানিয়াও সহসা সমাধিমগ্ন হইয়াছেন, ইহা কি অল্প বিচিত্র!' প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ঠাকুরের সমাধি ভক্ত হইল এবং ডাক্তারও বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর এইবার ভক্তগণকে ঐ সমাধির বিষয় বলিতে লাগিলেন, "দেখিলাম এখান হইতে স্থরেন্দ্রের বাড়ী পর্যান্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলিয়া গেল। দেখিলাম, স্থরেন্দ্রের ভক্তিতে প্রতিমাতে মার আবেশ হইয়াছে! তৃতীয় নয়ন দিয়া জ্যোতির রশ্মি নির্গত হইতেছে! সম্মুখে দালানের ভিতর দাপমালা জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে; আর মার সম্মুখে উঠানে বসিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া স্থরেন্দ্র রোদন করিতেছে। তোমরা এখন সকলে মিলিয়া তার বাটীতে যাও। তোমাদের দেখিলে তার প্রাণ অনেকটা শীতল হইবে।"

অনস্তর ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্বামী বিবেকানন প্রমুখ সকলে স্থরেন্দ্রনাথের বাটীতে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, বাস্তবিকই দালানে নির্দিষ্ট স্থানে দীপমালা জ্বালা হইয়াছিল এবং ঠাকুরের যখন সমাধি হইয়াছিল তখন স্থরেন্দ্রনাথ প্রাণের আবেগ আর ধারণ করিতে না পারিয়া প্রতিমার সম্মুখে উঠানে বসিয়া মা', 'মা',

বলিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাল ধরিয়া বালকের স্থায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন! ঠাকুরের সমাধিকালের দর্শন ঐরূপে বাহ্য ঘটনার সহিত মিলাইয়া পাইয়া ভক্তগণ তথন আননেদ বিশ্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন!

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরের ভিতরেই আবার, শ্রীমতা রাণী রাসমণি ও তজ্জামাত। শ্রীযুক্ত মথুরামোহন রাণী রাসমণি ও তজ্জামাত। শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বাবু ভ্রমধারণাবশতঃ কোন সময়ে ভাবিয়াছিলেন যে, অখণ্ড ভ্রহ্মচর্য্য-ঠাকুরকে ফোল্ড ধারণের ফলেই ঠাকুরের মস্তিক্ষ বিকৃত হইয়া পরীক্ষা করেন।
আধ্যাজ্মিক ব্যাকুলতারূপে প্রকাশিত ইইতেছে।

ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ ইইলে পুনরায় শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের সঞ্জাবনা ভাবিয়া ঠাকুরের কল্যাণকামনায় তাঁহারা লছ্ মাবাই প্রমুখ হাবভাব-পূর্ণা স্থন্দরী বারনারীকুলের সহায়ে তাঁহাকে প্রথম দক্ষিণেশরে এবং পরে কলিকাতার মেছুয়াবাজার পল্লীস্থ এক ভবনে প্রলোভিত করিতে চেফা করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, ঐ সকল নারীর মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দেখিতে পাইয়া তিনি ঐকালে 'মা', 'মা' বলিতে বলিতে বাহুচৈতত্ত্ব হারাইয়াছিলেন এবং তাঁহার ইন্দ্রিয় সঙ্কুচিত হইয়া কূর্ন্মান্তের ত্যায় শরীরাভ্যন্তরে এককালে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল! শুনিয়াছি ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং ঠাকুরের বালকের তায় ব্যবহারে মুশ্ধা হইয়া ঐ সকল নারীর হৃদয়ে ঐকালে বাৎসল্যের সঞ্চার হইয়াছিল! অনন্তর তোঁহাকে ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গে প্রলোভিত করিয়া তাহারাই অপরাধিনী হইয়াছে ভাবিয়া সজলনয়নে ঠাকুরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা, ও তাঁহাকে বারন্ধার প্রণাম করিয়া তাহারা সশঙ্কচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল!

## নবম অধ্যায়

## বিবাহ ও পুনরাগমন।

এদিকে ঠাকুর পূজাকার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছেন এই সংবাদ কামার-পুকুরে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতার কর্ণে পোঁছিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিয়া তুলিল। রামকুমারের মৃত্যুর পরে ছুই বৎসর ঠাকুরের কানারপুর্কুরে কাল যাইতে না যাইতে ঠাকুরকে বায়ু-রোগাঁক্রান্ত হইতে শুনিয়া জননা চন্দ্রমণি দেবা এবং শ্রীযুত রামেশ্বর বিশেষ চিন্তিত হইলেন। লোকে বলে, মানবের অদৃষ্টে যখন তুঃখ আদে তখন একটীমাত্রত্র র্ঘটনায় উহার পরিসমাপ্তি হয় না, কিন্তু নানাপ্রকারের তুঃখ চারিদিক হইতে উপযু্ত্তপরি আসিয়া তাহার জাবনাকাশ এককালে আচ্ছন্ন করে— ইহাদিগের জীবনে এখন ঐরূপ হইল। শ্রীযুত গদাধর চন্দ্রাদেবীর পরিণত বয়সে প্রাপ্ত, আদরের কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। স্থতরাং শোকে হুঃখে অধীরা হইয়া তিনি পুত্রকে বাটীতে ফিরাইয়া আনিবার বন্দোবস্ত করিলেন এবং নিকটে আসিলে পুত্রের উদাসীন, উন্মনা, চঞ্চল ভাব দেখিয়া এবং 'মা' 'মা' বলিয়া তাহার কাতর ক্রন্দন শুনিয়া উদ্বিগ্ন মনে নানারূপ প্রতীকারের চেফী পাইতে লাগি-লেন। ঔষধাদি ব্যবহারের সহিত শান্তি, স্বস্তায়ন, ঝাড়্ফুক্ প্রভৃতি নানা দৈব প্রক্রিয়ারও অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। তথন সন ১২৬৫ সালের আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাস হইবে।

বাটীতে ফিরিয়া ঠাকুর অনেক সময় পূর্বের ন্যায় থাকিলেও মধ্যে মধ্যে ভাববিহবল হইয়া পড়িতেন এবং যখন এরপ হইতেন ঠাকুর উপদেবতাবিষ্ট তখন তাঁহার চাল চলন ব্যবহারাদি সম্পূর্ণ হইয়াছেন বলিয়া আশ্লীয়- বিপব্নীত হইয়া যাইত! আবার, গাত্রদাহের দিগের ধারণা জন্য মধ্যে মধ্যে তিনি বিশেষ যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। এইরূপে একদিকে তাঁহার সকলের সহিত সরল অমায়িক ব্যবহার দেবভক্তি মাতৃভক্তি ও বয়স্থ-প্রেমের যেমন পূর্বববৎ প্রকাশ ছিল, অপর দিকে আবার তেমনি, সময়ে সময়ে সর্বব বিষয়ে উদাসীনতা ও লঙ্কা-ভয়-ঘুণারাহিত্য, সাধারণের অপরিচিত একটা অনির্দ্দিষ্ট বিষয়লাভের জন্ম উদ্দাম ব্যাকুলতা এবং নিজ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছিবার পথের সকল বিল্প বাধা নির্ম্মূল করিবার জন্ম অনাশ্রাব চেন্টা ভাঁহাতে এক অপূর্ব্ব বিপরীত প্রকাশ উপস্থিত করিয়া লোকের মনে এক অন্তত বিশ্বাসের উদয় করিয়াছিল। লোকে ভাবিয়াছিল তিনি উপদেবতাবিষ্ট হইয়াছেন।

ঠাকুরের মাভা, সরলহৃদয়া চন্দ্রাদেবীর প্রাণে ইতিপূর্বের ঐ কথা কখন কখন উদিত হইয়াছিল। এখন অপরেও ঐরূপ আলোচনা করিতেছে শুনিয়া তিনি পুত্রের অমা আনাইয়া চণ্ড নামান। কল্যাণের জন্ম ওঝা আনাইতে মনোনীত করিলেন। ঠাকুর বলিতেন—"একদিন একজন ওঝা আসিয়া একটা মন্ত্রপূত পল্তে পুড়াইয়া শুঁকিতে দিল; বলিল, বদি ভূত হয ত পলাইয়া যাইবে; কিন্তু কিছুই হইল না!" পরে বিশিষ্ট ক্রেক্জন ওঝার সাহাযো পূজাদি করিয়া একদিন রাত্রিকালে চণ্ড নামান হইল! চণ্ড পূজা ও বলি গ্রহণ করিয়া প্রদান হইয়া ওঝাকে বলিল, 'উহাকে (ঠাকুরকে) ভূতে পায় নাই বা উহার কোন ব্যাধিও হয় নাই!'—পরে সকলের সমক্ষে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিল—''ও গ্লাই, তুমি সাধু হতে চাও, তবে অত স্থপারী খাও কেন ? স্থপারীতে যে কামের বৃদ্ধি হয়!" ঠাকুর বলিতেন—'বাস্তবিকই ইতিপূর্বের্ব আমি স্থপারী খাইতে বড় ভালবাসিতাম এবং উহা যথুন তথন খাইতাম; চণ্ডের ঐরূপ কথাতে উহা তদ্বধি ত্যাগ করিলাম!"

ঠাকুরের বয়স তথন ত্রয়োবিংশতি বর্ষ পূর্গ হইতে চলিয়াছে।
কামারপুঁকুরে কয়েক মাস থাকিবার পরে তিনি অনেকটা
প্রকৃতিস্থ হইলেন। প্রকৃতিস্থ হইবার এবং
ঠাকুরের প্রকৃতিস্থ
হটবার কারণদন্ধকে ব্যাকুল ক্রন্দনের ভাবটা তাঁহাতে প্রশমিত
ভাহার আল্লীঃবর্গের হইবার নিশ্চিত কোন বিশেষ কারণ ছিল।
ক্র্যা।

শ্রীশ্রীজ্ঞাদন্ধার বারন্থার অদ্ভুত দর্শনাদি-লাভেই

নিশ্চিত তিনি এখন শান্ত হইতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ের অনেক কথ। আমরা তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকট শুনিয়াছি; তাহা-তেই আমাদিগের মনে ঐ ধারণা নিঃসংশয় হইয়াছে। ঐ সকল কথা আমরা এখন পাঠককে বলিব।

কামারপুকুরের পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বব প্রান্তদ্বয়ে অবস্থিত ভূতির খাল এবং বুধুই মোড়ল নামক জনশৃত্য শ্মশানদ্বয়ে দিবা ও রাত্রির অনেক ভাগ তিনি এই সময়ে একাকী অতিবাহিত করিতেন এবং এই কাল হইতে সময়ে সময়ে তাঁহাতে অদৃষ্টপূর্বব শক্তি-প্রকাশের কথা তাঁহার আত্মীয়েরা জানিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহা-দিগের নিকটে শুনিয়াছি, ঠাকুর এই সময়ে পূর্বেবাক্ত শ্মশানদ্বয়ে 'অবস্থিত শিবাসমূহ এবং উপদেবতাদিগকে বলি দিবার জন্য মিষ্টা- ল্লাদি খাত্য সংগ্রহ করিয়া নূতন হাঁড়াতে পুরিয়া লইয়া গৃহ হইতে কখন কখন নিজ্রান্ত হইতেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন, ভূত-বলি নিবেদন করিয়া দিবার পরে ঐ হাঁড়ী বায়ুভরে উদ্ধে উঠিয়া শূন্যে লীন হইয়া যাইত এবং ঐ সকল উপদেবতাকে তিনি অনেকু সময় স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেন! কোন কোন দিন রাত্রি দ্বি-প্রহর অতীত হইলেও কনিষ্ঠকে গৃহে ফিরিতে না দেখিয়া ঠাকুরের মধ্যমাগ্রর্জ, শ্রীযুত রামেশ্বর শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইয়া ভাতার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে থাকিতেন। ঠাকুরও ডাক শুনিয়া উচ্চকণ্ঠে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলিতেন, 'যাচ্চি গো দাদা ; তুমি এদিকে আর অগ্রসর হইও না, তাহা হইলে ইহারা (উপদেব-তারা ) তোমার অপকার করিবে !' ভূতির খালের পার্শ্বের শ্মশানে ঠাকুর এই সময়ে একটা বিশ্ববৃক্ষ স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন এবং শ্মশানমধ্যে যে প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল তাহার তলে বসিয়া অনেক সময় জপ-ধ্যানে অভিবাহিত করিতেন। ঠাকুরের আত্মীয়-বর্গের ঐ সকল কথায় বুঝিতে পারা যায় যে, জগদম্বার দর্শন-লালসায় তিনি ইতিপূর্বেব ভিতরে যে বিষম অভাব অনুভব করিয়া-ছিলেন, তাহা আধ্যাত্মিক রাজ্যের কতকগুলি অপূর্ব্ব দর্শন ও উপ-লব্ধি দ্বারা এই সময়ে প্রশমিত হইয়াছিল। তাঁহার এই কালের জীবনালোচনা করিয়া মনে হয়, শ্রীশ্রীজগদম্বার অসিমুগুধরা, বরাভয়করা, সাধকামুগ্রহকারিণী চিন্ময়ী মূর্ত্তির দর্শন, তিনি এখন প্রায় সর্বনা লাভ করিতেছিলেন এবং তাঁহাকে যখন যাহা প্রশ্ন করিতেছিলেন তাহার উত্তর পাইয়া তদসুযায়ী নিজ জীবন চালিত করিতেছিলেন। মনে হয়, এখন হইতে তাঁহার মনে একথার দৃঢ় বিশাস হইয়াছিল যে, ৺জগদম্বার বাধামাত্রশৃন্য অবিরাম পূর্ণদর্শন তাঁহার ভাগো অচিরেই উপস্থিত হইবে।

ঐরপে ভূতবলি এবং শিবাবলি দিবার কথাই যে আমরা এইকালে ঠাকুরের সম্বন্ধে শুনিয়াছি তাহা নহে; কিন্ধ তাঁহার ভবিশ্বত-দর্শন বিষয়ক্ব অন্য একটা যোগ-এ কালে ঠাকুরের বোগবিভূতির কথাও জানিতে পারিয়াছি। হৃদয় এবং কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর অনেকে ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন—এবং ঠাকুরের শ্রীমুখেও আমরা ঐকথা শুনিয়াছি।

ঠাকুরের বাহ্য ব্যবহার ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া ভাঁহার মাতা ও অন্তান্ত পরিবারবর্গ এখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইতিপূর্বে তিনি:সহসা যে বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, দৈবকুপায় তাহার অনেকটা শান্তি হইয়াছে। কারণ, তাঁহারা দেখিতেছিলেন, তিনি এখন যখন তখন ব্যাকুল দেখিয়া আশ্বীয়বর্গের ক্রন্দন করেন না, আহারাদি যথাসময়ে করিয়া বিবাহদানের সংকল্প। থাকেন, এবং ভাঁহার অন্য সকল আচরণও অন্য সকলের স্থায়। তাবে যে, তিনি যখন তখন শ্মশানে যাইয়া বসিয়া থাকেন, পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করিয়া কখন কখন নির্লক্জভাবে ধ্যান পূজাদি করিতে বসেন, পূজা অনুষ্ঠানাদি যাহা করিবেন ভাবিয়াছেন তাহাতে বাধা পাইলে বিরক্ত হইয়া উঠেন ও কাহারও নিষেধ মানেন না এবং সর্ববদা ঠাকুর-দেবতা লইয়া থাকেন —সেটা তাঁহার আবাল্য স্বভাব : উহাতে বায়ুরোগের পরিচয় পাইবার কোন কারণ নাই।

কিন্তু সর্ববপ্রকার সাংসারিক বিষয়ে ঠাকুরের পূর্ণমাত্রায় উদা-সীনতা এবং উন্মনাভাবের জন্ম তাঁহারা এখনও বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। দৈনন্দিন সাংসারিক বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া পূর্বেবাক্ত উন্মনা ভাবটা যতদিন না প্রশমিত হইতেছে ততদিন বায়ু• রোগে পুনরাক্রান্ত ইইবার তাঁহার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে—
একথা তাঁহাদের মনে পুনঃ পুনঃ উদিত ইইয়া তাঁহাদিগকে
এখনও কখন কখন চিন্তাসাগরে ময় করিত। উহার হস্ত ইইতে
তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ঠাকুরের স্নেহময়ী মাতা ও অগ্রন্ধ নানা.
উপায়োদ্ভাবনে অনেক সময় নিযুক্ত ইইতেন। অশেষ চিন্তা ও
আলোচনার পর অবশেষে মাতা ও পুত্রে পরামর্শ স্থির ইইল যে,
উপযুক্তা পাত্রী দেখিয়া ঠাকুরের এখন বিবাহ দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। সন্ধংশীয়া সুশীলা জ্রীর প্রতি ভালবাসা পড়িলে. ঠাকুরের মন
আর অত উদ্ধসঞ্চরণশীল থাকিবে না। যৌবনে পদার্পণ করিলেও
তিনি এখনও পূর্বের ভায় সকল বিষয়ে মাতা ও আতার শুখাপেক্ষী ইইয়া যে বালক সেই বালকই রহিয়াছেন, স্বাধীন স্বতন্ত্র
ভাবে নিজ সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার কিছুমাত্র
চেন্টা বা 'আঁট' তাঁহাতে প্রবিন্ট হয় নাই! ঘাড়ে জ্রীপু রাদিপোষণের ভার না পড়িলে উহা কেমন করিয়া. আসিবে ?

আবার, দেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে পণ দিয়া গৃহে কন্তা আনয়ন করিতে হইবে। দশ বার বংসর বয়স্কা কন্তার পণে যত টাকা লাগিবে তত টাকা দিবার তাঁহাদিগের সামর্থ্য কোথায় ? সাংসারিক নানাবিধ বিপংপাতে টাকার যোগাড় হইয়া উঠে নাই বলিয়াই ত 'গয়ং গচ্ছ' করিয়া এতদিন গদাধরের বিবাহ দেওয়া হয় নাই। পাঁচ ছয় বংসরের বালিকার সহিত তথন বিবাহ দিয়া ফেলিলে সে এতদিনে বড় হইয়া পতির মনাকর্ষণ ও সংসারের কাজ কর্ম্মের কত ভার লইতে পারিত। সে যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে, আর কালবিলম্ব উচিত নহে। চারিদিকে পাত্রীর, অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

গদাধর জানিতে পারিলে পাছে ওজর আপত্তি করে এজন্য

মাতা ও পুত্রে পূর্বেবাক্ত পরামর্শ অন্তরালে হইলেও চতুর ঠাকুরের উহা জানিতে অধিক বিলম্ব হয় বিবাহে নাই। কিন্তু বিবাহের প্রস্তাব ডঠিলে তিনি সম্মতিদানের কারণ। ঐ বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি না করিয়া বরং বাটীতে কোন একটা মভিনব ব্যাপার উপস্থিত হইলে বালক বালিকারা যেরূপে রঙ্গরস ও আনন্দ করিয়া থাকে তদ্রপ আচরণ করিয়াছিলেন। খ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট ঐ বিষয় নিবেদন করিয়া ঐ বিষয়ে কিংকর্ত্তবা জানিয়াই কি তিনি এই সময়ে ঐরূপ আনন্দের ভাব দেখাইয়াছিলেন ? অথবা, বালকের ন্থায় ভবিষ্যদ্ধষ্টি ও চিন্তারাহিত্যই তাঁহার আনন্দ-প্রকাশের কারণ 🕈 সাধারণে দ্বিতীয়টীকে উহার কারণ বলিয়া নির্ণয় করিলেও আমরা উহার যথার্থ কারণ অহাত্র আলোচনা করিয়াছি। সে যাহ্য হউক, চারিদিকের গ্রামসকলে লোক প্রেরিত হইলেও কোথাও মনোমত পাত্রী পাওয়া গেল না। যে কয়েকটী পাওয়া গেল তাহাদের পিতা মাতা অসম্প্রব বিবাহের জস্ম ঠাকুরের অধিক হারে পণ যাজ্ঞা করায় ঠাকুরের অগ্রজ রামেশ্বর সে সকল স্থানে বিবাহ স্থির করিতে সাহস করিলেন না। গ্রামস্থ বন্ধুগণও তাঁহাকে অত অধিক পণ দিয়া ঐ কার্য্য করিতে পরামর্শ দিলেন না। ঠাকুরের মাতা চন্দ্রাদেবী স্থতরাং বিশেষ চিন্তিতা হইলেন। কারণ, দেবতুল্য স্বামী ও জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমারের অবর্ত্তমানে তিনি অনাবিল স্থাথের আশায় গদাধরের বিবাহদানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, কিন্তু পুত্রের ভবিশ্বৎ কল্যাণ ভাবিয়াই ঐ কর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

স্থতরাং পাত্রী পাইলেন না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার তাঁহার উপায় ছিল না। পুনরায় তম তম করিয়া পাত্রীর অনুসন্ধান চলিল। ঐকপ অনুসন্ধানেও পাত্রী মিলিতেছে না দেখিয়া তাঁহার মাতা ও ভাতা যখন নিতান্ত বিরস ও চিন্তামগ্ন হইয়াছেন তখন সহসা একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বলিয়া-ছিলেন—'হেথায় হোথায় অনুসন্ধান র্থা, জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরাম মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে খুঁজিয়া দেখগে, বিবাহের পাত্রী কুটাবাঁধা হইয়া দেখানে রক্ষিতা আছে!'

ঠাকুরের ঐ কথায় সহসা বিশ্বাস স্থাপন না করিলেও ঠাকুরের মাতা ও ভ্রাতা ঐ স্থানে একবার অমুসন্ধান করিতে লোক প্রেরণ করিলেন। লোক যাইয়া সংবাদ বিবাছ। আনিল, অন্য সকল বিষয়ে যাহাই হউক পাত্রী কিন্ত্র নিতান্ত বালিকা, বয়স—পঞ্চম বর্ষ উত্তার্ণ ইইয়াছে মাত্র। অন্য কোথাও হইতে অপর কোন পাত্রীর সন্ধান না আসায় এবং ঐরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে এই পাত্রীর সন্ধানলাভে ঠাকুরের মাতা অগত্যা ঐস্থানেই পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃতা হইলেন। অল্ল দিনেই সকল কথাবার্তা স্থির হ'ইয়া গেল। অনন্তর শুভদিন ও শুভ মুহুর্ত্ত দেখাইয়া শ্রীযুত রামেশ্বর নিজালয় হইতে চুই ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত জয়রামবাটী গ্রামে ভ্রাতাকে লইয়া যাইয়া শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চম বধীয়া একমাত্র কন্মার সহিত শুভ-পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া আসিলেন। বিবাহে তিন শত টাকা পণ লাগিল। তথন সন ১২৬৬ সালের বৈশাথ মাসের শেষভাগ এবং ঠাকুর চতুর্বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

গুরুভাব, পূর্বার্ক—৪র্থ অধ্যায়, ১৩২ পৃষ্ঠা দেখ

গদাধরের বিবাহ দিয়া শ্রীমতী চন্দ্রমণি দেবী এখন যে অনেকটা নিশ্চিন্তা হইয়াছিলেন, একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। অন্য সকল বিষয়ের নাায় বিবাহ-বিবাহের পরে ঐীমতী বিষয়ে তাঁহার নিয়োগ পুত্রকে শ্রহ্মাসম্পন্নচিত্তে চন্দ্রমণি এবং ঠাকুরের আচরণ। যথাযথ সম্পন্ন করিতে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন দেবতা এতদিনে মুথ তুলিয়া চাহিয়াছেন। কারণ, দেবতা অনুকূল না হইলে সকল কার্য্য কি কখন এরূপ স্থশুর্খলে সম্পন্ন হইত ? উন্মনা পুত্র গৃহে ফিরিল, সহংশীয়া পাত্রী জুটিল, অর্থের অন্টন \_\_ তাহাও অচিন্তনীয়ভাবে পূর্ণ হইল, পুত্র সংসারী হইল ! অতএব দৈব অনুকূল নহেন, একণা আর কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে ? স্কুতরাং সরল-হৃদয়া ধর্ম্মপরায়ণা চন্দ্রাদেবী যে, এখন কণঞ্চিৎ সুখী হইয়াছিলেন, একথা সামরা বলিতে পারি। কিন্তু, বৈবাহ্বিকের মনস্তম্ভি ও বাহিরের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্ম জমীদার বন্ধু লাহাবাবুদের বাটী হইতে যে কন্যা-গহনাগুলি চাহিয়া বধুকে বিবাহের দিনে সাজাইয়া আনিয়াছিলেন, বিবাহের কয়েক দিন পরে তাহা ফিরাইয়া দিবার যখন উপস্থিত হইল তথন তিনি যে আবার নিজ সংসারের দারিদ্র্য-চিন্তায় অভিভূতা হইয়াছিলেন, ইহাও আমরা স্পষ্ট বুঝিতে গদাধরের আদরের পাত্রা হইবে বলিয়া নববধূকে তিনি বিবাহের দিন হইতেই আপনার হইতে আপনার করিয়া লইয়া-ছিলেন**। স্থুতরাং বালিকার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি** তিনি কোন্ প্রাণে খুলিয়া লইবেন, এই চিন্তায় বৃদ্ধার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়াছিল। হৃদয়ের পূর্বেবাক্ত বেদনার কথা তিনি কাহাকেও না বলিলেও গদা-ধরের উহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি ছুই চারি কথায় মাতাকে শান্ত করিয়া নিদ্রিতা বধুর অঙ্গ হইতে গহনাগুলি এমন কৌশলে

খুলিয়া লইলেন যে, বালিকা উহা কিছুই জানিতে পারিল না।
অলঙ্কারগুলি লাহাবাবুদের বাটীতে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দেওয়া
হইল, কিন্তু এখানেই ঐ বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইল না। বুদ্ধিন
মতী বালিকা নিদ্রাভক্ষে বলিতে লাগিল, 'আমার গায়ে যে এইরূপ
সব গহনা ছিল, তাহা কোথায় গেল ?' চন্দ্রাদেবী তাহাতে সজল
নয়নে বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া সাস্ত্রনা প্রদানের জন্ম বলিতে
লাগিলেন, 'মা! গদাধব তোমাকে ঐ সকলের অপেক্ষাও উত্তম
অলঙ্কার সকল, ইহার পর কত দিবে,' ইত্যাদি। কন্মার খুল্লতাত
ঐ দিন তাহাকে দেখিতে আসিয়া ঐ কথা জানিতে পারিলেন
এবং বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া ঐ দিনেই তাহাকে পিত্রালয়ে লইয়া যাইলেন। চন্দ্রাদেবীর মনে উহাতে আবার বিশেষ
কন্ট হইল। ঠাকুর তাহাতে, 'উহারা এখন যাহাই বলুক্ ও
করুক্ না কেন, রিবাহ ত আর ফিরিবে না ?'—ইত্যাদি নানা কথা
বলিয়া বালকের ন্যায় রক্ষ-পরিহাসাদি করিয়া মাতার মনের সে
তুঃখ অচিরে দূর করিয়াছিলেন।

বিবাহের পরে ঠাকুর প্রায় সাত মাস কাল কামারপুকুরেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে নিকটে পাইরা তাঁহার জননী তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় যাইতে সহজে অমুমতি দেন নাই। শরীর সম্পূর্ণ স্কুন্থ না হইয়া কলিকাতায় ফিরিলে পুনরায় পূর্বের ন্থায় তাঁহার বায়ুরোগ হইতে পারে ঠাকুরের কলিকাতায় এই আশস্কাতেই বোধ হয় শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী তাঁহাকে সহসা যাইতে দেন নাই। সে যাহা হউক, সন ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বধূ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলে কুলপ্রথামুসারে ঠাকুরের কয়েক দিনের জন্ম শ্রন্থরালয়ে যাইতে হইয়াছিল এবং শ্রুভদিন দেখিয়া বধূকে

সঙ্গে লইয়া একত্তে কামারপুকুরে আগমন করিতে হইয়াছিল। ঐরপে যোড়ে আসিবার অনতিকাল পরে তিনি কলিকাতায়
ফিরিতে সঙ্কল্প করিলেন। কারণ, কলিকাতায় না আসিলে চলে
কি করিয়া ? মাতা ও ভ্রাতা তাঁকে কামারপুকুরে আরও কিছু
কাল অবস্থান করিতে বলিলেও সংসারের অভাব অনটনের কথা
তাঁহার অবিদিত ছিল না। সেহ-ভালবাসাপূর্ণ ঠাকুরের হৃদয় ঐ
কথা জানিয়া কিরপে নিশ্চিন্ত থাকিবে ? তিনি, তাঁহাদিগের
ঐ কথা না শুনিয়া কালীবাটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং
পূর্ববিৎ শ্রীশ্রীজগদন্ধার সেবাকার্য্যে ব্রতী হইলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া কয়েক দিন পূজা করিতে না করিতেই তাঁহার মন ঐ কার্য্যে এত তন্ময় হইয়া যাইল যে, মাতা, ভ্রাতা,

ঠাকুরের দ্বিতীয়বার দেবোন্মাদাবস্থা। ন্ত্রী, সংসার, অনটন প্রভৃতি কামারপুকুরের সকল কথা তাঁহার মনের কোন্ এক নিভৃত

কোণে চাপা পড়িয়া গেল; এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সকল সময়ে, সকলের মধ্যে কিরূপে দেখিতে পাইবেন
—এই বিষয়ই উহার সকল স্থল অধিকার করিয়া বসিল।
দিবারাত্র স্মরণ, মনন, জপ, ধ্যানে তাঁহার বক্ষ পুনরায় সর্ববক্ষণ
মারক্তিমভাব ধারণ করিল, সংসার ও সাংসারিক বিষয়ের
প্রসক্ষ বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল, বিষম গাত্রদাহ পুনরায়
মাসিয়া উপস্থিত হইল, এবং নয়নকোণ হইতে নিদ্রা যেন
দূরে কোথায় অপস্থত হইল! তবে. শারীরিক ও মানসিক
ঐ প্রকার অবস্থা ইতিপূর্বের একবার অনুভব করায় তিনি উহাতে
পূর্বের স্থায় এককালে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন না।

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, মথুর বাবুর নির্দেশে কলিকাতার হুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ, ঠাকুরের বায়ুপ্রকোপ, অনিদ্রা

ও গাত্রদাহাদি রোগের উপশমের জন্য এইকালে চতুমু খাদিবটা এবং মধ্যমনারায়ণাদি নানা তৈল ক্রমে ক্রমে ব্যবহার করাইয়া-ছিলেন। চিকিৎসায় আশু ফল না পাইলেও হৃদয় নিরাশ না হইয়া মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া কবিরাজের কলিকাতাস্থ ভবনে চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিতেন, একদিন ঐুরূপে হৃদয়ের সহিত গঙ্গাপ্রসাদের ভবনে উপস্থিত হইলে তিনি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার জন্য নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। গঙ্গাপ্রসাদের নিকট তখন পূৰ্ববৰন্ধায় অন্য একজন বৈছাও উপস্থিত ছিলেন। ঐ বৈছ্য ঠাকুরের দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার রোগের ,বিষয় অমুধাবন করিতে করিতে বলিলেন, 'লক্ষণ দেখিয়া ইহার দেবোন্মাদ অবস্থা বলিয়া বোধ হইতেছে : উহা যোগজ ব্যাধি : ঔষধে সারিবার নহে। \* ঠাকুর বলিতেন, এই বৈছই, ব্যাধির ন্যায় প্রতীয়মান তাঁহার শারীরিক বিকারসমূহের যথার্থ কারণ প্রথম নির্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ইচার বাক্যে কেহই তখন আস্থা প্রদান করেন নাই। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং মথুর বাবু প্রামুখ ঠাকুরের হিতৈষী বন্ধুবর্গ চিন্তান্থিত হইয়া তাঁহার অসাধারণ বাাধির নানারূপে চিকিৎস। করাইতে লাগিলেন। রোগের কিন্তু ক্রমশঃ বুদ্ধি ভিন্ন উপশম দেখা গেল না।

সংবাদ ক্রমে কামারপুকুরে পৌছিল। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী উপায়ান্তর না দেখিয়া পুত্রের কল্যাণকামনায় ৮মহাদেবের নিকট

কেছ কেছ বলেন ৬গঙ্গাপ্রসাদের ভাতা, শ্রীযুক্ত তুর্গাপ্রসাদই
 ঠাকুরকে দেখিয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

হত্যা দিবার সংকল্প স্থির করিলেন, এবং কামারপুকুরের চন্ত্রাদের্বার হত্যাদান। 'বুড়ো শিব'কে জাগ্রত দেবতা জানিয়া তাঁহারই মাড়ে ( মন্দিরে ) যাইয়া প্রায়োপবেশন করিয়া প্রজিয়া রহিলেন। মু**কু**ন্দপুরের শিবের নিকট হত্যা দিলে তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে, তিনি এখানে এইরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিলেন এবং ঐস্থানে গমন করিয়া পুনরায় প্রায়োপবেশনের অনুষ্ঠান করিলেন। মুকুন্দপুরের শিবের নিকট • ইতিপূর্বে কামনা পূরণের জন্ম কেহ হত্যা দিত না। প্রত্যাদিষ্টা বৃদ্ধা উহা জানিয়াও মনে কিছুমাত্র দিধা করিলেন না। তুই তিন দিন পুরেই তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, জ্বভ্জটাস্থশোভিত বাঘাম্বর-পরিহিত রজতদলিতকান্তি মহাদেব সম্মুখে আবিভূতি হইয়া তাঁহাকে সাস্ত্রনা দানপূর্নবক বলিতেছেন—'ভয় নাই, তোমার পুত্র পাগল হয় নাই, ঐশ্বিক আবেশে তাহার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে! ধর্মপরায়ণা বৃদ্ধা এরূপ দেবাদেশলাভে আশস্তা হইয়া ভক্তিপূতচিত্তে শ্রীশ্রীমহাদেবের পূজ। দিয়া গৃহে ফিরিলেন এবং পুত্রের মানসিক শান্তিবিধানের জন্ম কুলদেবতা ৺রঘুবীর ও ৺শীতলা মাতার একমনে সেবা করিতে লাগিলেন। শুনি-য়াছি, মুকুন্দপুরের শিবের নিকট তদবধি অনেক নরনারী প্রতি বৎসর হত্যা দিয়া সফলকাম হইতেছে।

এই কালের কথা স্মরণ করিয়া ঠাকুর আমাদিগকে পরে অনেক
সময় বলিয়াছেন— "সাধারণ জীবের শরীর-মনে আধ্যাত্মিক ভাবে
ঐরপ দূরে থাকুক্ উহার এক চতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হইলে শরীর
ত্যাগ হয়। দিবা-রাত্রির অধিকাংশ ভাগ, মার
কার্বর এই কালের
অবস্থা।

থাকিতাম তাই রক্ষা, নতুবা (নিজ শরীর
দেখাইয়া) এ খোলটা থাকা অসন্তব হইত! এখন হইতে

আরম্ভ হইয়া দার্ঘ ছয় বৎসর কাল তিলনাত্র নিদ্রা হয় নাই ! চক্ষু পলকশূন্য হইয়া গিয়াছিল, চেফ্টা করিয়াও পলক ফেলিতে পারিতাম না ! কত কাল যে গত হইল, তাহার জ্ঞান থাকিত না এবং শরীরকে শরীর বলিয়া জ্ঞান ছিল নাণু মার দিক হইতে ফিরিয়া শরীবের দিকে যখন একটু আধটু দৃষ্টি পড়িত তখন বিষম ভয় হইত: ভাবিতাম, তাই ত পাগল হইতে বসিয়াছি নাকি 🤊 দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া দেখিতাম, তাহাতে চক্ষুর পলক পড়ে কি না!—দেখিতাম তাহাতেও চক্ষু সমভাবে পলকশৃত্য হইয়া থাকিত! ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতাম এবং মাকে বলিতাম—'মা, তোকে ডাকার ও তোর উপর একান্ত বিশ্বাস নির্ভর করার কি এই ফল হ'ল গ শরীরে বিষম ব্যাধি দিলি ?' আবার পরক্ষণেই বলিভাম, 'ভা য। হবার হ'ক্গে, শরীর যায় যাক্, তুই কিন্তু আমায় ছাড়িস্ নি, আমায় দেখা দে, কুপা কর, আমি যে; মা তোর পাদপল্পে একান্ত শরণ লইয়াছি, তুই ভিন্ন আমার যে, আর অন্ত গতি একেবারেই নাই!' ঐরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে মন আবার অদ্ভুত উৎসাহে উত্তেজিত হইয়৷ উঠিত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় বলিয়া মনে হইত এবং মার দর্শন ও অভয়বাণী শুনিয়া আশস্ত হইতাম ।"

সে বাহা হউক, শ্রীশ্রীজগন্মাতার অচিন্ত্য নিয়োগে মথুর বাবু
এই সময়ে এক দিন ঠাকুরের মধ্যে অন্ত্ত
মথুর বাবুর ঠাকুরকে
দেব-কালার্গ্রপে দর্শন। দেবপ্রকাশ অ্যাচিতভাবে দেখিতে পাইয়া
বিশ্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কিরুপে
তিনি সেদিন ঠাকুরের ভিতর শিব ও কালীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া
জীবস্ত দেবতাজ্ঞানে তাঁহাকে হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিয়াছিলেন,

তাহা আমরা অহাত্র বলিয়াছি। শ্ব ঐ দর্শনের দিন হইতে তিনি ঠাকুরকে আর এক নয়নে দেখিতে এবং তাঁহাতে সর্বনা ভক্তি বিশাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন! এরূপ অঘটন ঘটনা দেখিয়া স্পান্ট মনে হয়, ঠাকুরের সাধকজাবনে এখন হইতে মথুরের সহায়তা ও আমুকূল্যের বিশেষ প্রয়োজন হইবে বলিয়াই যেন ইচ্ছাময়ী জগন্মাতা তাঁহাদিগের উভয়কে ঐরূপে অবিচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনে আবন্ধ করিয়াছিলেন। সন্দেহ, জড়বাদ ও নান্তিক্য প্রবাণ বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মগানি দূর করিয়া অধ্যাত্মশক্তি সংক্রমণের জন্ম ঠাকুরের শরারমনরূপ যন্ত্রটীকে শ্রীশ্রীজগদন্ধা কত যত্নে ও কি অদুত উপায়সকল অবলম্বনে যে, নির্মাণ করিয়াছিলেন ঐরূপ ঘটনাসকলে তাহার প্রমাণ পাইয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

## দশম অধ্যায়

## ভৈর্বীব্রাহ্মণী-দ্যাগ্য

বিবাহ করিয়া কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশরে ফিরিবার পরে
সন ১২৬৭ সালের শেষভাগে, ইংরাজী ১৮৬১
রাণা রাসমণির
সাংঘাতিক পীড়া।
থফাব্দে ঠাকুরের জীবনে ছুইটা ঘটনা সমুপথিত হয় ঘটনা ছুইটা ভাঁহার জীবনে বিশেষ
পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছিল; সেজগ্য উহাদের কথা আমাদিগের আলোচনা করা আবশ্যক। ১৮৬১ থফাব্দের প্রারম্ভে
রাণী রাসমণি গ্রহণীরোগে আক্রান্তা হইলেন ঠাকুরের শ্রীমুথে

গুরুভাব, পূর্বার্দ্ধ—৬ৡ অধ্যায়,১৭৮ হইতে ১৮০

আমাদের কেহ কেহ শুনিয়াছেন, রাণী ঐ সময়ে একদিন সহসা পড়িয়া যান। উহাতেই জ্বর, গাত্রবেদনা ও অজীর্ণাদির সূত্র-পাত হইয়া, ক্রমে গ্রহণীরোগের সঞ্চার হইয়াছিল। রোগ ক্রমে সাংঘাতিক ভাব ধারণ করিল।

পাঠককে আমরা ইভিপূর্নেব বলিয়াছি, অশেষ গুণবতী রাণী সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ইংরাজী ১৮৫৫ খুফান্দের মে মাসের ৩১ শৈ তারিখে বৃহস্পতিবারে দক্ষিণেশ্বরকালীবাটী স্থপ্রতি-ষ্ঠিত করেন এবং ঐ দেবসেবা আবহমান কাল নির্বিন্দ্রে চালাইগর উদ্দেশ্যে ঐ বৎসর ১৪ই ভাদ্র, ইংরাজী ২৯শে আগফ তারিখে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত তিন লাট জমিদারী ছুই লৃক্ষ ছাবিবশ সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়াছিলেন। \* মনে মনে সঙ্কল্প ণাকিলেও, রাণী এতদিন ঐ সম্পত্তি আইনানুসারে যথাযথ-ভাবে দানপত্র লিপিবদ্ধ করিয়া উহাকে দেবো-রাণার দিনাজপুরের ত্তররূপে পরিণত করেন নাই। আসন্ধকাল সম্পত্তি দেবোত্তর করা ও মৃত্যু। উপস্থিত দেখিয়া উহা করিবার জন্ম তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাণীর চারি কন্সার মধ্যে মধ্যমা ও তৃতীয়া শ্রীমতী কুমারী ও শ্রীমতী করুণাময়ী দার্সার দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী প্রতিষ্ঠার পূর্বের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুশয্যার

<sup>\*</sup> Plaint in High Court Suit No. 308 of 1872 Puddomoni Dasee vs. Jagadamba Dasee, recites the following from the Deed of Endowment executed by Rani Rasmoni:—"According to my late husband's desire \* \* \* I on 18th. Jaistha 1262 B. S. (June 1855) established and consecrated the *Thakurs* \* \* \* and for purpose of carrying on the *Sheba* purchased three lots of Zemindaries in District Dinajpur on 14th Bhadra 1262 B. S. (29th, August 1855) for Rs 2,26,000."

পার্শ্বে হুতরাং তাঁহার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যাদ্বর, শ্রীমতী পদ্মমণি ও শ্রীমতী জগদম্বা দাসাই উপস্থিত ছিলেন। শুনিয়াছি, কালীবাটীর দেবোত্তর দানপত্র রাণীর অভিপ্রায়ানুসারে প্রস্তুত হুইয়া আসিলে, উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে ঐ সম্পত্তির নিয়োগসম্বন্ধে ভবিশ্বতে বিবাদ বিসম্বাদের পথ এককালে রুদ্ধ করিবার জন্ম রাণী নিজ কন্মাদ্বয়কে সম্মতিসূচক অস্পীকারপত্ত্র সহি করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠা শ্রীমতী জগদম্বা ঐ পত্রে সহি করিয়াছিলেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী পদ্মমণি, রাণীর মৃত্যুকালীন সম্বরোধেও উহাতে সহি করেন নাই। সেজন্ম মৃত্যুকালীন সম্বরোধেও উহাতে সহি করেন নাই। সেজন্ম মৃত্যুকালীন শ্রমন করিয়াও রাণী শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। অগত্যা, ৺জগদম্বার ইচ্ছায় যাহা হইবার হইবে, ভাবিয়া, রাণী ১৮৬১ খ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দেবোত্তর দানপত্রে সহি করিলেনঃ এবং ঐ কার্য্য সমাধা করিবার পর দিনে, ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রাত্রিকালে শরীবত্যাগ করিয়া ৺দেবীলোকে গমন করিলেন।

ঠাকুর বলিতেন, শরীরত্যাগের কিছু দিন পূর্বের রাণী

শরীর রক্ষা করিবার রাসমণি ৺কালীঘাটে আদিগঙ্গাতীরস্থ বাটীতে

কালে রানীর দর্শন। আসিয়া ৰাস করিয়াছিলেন; এবং দেহরক্ষার

অব্যবহিত পূর্ব্বকালে, সম্মুখে অনেকগুলি আলোক জ্বালা

<sup>\*</sup> The Deed of Endowment dated 18th. February 1861 was executed by Rani Rasmani; she acknowledged her execution of the same before J. F. Watkins, Solicitor, Calcutta. This dedication was accepted as valid by all parties in Alipore Suit No. 72 of 1867, Jadu Nath Chowdhury vs. Puddomoni, and in the High Court Suit No. 308 of 1872 Puddomoni vs. Jagadamba and also when that Suit (No. 308) was revived after contest on 19th. July 1888.

হইয়াছে দেখিয়া, সহসা বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "সরিয়ে দে, সরিয়ে দে, ও সব রোস্নাই আর ভাল লাগ্ছে না, এখন আমার মা ( শ্রীশ্রীজগন্মাতা ) আস্ছেন, তাঁর শ্রীঅক্সের প্রভায় চারিদিক আলোকময় হ'য়ে উঠেছে!" (কিছুক্ষণ পরে) "মা এলেণ্! পদ্ম যে সহি দিলে না—কি হবে মা!"—তাঁহাকে তখন গলাগতে আনুয়ন করা হইয়াছিল, এবং নিকটেই চতুর্দিকে শিবাকুলের উচ্চ নিনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছিল! ঐ কথাগুলি বলিয়াই পুণাবতী রাণী স্থির শাস্তভাবে মাতৃক্রোড়ে মহাসমাধিতে শয়ন করিলেন!

কালীবাটীর দেবোত্তর সম্পত্তি লইয়া রাণী রাসমণির দৌহিত্র-গণের মধ্যে উত্তরকালে যে বছল রাণী মৃত্যুকালে যাহা বিসম্বাদ ও মকদ্দমা চলিতেছে, তাহা হইতে আশস্কা করেন তাহাই হইতে বসিয়াছে। বুঝিতে পারা যায়—ত্রাক্ষদৃষ্টিসম্পন্না রাণী, তাঁহার প্রাণম্বরূপ দেবাদেবার বন্দোবস্থ যথায়থ থাকিবে না বলিয়া, মৃত্যুকালে কেন অত আশঙ্কা করিয়াছিলেন এবং কেনই বা সাংঘাতিক ব্যাধির যন্ত্রণাপেক্ষা ঐ চিম্নার যন্ত্রণা ভাঁহার নিকট তীব্রতর ব্লিয়া অনুভূত হইয়াছিল। আদালতের কাগজপত্রে দেখা যায়, এ সকল মোকদ্দমার বহুল ব্যয়ের জন্ম ঐ দেবোত্তর সম্পত্তি ঋণগ্রস্ত হইয়া এখনই কিঞ্চিন্ন্যন লক্ষ মুদ্রায় বাঁধা পডিয়াছে।\* কে বলিবে, রাণী রাসমণির অদ্বিতীয় দৈবকীর্ত্তি ঐ বিবাদের ফলে নাম মাত্রে পর্য্যবসিত এবং ক্রমে লুপ্ত হইবে কি না।

<sup>\*</sup> Debt due on mortgage by the Estate is Rs. 50,000; interest payable quarterly is Rs. 876—0—0; Costs of the Referee already stated amount to Rs. 20,000, as yet untaxed.

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী প্রতিষ্ঠার কালে রাণীর কনিষ্ঠ জামাতা
মুখ্র বাব্র সাংসারিক
উন্নতি ও দেবসেবার সংক্রান্ত সকল কার্য্য পরিচালনায় তাঁহার
বলোবতা
দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কালীবাটীপ্রতিষ্ঠার দিন হইতে তিনি উহার দেবোত্তর সম্পত্তির আয়বায় বুঝিয়া রাণীর ইচ্ছামত দেবসেবাসংক্রান্ত সকল বিষয়ের
বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। স্কৃতরাং রাণীর মৃত্যুর পরে তিনিই
উহা পূর্বের ভায় পুরিচালনা করিতে থাকিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র জীবন-প্রভাব মথুরামোহনের মনের উপর ইতিপূর্বের
অধিকার বিস্তৃত করায়, দক্ষিণেশরের মাতৃসেবা যে, রাণীর মৃত্যুতে
কোন অংশে হীনাক্সম্পন্ন হইল না, একথা বেশ বুঝিতে
পারা যায়।

ঠাকুরের সৃহিত মথুরামোহন বা মথুরানাথের বিচিত্র সম্বন্ধের
কথা-আমরা ইতিপূর্বের পাঠককে অনেকবার
নধুর বাব্র উন্নতি ও
নাধিপত্য ঠাকুরকে বলিয়াছি। অত এব এখানে উহার পুনরুল্লেখ
সহায়তা করিবার জন্ত। নিস্প্রয়োজন। এখানে কেবলমাত্র এই কথা
বলিলেই চলিবে যে, দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহ ঠাকুরের
জীবনে অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বের রাণী রাসমণির স্বর্গারোহণ ও
কালীবাটীসংক্রান্ত সকল বিষয়ে মথুরামোহনের একাধিপত্য-লাভরূপ
ঘটনা উপস্থিত হওয়ায়, বিশাসী মথুর ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে সম্যক্
সহায়তা করিবার বিশেষ অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগদ্ধার অঙ্গলী-সঙ্কেতে মথুরের এই সময়ে বিষয়াধিকার লাভ
ঠাকুরকে সহায়তা করিবার জন্তুই কি না, তাহা কে বলিতে পারে 
প্
কারণ, দেখা যায়, এখন হইতে আমরণ, মথুরামোহন ঠাকুরের
•বিশেষভাবে সেবা করিতে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।

বিষয়াধিকার লাভের পর একাদশ বৎসরেরও অধিক কাল ঐরপে এক ব্যক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া উচ্চ ভাবাশ্রায়ে জীবন অতিবাহিত করা একমাত্র ঈশ্বরক্পাতেই সম্ভব হইতে পারে। রাণীর বিপুল বিষয়ে প্রায় একাধিপত্য লাভ করিয়া, মথুরামোহন যে উচ্চ্ছাল ও বিপথগামী না হইয়া ঠাকুরের প্রতি দিন দিন অধিকতর বিশ্বাসসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার বিপুল ভাগ্যের কথা বুঝিতে পারা যায়।

ঈশর-সাধক ভিন্ন অন্য কেহ এখনও পর্য্যন্ত ঠাকুরের উচ্চা-<sub>ঠাকুরের সম্বন্ধে ইতর</sub> বস্থা সম্বন্ধে কিছুমাত্র ধারণা করিতে পারে সাধারণের ও মধুরের নাই। মানব-সাধারণ তাঁহাকে বিকুষ্ঠমস্তিক্ষ श्रांत्रगा । উন্মাদ বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। দেখিয়াছিল, এই ব্যক্তি আপনার হিতাহিত কিছুমাত্র বুঝে না, রূপরসাদি কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না, কখন কাহারও অনিষ্টচেষ্টা করে না এবং আপনাতে আপনি থাকিয়া ইচ্ছামত কখন 'হরি', কখন 'রাম', এবং কখন বা 'কালী' <sup>'</sup>কালী, বলিয়া দিন কাটাইয়া দেয়! দেখিয়াছিল যে যে রাণী রাসমণির ও মথুব বাবুর কৃপা প্রাপ্ত হইলে লোকে আপন গণ্ডা বেশ গুছাইয়া লয়, ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের স্থনয়নে পডিয়াও এ ব্যক্তি আপনার সাংসা-রিক উন্নতির কিছুই করিয়া লইতে পারে নাই—কখন পারিবে যে, সে সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু সকলে একথা বুঝিয়াছিল যে, চালচলনে, মধুর কণ্ঠস্বরে, স্থললিত বাক্যবিস্থাসে এবং অদ্ভূত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এমন একটা কি আকর্ষণ আছে, যাহাতে, তাহারা যে সকল ধনা মানী ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে অগ্রসর হইতেও সক্ষোচ বোধ করে, সে সকল লোকের সম্মুখে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত. না হইয়া উপস্থিত হইলেও অচিরে এ ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠে! ইতর সাধারণ মানব এবং কালীবাটীর কর্ম্মচারীরা ঐরূপ ভাবিলেও, মথুর বাবু কিন্তু এখন অগ্ররূপ ভাবিতেন। হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি—মথুরামোহন বলিতেন, "শুশ্রীজ্ঞাজগদম্বার কুপা হইয়াছে বলিয়াই উঁহার ঐ প্রকার উন্মত্তবৎ ভাব উপস্থিত ইইয়াছে।"

সে যাহা হউক, রাণী রাসমণির মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে ঠাকুরের জীবনে ঐ বৎসর আর একটা বিশেষ ঘটনা ভৈৰবী ব্ৰাহ্মণীৰ সমুপস্থিত হয়। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর আগমন। পশ্চিম ভাগে গঙ্গাতীরে স্থুবুহৎ পোস্তার উপর এইকালে বিচিত্র পুষ্পাকানন ছিল। সযত্ন-রক্ষিত ঐ কাননে নানাজাতীয় পুষ্পা-সস্তার মস্তকে বহন করিয়া বৃক্ষলতাদি, তখন চিচিত্র শোভা বিস্তার করিত এবং মধুগন্ধে দিক আমোদিত হইত। শ্রীশ্রীজগ-দম্বার পূজা না করিলেও, ঠাকুর এই সময়ে নিত্য ঐ কাননে পুষ্প-চয়ন করিতেন এবং মাল্য রচনা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে স্বহস্তে সাজাইতেন। ঐ কাননের মধ্যভাগে গঙ্গাগর্ভ হইতে মন্দিরে যাইবার চাঁদনী-শোভিত বিস্তৃত সোপানাবলী এবং পোস্তার শেষে স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারের জন্ম একটী ঘাট ও কালীবাটীর উত্তরের নহবৎখানা অচ্ছাপি বর্ত্তমান। বাঁধা ঘাটটীর উপরে একটী বৃহৎ বকুল বৃক্ষ বিগুমান থাকায়, লোকে উহাকে বকুলতলার ঘাট বলিয়া নির্দ্দেশ করিত।

পূর্বেরাক্ত কাননে ঠাকুর একদিন প্রাতে পুষ্পচয়ন করিতে-ছেন, এমন সময়ে একখানি নোকা বকুলতলার ঘাটে আসিয়া লাগিল এবং উহা হইতে গৈরিকবন্ত্র-পরিহিতা, আলুলায়িত-দীর্ঘ-কেশা, ভৈরবীবেশধারিণী এক স্থন্দরী রমণী পুস্তকাদির একটী পুঁটুলি হস্তে অবতরণ করিয়া, দক্ষিণের স্থর্হৎ ঘাটের চাঁদনীর

দিকে অগ্রসর হইলেন। যৌবনের অপূর্বর সৌন্দর্য্যাভাগ তাঁহার শরীরকে তখনও ত্যাগ না করায়, প্রোঢ়বয়স্কা হই লও ভৈরবীকে দেখিয়া তাহা কেহই মনে করিতে পারিত না। কিন্তু ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ভৈরবীর বয়স তথন চল্লিশের কাছাকাছি হইবে। ভৈরবীর সহিত নিজ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা ঠাকুর প্রথম দর্শনে কতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আপনার লোক দেখিলে লোকে যে বিশেষ আকর্ষণ অসুভব করিয়া থাকে, ভৈরবীকে দেখিয়া তিনি যে উহা অসুভব করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য। কারণ ভৈরবীকে দূব হইতে দেখিয়াই ঠাকুর স্বগৃহে ফিরিলেন এবং ভাগিনেয় স্থদয়কে ডাকিয়া চাঁদনী হইতে উক্ত সন্ন্যাসিনীকে ডাকিয়া আনিতে বলি-লেন। হৃদয় তাঁহার ঐক্লপ আদেশ পালনে ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "রমণী অপরিচিতা, ডাকিলেই আসিবে কেন ?"— ঠাকুর তচ্নভরে বলিলেন, "আমার নাম ক'রে বল্গে যা তা হ'লেই আস্বে এখন।" হাদয় বলিত, অপরিচিতা সন্ন্যাসিনীর সহিত আলাপ করিবার জন্ম মাতুলের ঐরূপ আগ্রহাতিশয় দেখিয়া সে অবাক্ হইয়াছিল। কারণ, ইতিপূর্নেব তাঁহাকে ঐরূপ করিতে সে আর কখনও দেখে নাই।

সে যাহা হউক, উন্মাদ মাতুলের বাক্য অন্যথা করিবার উপায় নাই বুঝিয়া, হৃদয় চাঁদনীতে যাইয়া দেখিল, ভৈরবী ঐ স্থানেই উপবিষ্টা রহিয়াছেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, তাহার ঈশরভক্ত মাতুল তাঁহার দর্শনলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেতিন। ঐকথা শুনিয়া ভৈরবী, মনে কোনরূপ দ্বিধা বোধ বা প্রশান্তর নাকরিয়া, তাহার সহিত আগমনের জন্য উঠিলেন দেখিয়া হৃদয় অধিকতর বিশ্যিত হুইল।

ঠাকুরের ঘরে আসিয়া ও ভাঁহাকে দেখিয়াই ভৈরবী সহসা

আনন্দে বিশ্বায়ে অভিভূতা হইলেন এবং বাস্পবারি মোচন
করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, 'বাবা, তুমি
এখানে রয়েছ! তুমি গঙ্গাভীরে আছ জেনে
তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, এতদিনে দেখা
পেলাম্!' ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার কথা কেমন
ক'রে জান্তে পার্লে মা ?" ভৈরবী বলিলেন,—'ভোমীদের তিন
জনের সঙ্গে দেখা ক'রতে হবে, এ কথা ৺জগদন্ধার কুপায় পূর্নেব
জান্তে পেরেছিলাম। তুই জনের দেখা পূর্ন্ব (বঙ্গ) দেশে
পেয়েছি, আজ এখানে ভোমার দেখাও পেলাম্!"

ঠাকুর তখন ভৈরবীর নিকটে উপবিষ্ট হইয়া বালক যেমন জননীর নিকটে সকল কথা সানন্দে বলিতে থাকে সেই ভাবে আপন অদৃষ্টপূর্বব দর্শনের কথা, ঈশরীয় কথাপ্রসক্ষে বাহুজ্ঞান লুপ্ত হওয়া, গাত্রদাহ, নিদ্রাশূল্যতা প্রভৃতি যোগজ শারীরিক বিকারের কথা, লোকে তাঁহাকে যেজল্য উন্মাদ বলিয়া ধারণা করিয়াছে প্রভৃতি সকল কথা—তাঁহাকে মন খুলিয়া বলিতে ও পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,— গাঁহর ও ভৈরবীর শুনাসামার এ সকল কি হয় ৽ আমি কি সতাই পাগল হ'লুম ৽ মাকে (জগদস্বাকে)

মনে প্রাণে ডেকে সতাই কি আমার কঠিন বাধি হ'ল ?"—
ভৈরবী ঠাকুরের ঐ কথা শুনিতে শুনিতে জননীর ভায় কান
উত্তেজিতা, কখন উল্লসিতা; এবং কখন বা করুণার্দ্র-হৃদয়া হইয়া
ভাঁহাকে সাস্ত্রনা দানের জন্ম বারম্বার বলিতে লাগিলেন,—
'ভোমায় কে পাগল বলে, বাবা ? ভোমার এ ত পাগলামি নয়;
ভোমার এ যে মহাভাব হ'য়েছে, তাই ঐরপ হচ্চে! ভোমার যে

অবস্থা হ'য়েছে, তা কি কাহারও চিনিবার সাধ্য আছে ? তাই ঐ প্রকার বলে। ঐ রকম হ'য়েছিল শ্রীমতী রাধারাণীর; ঐ রকম হ'য়েছিল শ্রীচৈতত্য মহাপ্রভুর! সে সব কথা ভক্তিশাস্ত্রে আছে। আমার নিকটে এই সব পুঁথি রয়েছে। আমি তোমাকে প'ড়ে শুনাক এবং দেখাব যে, ঈশরকে ঠিক ঠিক যারা ডেকেছে, তাদেরই ঐরপ অবস্থা সব হয়েছে ও হয়।—ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও নিজ মাতুলকে ঐরপে পূর্ববিপরিচিত পরমাত্মীয়ের তায়ে বাক্যালাপ ও ব্যবহারাদি করিতে দেখিয়া, ক্লয়ের বিশ্বায়ের আর অবধি রহিল না!

অনন্তর কথায় কথায় বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া, ঠাকুর দেবীর প্রসাদী ফল, মূল, মাখন, মিছরি প্রভৃতি ভৈরবা ব্রাহ্মণীকে জলযোগ করিতে দিলেন এবং মাতৃভাবে ভাবিতা ব্রাহ্মণী পুত্রস্বরূপ তাঁহাকে পূর্কো না খাওয়াইয়া জলগ্রহণ করিবেন না বুঝিয়া, স্বয়ং ঐ সকল খাত্যের কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন। দেবদর্শন ও জল-যোগ শেষ হইলে, ব্রাহ্মণী নিজ কণ্ঠগত রঘুবীর শিলার ভোগের জন্য ঠাকুরবাটীর ভাণ্ডার হইতে আটা চাল প্রভৃতি ভিক্ষাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া, পঞ্চবটীতলে রন্ধনাদিতে ব্যাপৃতা হইলেন।

অনন্তর রন্ধন শেষ হইলে, ৺রঘুবীরের সম্মুখে খান্তাদি রাখিয়া ব্রাহ্মণী নিবেদন করিয়া দিলেন এবং ইন্টদেবকে চিন্তা করিতে করিতে গভীর ধ্যানে নিমগা হইয়া, অভূতপূর্বব দর্শনলাভে সমাধিস্থা হইলেন! তাঁহার তুনয়নে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তিনি বাহ্মজ্ঞান এককালে হারাইয়া ফেলিলেন! ঠাকুরও ঐ সময়ে পঞ্চবটীতে আসিবার জন্ম গঞ্চবটীতে ভেরবীর

অপূর্ব্ধ দর্শন। প্রাণে প্রাণে আকর্মণানুভব করিয়া, ভাবা-বেশে সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং

অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায়, কি করিতেছেন স্ম্যক্ না বুঝিয়া, অপরের

শক্তিবলে প্রযুক্ত নিদ্রিত ব্যক্তির মুায় ব্রাহ্মণী-নিবেদিত সম্মুখস্থ খাছাসকল গ্রহণ করিতে থাকিলেন! কতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং বাছজ্ঞান-বিরহিত ভারাবিষ্ট ঠাকুরের ঐ প্রকার কার্য্যকলাপ দেখিয়া এবং নিজ দর্শনের সহিত উহা মিলাইয়া পাইয়া, বিশ্বয়ে আনন্দে কণ্টকিত-কলেবরা হইলেন! আবার কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর যখন সাধারণ জ্ঞানভূমিতে অবরোহণ করিয়া, নিজকৃত কার্য্যের জন্ম কুরুঁ হইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিতে লাগিলেন, "কে জানে বাবু, কেন এমন বেসামাল হইয়া এইরূপ কার্য্য সকল করিয়া বসি''—তখন ব্রাহ্মণী জননীর স্থায় তাঁহাকে আশাস প্রদান করিয়া বলিলেন, "বেশ করিয়াছ বাবা : ঐ কাজ ত তুমি কর নাই, তোমার ভিতরে যিনি আছেন, তিনিই করিয়াছেন করিয়া থাকেন; ধ্যান করিতে করিতে আনি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় বুঝিয়াছি কে এরূপ করিয়াছে এবং কেনই বা করিয়াছে; বুঝিয়াছি যে, আর আমার পূর্বের স্থায় পূজার আবশ্যকতা নাই, আমার পূজা করা এত-দিনের পরে সার্থক হইয়াছে !"—এই বলিয়া ব্রাহ্মণী মনে কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া, ঠাকুরের ভোজনাবশিষ্ট দেবপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুরের শরীরমনাশ্রায়ে ৺রঘু বারের জীবন্ত দর্শন স্থায়িভাবে লাভ করিয়া প্রেমগদগদ অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় বাষ্পাবারি মোচন করিতে করিতে বহুকালের পূজিত রঘুবীর শিলাটীকে স্যত্নে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত করিলেন।

প্রথম দর্শনের প্রীতি ও আকর্ষণ ঠাকুর ও ব্রাহ্মণীর মধ্যে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অপত্যপ্রেমে মুগ্ধহৃদয়া সন্ধ্যাসিনী দক্ষিণেশরেই রুহিয়া গেলেন। পরস্পরের দর্শন
ও আধ্যাত্মিক বাক্যালাপে পঞ্চবটীতে দিনের
পঞ্চবটীতে শান্তপ্রসঙ্গ।
পর দিন যে কোথা দিয়া যাইতে লাগিল,
তদ্বিষয় উভয়ের মধ্যে কাহারও অমুভবে আসিল না! ঠাকুর
নিজ আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থা সম্বন্ধীয় রহস্থ কথাসকল
অকপটে ব্রাহ্মণী মাতাকে বলিয়া সর্ববদা নানাবিধ প্রশ্ন করিতে
লাগিলেন এবং ভৈরবী ব্রাহ্মণী, নানা তন্ত্র-গ্রন্থসমূহ হইতে ঐ
সকলের সমাধান করিয়া এবং কখন বা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীচৈতন্যচরিতাম্তাদি ভক্তিগ্রন্থসমূহ হইতে অবতার পুরুষদের
দেহমনে ঈশ্বরপ্রেমের প্রবল বেগ কিরূপ লক্ষণস্কলের
আবির্ভাব করে, তদ্বিষয় পাঠ করিয়া শুনাইয়া, ঠাকুরের সংশয়্বসকল ছিল্ল করিতে লাগিলেন। পঞ্চবটীতে এরূপে দিব্যানন্দের
প্রবাহ ছটিল।

ছয় সাত দিন ঐরপে কাটিবার পর, তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন ঠাকুরের মনে হইল, দোষসম্পর্ক না থাকিলেও, ত্রাক্ষণীকে এখানে রাখা ভাল হইতেছে না। কাম-ভিরবীর দেব মণ্ডলের কাঞ্চনাসক্ত সংসারী মানব বুঝিতে না পারিয়া কারণ। পবিত্রা রমণীর চরিত্র-সম্বন্ধে নানা কথা রটনার অবসর পাইবে। মনে ঐ কথার উদয় হইবামাত্র তিনি ব্রাক্ষাণাকে উহা ইক্ষিতে বলিলেন। ব্রাক্ষাণীও মনে মনে উহার যাথার্থ্য অনুধাবন করিলেন এবং নিকটেই গ্রামমধ্যে কোন স্থানে থাকিয়া, প্রতিদিন দিবসে কিছুকালের জন্য আসিয়া ঠাকুরের সহিত দেখা করিয়া যাইবার সংকল্প স্থির করিয়া, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী পরিত্যাগ করিলেন।

কালীবাটীর অনতিদূরে উত্তরে ভাগীরথীতীরে দক্ষিণেশ্বর

গ্রামের মধ্যে দেব মগুলের ঘাট,—ব্রাহ্মণী এইস্থানে আসিয়া আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন \* এবং গ্রামমধ্যে যথাতথা পরিভ্রমণ করিয়া, নিজগুণে গ্রামস্থ রমণীগণের শীঘ্রই প্রিয় হুইয়া উঠিলেন। স্কৃতরাং বাসস্থান ও ভিক্ষা কোন বিষয়ের জন্য এখানে তাঁহার অস্ত্রবিধা রহিল না এবং লোকনিন্দার ভয়ে ঠাকুরের পবিত্র দর্শনলাভে তাঁহাকে একদিনের জন্যও বঞ্চিত ইইল না। তিনি প্রতিদিন কিয়ৎকালের জন্য কালী-বাটীতে আসিয়া ঠাকুরের সহিত পূর্নের নায় কথাবার্ত্তা কহিয়া যাইতে লাগিলেন এবং গ্রামস্থ পরিচিত রমণীকুলের নিকট হুইতে শীনাপ্রকার খাত্যাদি ভিক্ষা করিয়া আনয়ন করিয়া, ঠাকুরকে ভোজন করাইতে লাগিলেন।†

ঠাকুরের আধাাত্মিক অনুভব, দর্শন ও অবস্থাদির কথা শুনিয়া, সাধিকা ব্রাহ্মণীর নিশ্চিত ধারণা হইল,—এ সকল, অসাধারণ ঈশ্বরপ্রেম হইতে উপস্থিত হই-গার্রকে ভৈরবীর অবতার বলিয়া ধারণা কিরপে হর। ভাবসমাধিতে বাহ্নটৈতভাতের লোপ ও কীর্ত্তনে প্রমানন্দ দেখিয়া, তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল— ইনিসামান্ত সাধক নহেন। শ্রীচৈতভাচরিতায়ত ও ভাগবতাদি

<sup>\*</sup> হৃদয় বলিতেন, দেব মণ্ডলের ঘাটে থাকিবার পরামর্শ ঠাকুরই রাদ্ধণীকে প্রদান করিয়া, তাঁহাকে মণ্ডলদের বাটী পাঠাইয় দেন এবং তথায় যাইবামাত্র ৮নবীনচন্দ্র নিয়েগীর ধর্মপরায়ণা পত্নী তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, কেবলমাত্র ঐ ঘাটের ঘরে যতকাল ইচ্ছা থাকিবার জন্ম অনুমতি প্রদান করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন নাই, কিন্তু একথানি তক্তাপোষ, এক মণ চাল, ডাল, ঘা ও অন্যান্ত ভোজনসামগ্রীও তৎসহ প্রদান করিয়াছিলেন।

 <sup>†</sup> গুরুভাব, পূর্বার্ক্ক – ৮ম অধ্যায়, ২৬১ পৃষ্ঠা হইতে ২৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

গ্রন্থের স্থলে স্থলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতগ্যদেবের জীবোদ্ধারের নিমিত্ত পুনরায় শরীর ধারণ করিয়া আগমনের কথার যে সকল ইন্সিত দেখিতে পাওয়া যায়, ঠাকুরকে দেখিয়া ব্রাহ্মণীর ग्रुं जिंपर (महे मकल कथा पूनः भूनः উদিত হইতে লাগিল। মুপণ্ডিতা ব্রাহ্মণী, ঐ সকল গ্রন্থে শ্রীচৈতগ্যদেবের চালচলন আচার-ব্যবহারাদি সম্বন্ধে যে সকল বিশেষ কথালিপিবন্ধ দেখিয়া-ছিলেন, সে সকলের সহিত ঠাকুরের চালচলনাদি তন্ন তন্ন করিয়া মিলাইয়া উহাদের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন। শ্রীচৈতগ্য-দেবের স্থায় ভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া অপরের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিবার শক্তি ঠাকুরে প্রকাশিত দেখিলেন। আবার, ঈশরবিরহবিধুর শ্রীচৈতন্মদেবের নিরন্তর গাত্রদাহ, স্রক্চন্দনাদি যে সকল পদার্থের ব্যবহারে প্রশমিত হইবার কথা গ্রন্থনিবদ্ধ আছে, ঠাকুরের গাত্রদাহ প্রশমনের জন্ম তিনি ঐ সকলের প্রয়োগ করিয়া ভদ্রপ ফল পাইলেন। 🔅 স্থুতরাং পঞ্চবটীতে ব্রাহ্মণীর শ্রীরামকৃষ্ণদেবসম্বন্ধীয় প্রথম দিনের দিব্যদর্শন, পূর্বেবাক্ত কথা সকলের সহিত একযোগে সমুদিত হইয়া, তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা করাইয়া দিল, ঠাকুরের শরীরমনাশ্রয়ে এ যুগে শ্রীচৈতনা ও শ্রীনিত্যানন্দ দেব উভয়ে ঈশ্বপ্রেম প্রচার করিয়া জীবোদ্ধারের নিমিত্ত পুনরাগমন করিয়াছেন! সিহড় গ্রামে যাইবার কালে, ঠাকুর নিজ দেহাভ্যস্তর হইতে কিশোরবয়স্ক তুই জনকে বাহিরে আবিভূতি হইতে দেখিয়াছিলেন—একথা আমরা পাঠককে ইতিপূর্বের বলিয়াছি—ব্রাহ্মণী এখন ঐ দর্শনের কথা ঠাকুরের মুখে শ্রবণ করিয়া, শ্রীরামকুফদেব-সম্বন্ধীয় নিজ মীমাংসায়

শুক্তাব, উত্তরাদ্ধ—১ম অধ্যায়, ৪—৬ পৃষ্ঠা।

দৃঢ়তর বিশাসবতী হইলেন এবং বলিলেন, "এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব !"

সন্ন্যাসিনী ব্রাহ্মণী সংসারে কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা •করিতেন না: শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধীয় নিজ মীমাংসা অপরের নিকট প্রকাশে নিন্দা বা উপহাসভাগিনী হইবার শঙ্কাও রাখি-তেন না। স্থতরাং আপন মীমাংসা প্রথমে ঠাকুর ও হৃদয়ের নিকটে এবং পরে জিজ্ঞাসিতা হইলে অপর সক্লৈর নিকটে বলিতে কিছমাত্র কৃষ্ঠিতা হইতেন না। শুনিয়াছি এই সময়ে এক-দিন ঠাকুর পঞ্বটীতলে মথুর বাবুর সহিত বসিয়া ছিলেন। হৃদয়ও তাঁহাদের নিকটে ছিল। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর, তাঁহার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণী যে মীমাংসায় উপনীতা হইয়াছেন, তাহা মথুৱা-মোহনকে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন. "সে বলে যে, অবতার-দিগের যে সকল লক্ষণ থাকে, তাহা এই শরীর-মনে আছে !\* তার অনেক শাস্ত্র দেখা আছে, কাছে অনেক পুঁথিও আছে।" মথুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে যাই বলুক্ না বাবা, অবতার ত আর দশটীর অধিক নাই 💡 স্বতরাং তার কথা সত্য হবে কেমন ক'রে গ তবে, আপনার উপর মা কালীর কুপা হয়েছে, একথা সত্য।"

ভাঁহারা ঐরূপে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক

মধ্রের সম্মুখে সন্নাসিনা ভাঁহাদের অভিমুখে আগমন করিতেভৈরবীর ঠাকুরকে ছেন, দেখিতে পাইলেন এবং মথুর ঠাকুরকে

অবতার বলা।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনিই কি তিনি ?"

ঠাকুর স্বীকার করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন—গ্রাহ্মণী

গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ – ১ম অধ্যার, ৪—৬ পৃষ্ঠা।

কোথা হইতে এক থাল মিফান্ন সংগ্রহ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নন্দ রাণী যশোদা যে ভাবে গোপালকে খাওয়াইতে সপ্রেমে অগ্রসর হইতেন, সেই ভাবে ভাবাবিষ্টা হইয়া, তাঁহাদিগের দিকে অন্যমনে চলিয়া আসিতেছেন। নিকটে আসিয়া মথুর বাবুকে দেখিতে পাইয়া তিনি সযত্নে আপনাকে সংযতা করিলেন এবং ঠাকুরকে খাওয়াইবার নিমিত্ত হৃদয়ের হত্তে মিফীন্নথালটী প্রদান করিলেন। তখন মথুর বাবুকে দেখাইয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন ''ওগো! তুমি আমাকে যা বল, সে সব কথা আজ ইহাকে বল্ছিলাম, তা ইনি বল্ছেন্ 'অবতার ত দশটী ছাড়া আর নাই'।" মপুরানাথও ইত্যবসরে সন্ন্যাসিনীকে অভিবাদন করিলেন এবং তিনি স্তাই যে ঐরপ আপত্তি করিতেছিলেন, তদ্বিষয় অঙ্গীকার করিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহাকে আশীর্ববাদ করিয়া উত্তর করিলেন "কেন ? শ্রীমন্তাগবত চবিবশটী প্রধান প্রধান অবতারের কথা বলিয়া, পরে অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়াছেন ত ? তা ছাড়া বৈষ্ণব-দিগের গ্রন্থে মহাপ্রভুর পুনরাগমনের কথার স্পন্ট উল্লেখ আছে এবং শ্রীচৈতন্মের সহিত ( শ্রীরামরুফ্টদেবকে দেখাইয়া) ইঁহার প্রধান প্রধান সকল বিষয়ের বিশেষ সৌসাদৃশ্য মিলাইয়া পাওয়া যায়।" ব্রাহ্মণী ঐরূপে নিজপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন. শ্রীমন্তাগবত ও গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের গ্রন্থে স্কুপণ্ডিত কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাকে ঐ বিষয় সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। ঐরূপ ব্যক্তির নিকটে তিনি নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে সম্মতা আছেন। ব্রাহ্মণীর ঐ কথার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া, মথুরামোহন নীরব রহিলেন।

ঠাকুরের সম্বন্ধে আহ্মণীর অপূর্বব ধারণা ক্রমে কালীবাটীর ছোট বড় সকল মানবই জানিতে পারিল এবং উহা তাহাদের

একটা বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করিল। পণ্ডিত বৈঞ্বচরণের আন্দোলনের ফলাফল আমরা দক্ষিণেখন্নে সবিস্তার লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কারণ। এখানে কেবলমাত্র এই কথা বলিলেই চলিবে যে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঐরূপে ঠাকুরকে সহসা দেব-পদবীতে আরুচ করাইয়া, সকলের সমক্ষে তাঁহাকে দেবতার সম্মান প্রদান করি-লেও, অহঙ্কার-প্রবন্ধ হইয়া ঠাকুরের মনে কিছুমাত্র বিকার উপ-স্থিত হয় নাই। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষসকলে ব্রাহ্মণীর সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া কিরূপ মতামত প্রদান করেন তাহা জানিতে তিনি উৎস্কৃ হইয়াছিলেন এবং বালকের ভায় মথুরামোহনকে ঐরূপ পুরুষসকলকে আনাইবার জন্ম অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঐ অনু-রোধের ফলেই পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন হুইয়াছিল। বৈষ্ণবচরণের সহিত সন্মিলনে ব্রাহ্মণী কিরূপে নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে নিজ মতে আনয়ন করিয়াছিলেন সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।†

<sup>\*</sup> গুরুভাব, পূর্বার্দ্ধ-৫ম অধ্যায়, ১৫৩-১৫৫ পৃষ্ঠা, ৬ ঠ অধ্যায়, ১৭১--১৭৩ পৃষ্ঠা ও উত্তরার্দ্ধ--১ম অধ্যায় দেখ।

<sup>🕇</sup> গুরুভাব, উত্তরাদ্ধি—১ম অধ্যায়, ১৯—২০ পৃষ্ঠা।

## একাদশ অধ্যায়।

## ঠাকুরের তন্ত্রসাধন।

কেবলমাত্র তর্কযুক্তি-সহায়েই যে, ব্রাহ্মণী, ঠাকুরের অলোকিকত্ববিষয়ক পূর্বেবাক্ত সিদ্ধান্তে উপনীতা হইয়াছিলেন, তাহা নহে। পাঠকের স্মরণ থাকিবে, ঠাকুরের সহিত সাধন প্ৰস্ত দিবাদৃষ্টি প্রথম সাক্ষাৎকালে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে বলিয়া-ঠাকরের ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রমুখ তিন ব্যক্তির যথাযথরূপে বুঝাইয়াছিল। সহিত দেখা করিয়া, তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক-জীবন-বিকাশে তাঁহাকে সহায়তা করিতে হইবে। ঠাকুরকে দর্শন করিবার বহুপূর্বেব ব্রাহ্মণী, শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট হইতে ঐরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন। স্কুতরাং বুঝিতে পায়া যায়, সাধনপ্রসূত দিব্যদৃষ্টিই তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়ন ও ঠাকুরকে বুঝিতে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল। ঠাকুরের দর্শনলাভের পর এখন যত দিন যাইতে লাগিল এবং ঠাকুরের সহিত তিনি যত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্বন্ধা হইতে লাগিলেন, সাধনপথে ঠাকুরকে কতদূর কি ভাবে সহায়তা করিতে হইবে, তদিষয় ততই তাঁহার মনে পূর্ণ প্রক্ষুটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অতএব ঠাকুরের সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রমধারণা দূর করিবার চেফ্টাতেই তিনি যে এখন কেবলমাত্র কালক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা নহে ; কিন্তু ঠাকুর যাহাতে শাস্ত্রপথাবলম্বনে সাধনক্রিয়া সকলের যথাযথ অনুষ্ঠান করিয়া

**ঞ্জাশ্রীজগদম্বার পূর্ণ দর্শন** লাভ কবিতে পারেন এবং তাঁহার পূর্ণ কুপা ও প্রসন্ধতার অধিকারী হইয়া স্বন্ধরূপে, নিজ দিব্যশক্তিতে অবিচলিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হইলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, বিশিষ্টা সাধিক৷ ব্রাহ্মণীর একথা বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, গুরু-পরম্পরাগত সাধনপথ সর্ববতোভাবে অবলম্বন না করিয়া, কেবল-মাত্র নিজ অসাধারণ অনুরাগ-সহায়ে এ এজগ-ঠাকুরকে ব্রাহ্মণীর তন্ত্র সাধন ক্ষিতে বলিবার দক্ষার দর্শনলাভে এ পর্যান্ত অগ্রসর হইয়াছেন কারণ। বলিয়াই, ঠাকুর নিজ অবস্থা সম্বন্ধে সংশয়ের হস্ত হইতৈ নিমুক্ত হইতে পারিতেছেন না। সেজগুই মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে উদয় হইতেছে যে, 🕮 🖺 জগন্মাতার যে সকল দর্শন এ পর্য্যস্ত লাভ করিয়াছেন, তাহা নিজ মস্তিক্ষ-বিকৃতিরফল কি না, এবং তাঁহার অপূর্ব্ব শারীরিক ও মানসিক বিকারসকল কোনরূপ উৎকট ব্যাধির লক্ষণ কি না। পূর্বেবাক্ত বিষয় অনু-ধাবন করিয়া ত্রাহ্মণী এখন ঠাকুরকে তল্তোক্ত সাধনমার্গাবলম্বনে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। বাহ্মণী বুঝিয়াছিলেন, ঠাকুর, পূর্বব পূর্বব সাধকগণাকুন্তিত মার্গে প্রার্ত্ত হইয়া, ভাঁহাদিগের অনুরূপ মাধ্যাত্মিক অবস্থাসকল প্রত্যক্ষ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, ঐ সকল অবস্থা ব্যাধিপ্রাসূত নহে। সাধক যেরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন, তন্ত্রে তদ্বিষয় পূর্বব হইতে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইয়া এবং ঐরূপ অনুষ্ঠান-সহায়ে স্বয়ং ঐরূপ ফল-সমূহ লাভ করিয়া তাঁহার মনে এ কথার দৃঢ় প্রতীতি হইবে যে, সাধনা-সহায়ে মানব অন্তঃরাজ্যের উচ্চ —উচ্চতর ভূমিসমূহে আরোহণ করিয়া অসাধারণ প্রত্যক্ষসকল করিয়া থাকে এবং • তাঁহার অনন্যসাধারণ শারীরিক ও মানসিক অবস্থাসমূহ ঐরূপেই উপস্থিত হইয়াছে। ফলে দাঁড়াইবে এই যে, ঠাকুরের জীবনে ভবিয়াতে যেরূপ অসাধারণ প্রত্যক্ষসকল উপস্থিত হউক না কেন, তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, ঐ সকলকে সত্য জানিয়া, নিশ্চিন্তমনে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। ব্রাহ্মণী জানিতেন, শাস্ত্র ঐজন্য সাধককে গুরুবাক্য ও শাস্ত্র-বাক্যের সহিত নিজ জীবনের অমুভবসকলকে সর্ববদা মিলাইয়া অমুরূপ হুইল কি না, দেখিতে বলিয়াছেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ঠাকুরকে অবতার মহাপুরুষ বলিয়া বৃঝিয়া, ব্রাহ্মণী কোন্ যুক্তিবলে আবার তাঁহাকে সাধন করাইতে উত্যতা হইলেন ? অবতার-মহিমা যিনি বুঝেন, তিনি ত ঐরপ পুরুষকে পূর্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সাধনাদি চেফীর অনাবশ্যকতা সর্ববণা স্বীকার করেন ? অবতার বলিয়া বৃঞ্জিল উত্তরে বলা যাইতে পারে, ঠাকুরের সম্বন্ধে ঠাকুরকে সাধনাদ্দ সহা- ঐ প্রকার মহিমা বা ঐশ্বর্যাজ্ঞান ব্রাহ্মণীর মনে কতা করিয়াছিলেন। মর্কিদা সমুদিত থাকিলে, তাঁহার মানসিক ভাব নিশ্চয় ঐরপ হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। আমরা পূর্বেবই বলিয়াছি, প্রথম দর্শন হইতে ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে অপতানির্বিশেষে ভালবাসিয়াছিলেন। এবং ঐশ্বর্যজ্ঞান ভুলাইয়া অপরের কল্যাণচেষ্টায় নিমুক্ত করিতে ভালবাসার ন্থায় দ্বিতীয় পদার্থ সংসারে আর নাই! অতএব অকৃত্রিম ভালবাসার প্রেরণাতেই তিনি ঠাকুরকে সাধনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, একথা স্পষ্ট দেব-মানব,

চেন্টায় নিযুক্ত করিতে ভালবাসার স্থায় দ্বিতীয় পদার্থ সংসারে আর নাই! অতএব অকৃত্রিম ভালবাসার প্রেরণাতেই তিনি ঠাকুরকে সাধনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, একথা স্পষ্ট দেব-মানব, অবতার-পুরুষসকলের সম্বন্ধে আমরা সর্ববত্র ঐরপ হইতে দেখিতে পাই। দেখিতে পাই যে, তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ ব্যক্তিসকল তাঁহাদিগের অলৌকিক আধ্যাত্মিক ঐশ্ব্যজ্ঞানে সময়ে সময়ে স্বস্তিত হইলেও,

পরক্ষণেই উহা ভূলিয়া তাঁহাদিগের প্রেমাকর্মণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাদিগকৈ হৃদয়ের ভালবাসা অর্পণমাত্র করিয়া কৃতার্থন্দ্রগ্য হইতেছেন! অতএব ঠাকুরের অলোকিক ভাবাবেশ ও শক্তিপ্রেকাশ দেখিয়া ব্রাহ্মণী সময়ে সময়ে স্তম্ভিতা হইলেও, তাঁহার প্রতি ঠাকুরের অকৃত্রিম মাতৃজ্ঞান, নির্ভরতা এবং বিশ্বাস যে তাঁহার হৃদয়নিহিত কোমল-কঠোর মাতৃত্মেহকে সর্ববদা উদ্বেলিত করিয়া তাঁহাকে ভূলাইয়া রাখিত এবং ঠাকুরকে বিন্দুর্মাত্র স্থা করিবার জন্ম অশেষ কফ্ট স্বীকার করিতে, অপরের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে, ও সাধনায় সহায়তা করিতে তাঁহাকে সর্বব্ধা নিযুক্ত করিত, একথা বলা বাহুল্য।

বিশিষ্ট অধিকারীকে শিক্ষাদানের স্থযোগ উপস্থিত হইলে, গুরুর হৃদয়ে পরম্ পরিতৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদের স্বতঃ উদয় হয়। আধ্যাত্মিক জগতে, বর্ত্তমানকালে ঠাকুরের ভায় উত্তমাধি-কারী যে জনিতে পারে, ত্রাহ্মণী একথা পূর্বের কখন স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। স্থতরাং ঠাকুরকে শিক্ষাদানের অবসরপ্রাপ্ত হইয়া ত্রাহ্মণীর হৃদয় কিরপে আনদেদ পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা হুপয়ার ফলপ্রদানের আমরা বিলক্ষণ অনুমান করিতে পারি। তাহার জ্ঞানান্ত্রতা। উপর ঠাকুরের প্রতি তাহার অকৃত্রিম পুজ্রবাৎসল্য। অতএব এ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণী যে, নিজ স্বাধ্যায় ও তপস্থার সমগ্র ফল স্বল্পকালের মধ্যে ঠাকুরকে অমুভব করাইয়া দিবার জ্ঞান্যগ্রা হইয়া উঠিবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই।

অতএব কেবলমাত্র ব্রাহ্মণীর আগ্রহ ও উত্তেজনা তাঁহাকে বিষয়ে নিযুক্ত করে নাই: সাধনপ্রসূত নিজ দিব্যদৃষ্টি তাঁহাকে প্রাণে প্রাণে বলিয়া দিয়াছিল— শাস্ত্রীয় প্রণালীসকলের অবলম্বনে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ঠাকুরের একনিষ্ঠ মন এখন ব্রাহ্মণী-নির্দ্ধিই সাধন-পথে পূর্ণাগ্রহে ধাবিত হইল। সে আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতা অমুভব করা আমা-দিগের স্থায় সাধারণ ব্যক্তির সম্ভবপর নহে। কারণ, নানাদিকে নানা বিষয়ে প্রসারিত আমাদিগের মনের সে উপরতি ও এক-লক্ষ্যতা কোথায় ?—অন্তঃসমুদ্রের উপরিগত উর্দ্মিমালার রঞ্ব-ভঙ্গে মোহিত হইয়া না থাকিয়া, উহার তলস্পর্শ করিবার জন্ম এককালে হাত পা ছাড়িয়া ঝম্প প্রদানের অঙ্গীম সাহস আমা-দিগের কোথায় ?—'একেবারে ডুবে যা. আপনাতে আপনি ডুবে যা' বলিয়া, ঠাকুর আমাদিগকে বারশ্বার যে ভাবে উত্তেজিত করিতেন, সেইভাবে জগতের সকল পদার্থ এবং নিজ শরীরের মায়া মমতা পর্য্যস্ত উচ্ছিন্ন করিয়া আধ্যাত্মিক অস্তররাজ্যে ডুবিয়া যাইবার আমাদিগের সামর্থ্য কোথায় ? আমরা যখন শুনি, ঠাকুর হৃদয়ের অসহ যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া 'মা দেখা দে' বলিয়া পঞ্চবটীমলে গঙ্গাসৈকতে মুখঘর্ষণ করিতেন এবং দিনের পর দিন চলিয়া যাই-লেও তাঁহার ঐভাবের বিরাম হইত না—তথন কথাগুলি কর্ণে প্রবিষ্ট হয় মাত্র, হৃদয়ে অমুরূপ ঝঙ্কারের কিছুমাত্র উপলব্ধি হইবেই বা কেন ? শ্রীশ্রীজগন্মাতা যে যথার্থই আছেন এবং সর্ববস্ব ছাড়িয়া ব্যাকুল-হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিলে, তাঁহার দর্শনলাভ যে যথার্থই সম্ভবপর—একথায় কি আমরা ঠাকুরের স্থায় সরলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি 🤊

সাধনকালে নিজ মানসিক আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতার কিঞ্চিৎ আভাস ঠাকুর আমাদিগকে একদিন কাশীপুরে অবস্থানকালে প্রদান করিয়া স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। তৎকালে আমরা যাহা অমু-ভব করিয়াছিলাম, তাহার ছায়ামাত্র পাঠককে প্রদানে সমর্থ হইব কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু কথাটীর এখানে উল্লেখ করিব:—

সমরলাভের জন্য স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের আকুল আগ্রহ তথন আমরা কাশীপুরে স্বচক্ষে দর্শন করিতেছিলাম। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নির্দ্ধারিত টাকা (ফি) জমা দিতে যাইয়া, কেমন করিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, উহার প্রেরণায় অস্থির হইয়া কেমন করিয়া তিনি একবল্পে নগ্রপদে জ্ঞানশৃন্যের ত্যায় সহরের রাস্তা দিয়া ছুটিয়া কাশীপুরে শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং উন্মত্তের ত্যায় নিজ মনোবেদনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার কৃপালাভ করিলেন, ঐ সময় হইতে কেমন করিয়া প্রায় আহার-নিত্রা পর্যান্ত ত্যাগ্র করিয়া তিনি দিবা-

কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর নিজ সাধনকালের আগ্রহসম্বন্ধে যাহা বলিয়াভিলেন।

রাত্র ধ্যান জপ ভজন ও ঈশ্বরচর্চ্চায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অসীম সাধনোৎসাহে কেমন করিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় তখন বজ্র-কঠোরভাবাপন্ন হইয়া নিজ মাতা ও ভ্রাতৃবর্গের

তাশেষ কর্ষ্টে এককালে উদাসীন হইয়া রহিল, এবং কেমন করিয়া শ্রীগুরুপ্রদর্শিত সাধনপথে দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইয়া তিনি দর্শনের পর দর্শন লাভ করিতে করিতে তিন চারি মাসের অন্তেই নির্কিকল্প সমাধিস্থুখ প্রথম অন্তুভব করিলেন— ঐ সকল বিষয় তখন আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত হইয়া আমাদিগকে এককালে স্তম্ভিত করিতেছিল। ঠাকুর তখন পরমানন্দে স্থামিজীর ঐরপ অপূর্বব অনুরাগ, ব্যাকুলতা ও সাধনোৎসাহের নিত্য ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিলেন। ঐ সময়ে একদিন, ঠাকুর নিজ অমুরাগ ও সাধনোৎসাহের সহিত স্বামিজীর ঐ বিষয়ের তুলনা করিয়া ঐ সন্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—"নরেন্দ্রের অমুরাগোৎসাহ অতি অদ্ভূত, কিন্তু (আপনাকে দেখাইয়া). এখানে তখন (সাধনকালে) উহাদের যে তোড়্ আসিয়াছিল, তাহার তুলনায় ইহা যৎসামান্ত—ইহা তাহার সিকিও হইবে না!"—ঠাকুরের ঐ কথায় আমাদিগের মনে কীদৃশ ভাবের উদয় হইয়াছিল, হে পাঠক, পার ত কল্পনাসহায়ে তাহা অমুভব কর।

সে যাহা হউক, শ্রীশ্রীজগদস্বার ইঙ্গিতে ঠাকুর এখন সকল ভুলিয়া সাধনায় মগ্ন হইলেন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্না কর্ম্মকুশলা ব্রাহ্মণী নানা দেশ হইতে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়োপযোগী পদার্থ-সকলের সংগ্রহে এবং সাধনকালে উহাদিগের প্রয়োগসম্বন্ধে উপদেশাদি প্রদান করিয়া ঠাকুরকে সহায়তা করিতে অশেষ আয়াস স্বীকার করিতে লাগিলেন। মনুষ্যপ্রমুখ পঞ্চজাবের মস্তক-কঙ্কাল \* গঙ্গাহীন প্রদেশ হইতে স্যত্তে সমাহত হইয়া,

\* ইদানীং শৃহ দেবেশি মৃগুসাধনমৃত্তমং।

যৎ করা সাধকো যাতি মহাদেব্যাঃ পরং পদং॥ ৫১

নর-মহিষ-মার্জার-মৃগুত্রয়ং বরাননে।

অথবা পরমেশানি নৃমুগুত্রয়মাদরাৎ॥ ৫২

শিবাসর্পারমেয়রুষভানাং মহেশ্বি।

নরমুগুং তথা মধ্যে পঞ্চমুগুনি হীরিতং॥ ৫০

অথবা পরমেশানি নরানাং পঞ্চমুগুকান্।

তথা শতং সহস্রং বাযুতং লক্ষং তথৈবচ॥ ৫৪

নিযুতঞ্চাথবা কোটিং নৃমুগুন্ পরমেশ্বি।

নরমুগুং স্থাপয়িরা প্রোথয়িরা ধরাতলে॥ ৫০

বিতন্তিপ্রমিতাং বেদীং তক্ষোপরি প্রকল্পয়েও।

আয়ামপ্রস্থতো দেবি চতুর্হন্টো সমাচরেও॥ ৫৬

যোগিনী তন্ত্রম্-পঞ্চমঃ পটলঃ।

ঠাকুরবাটীর উল্লানের উত্তরসীমাপ্রান্তে অবস্থিত বিশ্বতরুমূলে এবং ঠাকুরের স্বহস্ত-প্রোথিত পঞ্চবটীতলে সাধনামুকূল দুইটী বেদিকাঞ্চ নির্দ্মিত হইল এবং প্রয়োজনমত ঐ পঞ্চরটী আসন নির্দাণ মুণ্ডাসনদ্বয়ের অন্যতমের উপরে উপবিষ্ট হইয়া ও চৌষটি খানা তন্ত্রের জপ পুরশ্চরণ ও ধাানাদিতে ঠাকুরের কাল কাটিতে লাগিল। দিবারাত্র, কুয়েক মাস কোথা দিয়া কিরূপে আসিতে ও যাইতে লাগিল, তাহা এই অন্তুত সাধকেরও উত্তরসাধিকার জ্ঞান রহিল না। ঠাকুর বলিতেনণা—"ব্রাহ্মণী দিবাভাগে কালীবাটীর উল্ভান হইতে বহুদূরে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট নানা দুম্প্রাপ্য পদার্থসকল সংগ্রহ করিত এবং রাত্রিকালে ঐ সকল বিল্বমূলে. বা পঞ্চবটীতলে আনয়ন করতঃ আমাকে আহ্বান করিত, এবং ঐ সকলের সহায়ে খ্রীশ্রীজগদন্ধার পূজা যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়া,

<sup>\*</sup> সচরাচর পঞ্চমুগুসংযুক্ত একটা বেদিকা নির্মাণ করিয়া সাধকেরা তদাশ্রয়ে জপ ধ্যানাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ঠাকুর কিন্ত ত্ইটা মৃগুাসনের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিশ্বমূলের বেদিকার নিমে তিনটা নরমুগু প্রোথিত ছিল এবং পঞ্চবটাতলম্ব বেদিকার পঞ্চপ্রকার জাবের পাঁচটা মৃগু প্রোথিত ছিল। সাধনায় সিদ্ধ হইবার কিছুকাল পরে তিনি ঐ মুগু সকলকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ পূর্বক আসনদ্ম ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন। সাধনায় ত্রিমুগুাসনের প্রশন্ততার জন্ম হউক অথবা বিশ্বমূল তৎকালে এককালে নির্জন ছিল বলিয়া, সাধনসকল অনুষ্ঠানের তথায় অধিকতর স্থবিধা হইবে বলিয়াই হউক এরপে ত্ইটা আসন নির্মাত হইয়াছিল। অথবা, বিশ্বমূলের সরিকটে কোম্পানির বারুদ্ধানা বিশ্বমান থাকায়, হোমাদির জন্ম তথায় সর্ব্বদা অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার অস্থবিধার জন্ম ত্ইটা মৃগ্রাসন নির্মাত হইয়াছিল।

<sup>†</sup> ঠাকুরের শ্রীমুখে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যাহা শুনা গিয়াছে, তাহাই এথানে সুস্বন্ধভাবে দেওয়া গেল।

জপ ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিত। আমিও তদ্রপ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতাম, কিন্তু জপ আর বড় একটা করিতে হইত না, একবার মালা ফিরাইতে না ফিরাইতে একেবারে সমাধিমগ্ন হইয়া ঐ ক্রিয়াসকলের ফল যথাযথ প্রত্যক্ষণকরিতাম! ঐরপে এই কালে দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর অনুভব, অন্তুত অন্তুত সব, কতই যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার ইয়ন্তা নাই! প্রধান চৌষট্টিখানা তন্তে যত কিছু সাধনের কথা আছে, সকলগুলিই ব্রাহ্মণী একে একে অনুষ্ঠান করাইয়াছিল! কঠিন কঠিন সব সাধন!—যাহা করিতে যাইয়া অধিকাংশ সাধক পথভ্রম্ট হয়—মার (শ্রীশ্রীজগদন্বার) কৃপায় সে সকলে উত্তীর্ণ হইয়াছি!

"একদিন দেখি কি,—কোথা হইতে ব্রাহ্মণী নিশাভাগে এক পূর্ণযোবনা স্থন্দরী রমণীকে ডাকিয়া আনিয়াছে এবং আমাকে আহ্বান করিয়া বলিতেছে, 'বাবা, ব্লীম্ভিতে দেবীজানদিছি।

ইহাকে দেবীবৃদ্ধিতে পূজা কর!' পরে পূজা সাক্ষ হইলে, রমণীকে বিবস্তা করিয়া বলিল, 'বাবা, ইহার ক্রোড়ে বসিয়া জপ কর!'—তখন আতঙ্কে অস্থির হইয়া ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে মাকে বলিতে লাগিলাম, 'মা, জগদম্বে তোর একান্ত শরণাগতকে এ কি আদেশ করিতেছিস্? তোর ত্র্বল সন্তানের ঐরপ ত্রঃসাহসের সামর্থ্য কোথায় ?'—ঐরপ বলিবামাত্র কিন্তু কাহার দ্বারা যেন আবিষ্ট হইলাম এবং কোথা হইতে অপূর্বব বলে হৃদয় এককালে পূর্ণ হইল! তখন নিদ্রিতের ন্যায়, কি করিতেছি সম্যক্ না জ্ঞানিয়া মস্রোচ্চারণ করিতে করিতে রমণীর ক্রোড়ে উপবিস্ট হইবামাত্র সমাধিস্থ হইয়া পড়িলাম! যখন জ্ঞান হইল, তখন, দেখি,

ব্রাঙ্গাণী চৈত্র সম্পাদনের জন্ম সধরে শুশ্রাষা করিতেছে এবং বলিতেছে, 'ক্রিয়া পূর্ণ হইয়াছে বাবা; অপরে কয়ে ধৈর্য ধারণ করিয়া ঐ অবস্থায় কিছুকাল জপমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তুমি এককালে শরীরবোধশূন্ম হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়ি- য়াছ!'—শুনিয়া আশস্ত হইয়া ঐ কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করার জন্ম মাকে (শ্রীশ্রীজগদন্বাকে) কৃতজ্ঞতাপুর্ণ-হদয়ে বারস্থার প্রণাম করিতে লাগিলাম!

"আর একদিন দেখি, ব্রাহ্মণী শবের খর্পরে মৎস্থ রাঁধিয়া শ্রীজগদম্বার তর্পণ করিল এবং আমাকেও ঐরূপ করাইয়া উহা গ্রহণ করিতে বলিল! তাহার আদেশে তাহাই করিলাম, মনে কোনরূপ ঘূণার উদয় হইল না।

"কিন্তু যে দিন সে ( ব্রাহ্মণী ) গলিত আম-মহামাংস-খণ্ড আনিয়া তর্পণান্তে উহা জিহ্না দ্বারা স্পর্শ করিতে বলিল, সে দিন দ্বণায় বিচলিত হই য়া বলিয়া উঠিলাম, 'তা কি কথন করা যায় ?'—শুনিয়া সে বলিল, 'সে কি বাবা, এই দেখ আমি করিতেছি!'—বলিয়াই সে উহা নিজ মুখে গ্রহণ করিয়া 'দ্বণা করিতে নাই' বলিয়া, পুনরায় উহার কিয়দংশ আমার সম্মুখে ধারণ করিল। তাহাকে ঐরপ করিতে দেখিয়া শ্রীশ্রীজগদস্বার প্রচণ্ড চণ্ডিকা-মূর্ত্তির উদ্দীপনা হইয়া গেল এবং 'মা' 'মা' বলিতে বলিতে ভাবাবিফ হইয়া পড়িলাম। তখন ব্রাহ্মণী উহা মুখে প্রদান করিলেও, রুণার উদয় হইল না।

"ঐরপে পূর্ণাভিষেক গ্রহণ করাইয়া অবধি ব্রাহ্মণী নিত্য কতই যে তান্ত্রিকী ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠান করাইয়াছিল, তাহার ইয়তা নাই। সকল কথা সকল সময়ে এখন স্মরণে আসে না।

তবে মনে আছে, মার কৃপায় প্রণয়ি-যুগলের চরমানন্দ যে দিন দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম এবং তাহাদিগের ঐরূপ ক্রিয়াদর্শনে সাধারণ মনুষ্যবৃদ্ধির বিন্দুমাত্র উদয় না হইয়া কেবল মাত্র ঈশরীয় ভাবের উদ্দীপনায় যে দিন সমাধিস্থ হইয়া পডিয়া-ছিলাম, সেই দিন বাছটেতন্য লাভের পর ব্রাহ্মণীকে বলিতে শুনিয়াছিলাম, 'বাবা' তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধকাম হইয়া দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহাই এই এবং তল্লোক্ত সাধন- মতের (বীরভাবের) শেষ সাধন!' উহার কিছকাল পরে অন্য একজন ভৈরবীকে পাঁচ কালে ঠাকুরের আচরণ। সিকা দক্ষিণা দিয়া প্রসন্না করিয়া, তাঁহার সহায়ে কালীঘরের নাটমন্দিরে দিবাভাগে সর্ববজনসমক্ষে তন্ত্রোক্ত কুলাগার-পূজার যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া বীরভাবের সম্পূর্ণ করিয়াছিলাম। দার্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধনের সময় আমার রমণীমাত্রে মাতৃভাব যেমন অক্ষুণ্ণ ছিল, বিন্দুমাত্র কারণ-গ্রহণও তদ্রপ কখন করিতে পারি নাই !--কারণের নাম বা গন্ধমাত্রেই জগৎকারণের উপলব্ধিতে আত্মহারা হইয়া পড়িতাম; সেইরূপ 'যোনি' শব্দ শ্রবণমাত্রেই জগদ্যোনির উদ্দীপনায় সমাধিস্থ হইয়া পডিতাম।"

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর একদিন তাঁহার রমণীমাত্রে চিরকাল মাতৃভাবের উল্লেখ করিয়া একটী শ্রীলাণপতির রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞানসঘদ্ধে পৌরাণিক গল্প বলিয়াছিলেন। গল্পটীতে সিদ্ধান্তরের গল। জ্ঞানিগণের অধিনায়ক শ্রীশ্রীগণপতিদেবের হৃদয়ে রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞান কিরূপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই বর্ণিত ছিল। মদস্রাবি-গজতুগুাম্ফালিত-বদন লম্বোদর দেবতাটীর উপর ইতিপূর্বেব আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার বড় একটা ক্র

আতিশয্য ছিল না। কিন্তু ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে ঐ গল্পটী শুনিয়া পর্য্যন্ত ধারণা হইয়াছে, শ্রীগণপতি বাস্তবিকই সকল দেবতার অগ্রে পূজা পাইবার যোগ্য। গল্পটী এই:—

কিশোর বয়সে গণেশ একদিন ক্রীডা করিতে করিতে একটী বিভাল দেখিতে পান এবং বালস্থলভ চপলতায় উহাকে নানাভাবে পীডাপ্রদান ও প্রহার করিয়া ক্ষতবিক্ষত করেন! বিডাল কোন-রূপে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিলে, গণেশ শান্ত ইইয়া নিজ জননী শ্রীশ্রীপার্ববতাদেবীর নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন, দেবীর শ্রীঅক্টের নানাস্থানে প্রহারচিহ্ন দেখা যাইতেছে। বালক মাতার ঐরপ অবস্থা দেখিয়া, নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবী বিমর্যভাবে উত্তর করিলেন,—'তুমিই আমার ঐরূপ দুরবস্থার কারণ।' মাতৃভক্ত গণেশ ঐকথায় বিস্মিত ও অধিকতর তুঃখিত হইয়া সজলনয়নে বলিলেন,—'সে কি কথা মা, আমি তোমাকে কখন প্রহার করিলাম ? অথবা এমন কোন চন্ধর্ম করিয়াছি বলিয়াও ত স্মারণ হইতেছে না, যাহাতে তোমার অবোধ বালকের জন্ম অপরের হস্তে তোমাকে ঐরপ অপমান সহ্য করিতে হইবে 🤋 জগন্ময়া শ্রীশ্রীপার্ববতীদেবী তথন বালককে বলিলেন,— 'ভাবিয়া দেখ দেখি, কোন জাঁবকে আজ তুমি প্রহার করিয়াছ কি না ?' গণেশ বলিলেন,—'তাহা করিয়াছি ; অল্পক্ষণ হইল. একটা বিড়ালকে মারিয়াছি।' যাহার বিড়াল সে-ই মাতাকে ঐরূপে প্রহার করিয়াছে ভাবিয়া, গণেশ তথন রোদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীগণেশজননী অনুতপ্ত বালককে সান্ত্রনার জন্ম হাদয়ে ধারণ করিয়া বলিলেন,—'তাহা নহে বাবা, আমার এই শরীরকে কেহ মারে নাই, কিন্তু আমিই বিড়ালরূপ •পরিগ্রহ করিয়াছি, এজন্য তোমার প্রহারের চিহ্ন আমার অঙ্গে

দেখিতে পাইতেছ। তুমি না জার্নিয়া ঐরপ করিয়াছ, শেজন্য তুঃখ করিও না; কিন্তু অভাবধি এক্থা স্মরণ রাখিও, জগতে স্ত্রীমূর্ত্তি বিশিষ্ট জীব সকল আমার অংশে উদ্ভূত হইয়াছে এবং পুংমূর্ত্তি ধারী জীবসমূহ তোমার পিতার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে— শিব ও শক্তি ভিন্ন জগতে কেহ বা কিছুই নাই!' গণেশ মাতার ঐকথা শ্রেদ্ধাসম্পন্ন হইয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন এবং বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, মাতাকে বিবাহ করিতে হইবে ভাবিয়া, উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অসম্মত হইলেন। ঐরপে গণেশ চিরকাল ব্রক্ষচর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং শিবশক্ত্যাত্মক জগৎ— এই কথা হৃদয়ে সর্বেদা দৃঢ় ধারণা করিয়া গাকায়, জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইলেন।

পূর্বেবাক্ত গল্পটা বলিয়া ঠাকুর, শ্রীশ্রীগণপতির জ্ঞানগরিমাস্চক নিম্নলিখিত কথাটাও বলিয়াছিলেন,
গণেশ ও কার্ডিকের লগং
কান সময়ে শ্রীশ্রীপার্বতীদেবী নিজ গলদেশে
লম্বিতা বহুসূল্য রত্নমালা দেখাইয়া, গণেশ ও
কার্ত্তিককে বলেন যে, চতুর্দ্দশভুবনান্বিত জগৎ পরিক্রমণ করিয়া
তোমাদের মধ্যে যে অগ্রে আমার নিকট উপস্থিত হইবে, তাহাকেই
আমি এই রত্নমালা প্রদান করিব। দেবসেনানী শিখিবাহন
কার্ত্তিক অগ্রজের লম্বোদর স্থুল তন্মর গুরুত্ব এবং তদীয় বাহন
মৃষিকের স্বল্লশক্তি ও মন্দগতি স্মরণ করিয়া, বিজ্রপ-হাস্থ হাসিলেন এবং 'রত্ত্বমালা আমারই হইয়াছে' স্থির করিয়া, ময়ৢয়ারোহণে
জগৎ পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কার্ত্তিক ঐরপে চলিয়া
যাইবার বহুক্ষণ পরে স্থিরবৃদ্ধি গণেশ আসন পরিত্যাগ করিলেন
এবং প্রস্তাচক্ষুসহায়ে শিবশক্ত্যাত্মক জগৎকে শ্রীশ্রীহরপার্ববিতীর
শরীরে অবস্থিত দেখিয়া, ধীরপদে তাঁহাদিগকে পরিক্রমণ ও

বন্দনা করতঃ পুনরায় আসন পাঁরিগ্রাহ করিলেন। অনন্তর কার্ত্তিক ফিরিয়া আসিলে, জগন্ময়ী শ্রীশ্রীপার্ববতীদেবী গণপতির জ্ঞান ও ভক্তিতে পরম পরিতৃষ্টা হইয়া প্রসাদী রত্নমালা তাঁহারই গলদেশে সুম্মেহে লম্বিতা করিলেন।

শ্রীশ্রীগণপতির জ্ঞানমহিমা এবং রমণীমাত্রে মাতৃভাবের উল্লেখ ঐরূপে করিয়া ঠাকুর বলিলেন,—"আমারও রমণীমাত্রে ঐরূপ ভাব; সে জন্মই বিবাহিতা স্ত্রীর ভিতরেও শ্রীশ্রীজগদ্মার সাক্ষাৎ মাতৃমূর্ত্তির দর্শন পাইয়া পূজা ও পাদবন্দনা করিয়াছিলাম।"

রশ্বনীমাত্রে মাতৃজ্ঞান সর্ববেতাভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তন্ত্রোক্ত বারভাবের সাধনসকলের অবলম্বন ও যথাযথ অনুষ্ঠান করিবার কথা কোনও যুগে কোনও সাধকের সম্বন্ধেই তথ-সাধনে ঠাকুরের বিশেষর। আমরা এবণ করি নাই। বারমতাশ্রয়া হইয়া সাধকমাত্রেই সাধনকালে একাল পর্যান্ত শক্তি-গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। বারধর্মাবলম্বী ব্যক্তিসকলকে ঐ বিষয়ের ব্যতিক্রম করিতে না দেখিয়া লোকের মনে একটা দূঢ়বদ্ধ ধারণা হইয়াছে যে ঐরপ না করিলে, সাধনায় সিদ্ধি বা শ্রীশ্রীজগদন্ধার প্রসন্মতা লাভ একান্ত অসম্ভব। প্রধানতঃ ঐ ধারণার বশবর্তী হইয়াই যে, লোকে তন্ত্রশান্ত্রের নিন্দা করিতে প্রব্রু হইয়া থাকে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

যুগাবতার অলোকিক ঠাকুরই কেবল নিজ সম্বন্ধে একথা
আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছেন যে, আজীবন

উ বিশেষ্ড ৺জগদ্ধার স্বপ্নেও তিনি কখন স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই।
অভিপ্রেত।
অতএব পূর্বর হইতে পূর্ণরূপে মাতৃভাবাবলম্বন
করাইয়া, ঠাকুরকে বারমতের সাধনসমূহ অমুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত

করাতে, শ্রীশ্রীজগদন্বার গূঢ় অভিপ্রায়-বিশেষ সম্পন্ন করাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়।

ঠাকুর বলিতেন, সাধন সকলের কোনটীতে সাফল্য লাভ করিতে তাঁহার তিন দিনের অধিক সময়, শক্তিগ্ৰহণ না করিয়া কখনও লাগে নাই! 'সাধনবিশেষ ঠাকরের সিদ্ধিলাভে করিয়া ফল প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যাকুলহদয়ে যাহা প্রমাণিত হয়। শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ধরিয়া বসিলে, তিন দিবসেই উহাতে সিদ্ধকাম হইতাম।' শক্তিগ্রহণ না কয়িয়া সাধনসকলে তাঁহার ঐরূপে সন্নকালে সাফল্য লাভ করাতে একথা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীগ্রহণ ঐ সকল অনুষ্ঠানের অবশ্যকর্ত্তব্য 'অঙ্গ-বিশেষ নহে। সংষমরহিত সাধক আপন তুর্ববল প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ করিয়া থাকে। সাধক ঐরূপ করিয়া বসিলেও যে, তন্ত্র তাহাকে অভয় দান করিয়াছেন, এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে কালে সে দিবাভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে—এ কথার উপদেশ করিয়াছেন, ইহাতে ঐ শাস্ত্রের পরম কারুণিকত্বই উপলব্ধ হয়। অতএব রূপরসাদি যে সকল পদার্থ মানবসাধারণকে প্রলোভিত করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি অনুভব করাইতেছে

এবং ঈশরলাভ করিয়া আত্মজ্ঞানের অধিকারা তরোজ-অর্চানসকলের উদ্দেশ।

উন্তম ও চেফার ঘারা সেই সকলকে ঈশরের মূর্ত্তি বলিয়া অবধারণ করিতে সাধককে অভ্যস্ত করানই তান্ত্রিকা ক্রিয়া সকলের সাধারণ উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হয়। সাধকের সংযম এবং পূর্বেবাক্ত ধারণার তারতম্য বিচার করিয়াই তন্ত্র, পশু, বীর ও দিব্যভাবের অবতারণা করিয়াছেন এবং তাহাকে প্রথম,

দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাবে ঈশ্বরোপাসনায় অগ্রসর হইতে উপদেশ

করিয়াছেন। কিন্তু কঠোর সংযমকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বন করিয়া তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহে প্রবৃত্ত হইলে, তবেই উহাদের ফল করগত হইবে—একথা, কালধর্ম্মে লোকে প্রায় বিশ্মৃত হইয়া-ছিল এবং তাহাদিগের অমুষ্ঠিত কুক্রিয়া সকলের জন্য তন্ত্র-শাস্ত্রকেই দায়ী স্থির করিয়া, সাধারণে তাহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অতএব রমণীমাত্রে মাতৃভাবে পূর্ণহৃদয় ঠাকুরের এই সকল অমুষ্ঠানের সাফল্য দেখিয়া,—যথার্থ সাধককুল কোন্লক্ষ্যে চলিতে হইবে, তাহার নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইয়া—যেমন উপকৃত হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্যওঁ তেমনি স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ শাস্ত্র মহিমাম্বিত হইয়াছে।

ঠাকুর, তন্ত্রোক্ত রহস্থ সাধনসমূহের তিন চারি বৎসর পর্যান্ত যথাযথ অমুষ্ঠান করিলেও, উহাদিগের পারম্পর্যা ও সবিস্তার বিবরণ আমাদিগের কাহাকেও কখন বলিয়া-ঠাকুরের তন্ত্রসাধনের অন্ত কারণ।
ত্বে নাধনপথে
উৎসাহিত করিবার জন্ম ঐ সময়ে বলিয়াছেন:

অল্প বিস্তর আমাদিগের অনেককে সময়ে সময়ে বলিয়াছেন;
অথবা ব্যক্তিগত প্রয়োজন বুঝিয়া, বিরল কাহাকেও কোন কোন
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইয়াছেন। তল্প্রোক্ত ক্রিয়াসকলের
অনুষ্ঠানে নানা প্রকারের অসাধারণ অনুভবসমূহ স্বয়ং প্রতাক্ষ
না করিলে, উত্তরকালে সমীপাগত নানা বিভিন্নপ্রকৃতিবিশিষ্ট
ভক্তগণের মানসিক অবস্থা ধরিয়া সাধনপথে সহজে অগ্রসর
করাইয়া দিতে পারিবেন না বলিয়াই যে, শ্রীশ্রীজগণ্মাতা
ঠাকুরকে এসময় এই পথের সহিত সমাক্ পরিচিত করিয়াছিলেন
—একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সমীপাগত শরণাগত
ভক্তদিগকে, কি ভাবে কত রূপে ঠাকুর সাধনপথে অগ্রসর

করাইয়া দিতেন, তদ্বিধয়ের কিঞ্চিৎ আভাস আমরা অন্যত্রঞ্চ প্রদান করিয়াছি; তৎপাঠে আমাদের পূর্বেবাক্ত বাক্যের যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে পাঠকের বিলম্ব হইবে না। অতএব এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রায়োজন।

সাধনক্রিয়াসকল পূর্বেবাক্তভাবে বলা ভিন্ন ঠাকুর তাঁহার
তন্ত্রোক্ত সাধনকালের অনেকগুলি দর্শন
তন্ত্র সাধনকালে ক্লাকুরের
দর্শন ও অমুভবসমূহ। এবং অমুভবের কথা আমাদিগের নিকট
মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করিতেন। আমর।
এখন উহাদিগের কয়েকটা পাঠককে বলিবঃ—

ঠাকুর বলিতেন, তস্ত্রোক্ত সাধনের সময় তাঁহাব পূর্বপ্রতীবের
আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগশিবানীর উচ্ছিষ্ট শহণ।
দম্বা সময়ে সময়ে শিবারূপ পরিগ্রহ করিয়া
থাকেন শুনিয়া এবং কুরুরকে ভৈরবের বাহন জানিয়া. ঠাকুর
ঐকালে তাহাদের উচ্ছিফ্ট খাছ্যকে পবিত্রবোধে গ্রহণ করিতেন!
মনে কোনরূপ দ্বিধা বোধ হইত না!

শ্রীশ্রীজগদন্ধার পাদপদ্মে দেহ, মন, প্রাণ—নিজ সর্বরম্ব,
আপনাকে জানান্ত্রি- অন্তরের সহিত আহুতি প্রদান করিয়া,
ব্যাপ্ত দর্শন।
ঠাকুর ঐকালে আপনাকে অন্তরের বাহিরে
নিরস্তর জ্ঞানাগ্রিপরিব্যাপ্ত দেখিতেন।

কুণ্ডলিনী জাগরিত হইয়া মস্তকে উঠিতেছে এবং মূলাধারাদি
সহস্রার পর্যান্ত পদ্মসকল উদ্ধমুখ ও পূর্ণপ্রস্ফুটিত হইতেছে,
এবং উহাদিগের একের পর অন্ত যেমনি
কুণ্ডলিনী-জাগরণ
প্রস্ফুটিত হংতেছে, অমনি অপূর্বব অনুভব্সমূহ
অন্তরে উদিত হইতেছেণা—এবিষয় ঠাকুর

শুক্রভাব, পূর্বাদ্ধ— ১ন অব্যায়, ১৯—৩৮ পৃষ্ঠা ও দ্বিতায় অব্যায়
 ৮১—৯২ পৃষ্ঠা। † শুক্রভাব, পূর্বাদ্ধ—২য় অব্যায়, ৬৩—৬৭ পৃষ্ঠা।

এই সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন—এক জ্যোতি-র্ম্ময় দিব্য পুরুষমূর্ত্তি স্থয়ুম্মার মধ্য দিয়া ঐ সকল পদ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিয়া উহাদিগকে প্রস্ফুটিত কুরাইয়া দিতেছেন!

স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের এককালে ধ্যান করিতে বসিলেই সম্মুখে স্থরহৎ বিচিত্র জ্যোতির্ম্ময় একটা ত্রিকোণ স্বতঃ সমুদিত হইত এবং ঐ ত্রিকোণকে জাবন্ত বলিয়া তাঁহার বোধ হইত! একদিন দক্ষিণেশরে আসিয়া ঠাকুরকে ঐ বিষয় বলায়, তিনি বলিয়াছিলেন, —"বেশ, বেশ, তোঁর ব্রহ্মযোনি দর্শন হইয়াছে; বিল্লমূলে সাধনকালে আমিও ঐরূপ দেখিতাম এবং উহা প্রতিমূহূর্ত্তে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রস্ব করিতেছে, দেখিতে পাইতাম।"

ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পৃথক্ পৃথক্ যাবতীয় ধ্বনি একত্রীভূত হইয়া
এক বিরাট্ প্রণবধ্বনি প্রতিমূহূর্ত্তে জগতের সর্বত্র স্বতঃ উদিত
হইতেছে—এবিষয় ঠাকুর এই কালে প্রত্যক্ষ
করিয়াছিলেন। আমাদিগের কেহ কেহ বলেন,
এই কালে তিনি প্রশু পক্ষা প্রভৃতি মনুষ্যেত্র জন্তুদিগের ধ্বনিসকলের যথাযথ অর্থবাধ যে করিতে পারিতেন—একথা তাঁহারা
ঠাকুরের শ্রীমূথে শুনিয়াছেন।

স্ত্রাযোনির মধ্যে ঠাকুর এই কালে এ এ জ্রামানির মধ্যে ঠাকুর এই কালে এ জ্রাজ্যান্ত ক্লাগারে ৮দেখিয়াছিলেন।

এই কালের শেষে ঠাকুর আপনাতে অণিমাদি সিদ্ধি বা বিভৃতির আবির্ভাব অন্তুভব করিয়াছিলেন এবং নিজ ভাগিনেয় ফদয়ের পরামর্শে ঐ সকল প্রয়োগ করিবার ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট একদিন জানিতে যাইয়া দেখিয়াছিলেন.

উহারা বেশ্যা-বিষ্ঠার তুল্য হেয়্ও সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ঠাকুর বলিতেন,— এরূপ দর্শন করিয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধাইয়ের নামে তাঁহার ঘুণার উদ্য় হয়!

ঠাকুরের অণিমাদি সিদ্ধিসকলের অন্তত্তব-প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের মনে উদিত হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি পঞ্চবটীতলে নির্জ্জনে একদিন আহ্বান করিয়া অষ্ট্রসিদ্ধিসম্বন্ধে ঠাকুরের ধামী বিবেকানশের বলিয়াছিলেন,—'ভাখ, আমাতে প্রসিদ্ধ অফ্ট-সহিত কথা। সিদ্ধি উপস্থিত রহিয়াছে: কিন্তু আমি ঐ সকলের কখন প্রয়োগ করিব না, একথা বহুপূর্ব্ব হইতে নিশ্চয় করিয়াছি-—উহাদিগের প্রয়োগ করিবার কোনরূপ আবশ্রকতাও দেখি না: তোকে ধর্ম্মপ্রচারাদি অনেক কার্য্য করিতে হইবে. তোকেই ঐ সকল দান করিব, স্থির করিয়াছি —গ্রহণ কর।' স্বামিজী তত্নত্তরে জিজ্ঞাসা করেন,—'মহাশয়, ঐ সকল আমাকে ঈশরলাভে কোনরূপ সহায়তা করিবে কি ?' পরে ঠাকুরের উত্তরে যখন বুঝিলেন, উহারা ধর্ম্মপ্রচারাদি কার্য্যে কিছ্দুর পর্য্যন্ত সহায়তা করিতে পারিলেও, ঈশ্বরলাভে কোনরূপ সহায়তা করিবে না. তখন তিনি ঐ সকল গ্রহণে অসম্মত হইলেন। স্বামিজী বলিতেন,—তাঁহার ঐরূপ আচরণে ঠাকুর তাঁহার উপর অধিকতর প্রসন্ন হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীজগন্মাতার মোহিনী-মায়ার দর্শন করিবার ইচ্ছা মনে
সমুদিত হইয়া ঠাকুর এইকালে দর্শন করিয়ামোহিনীমায়া দর্শন।
ছিলেন—এক অপূর্বস্থেন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি—গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিতা হইয়া, ধারপদবিক্ষেপে পঞ্চবটীতে আগগনন
করিলেন। ক্রমে দেখিলেন, ঐ রমণী পূর্ণগর্ভা; পরে দেখিলেন,
ঐ রমণী তাঁহার সম্মুখেই স্থানর কুমার প্রসব করিয়া, তাহাকে

কত স্নেহে স্তম্যদান করিতেছেন; পরক্ষণে দেখিলেন, রমণী কঠোর করালবদনা হইয়া উঠিয়া, ঐ শিশুকে মুখমধ্যে গ্রহণ করিয়া, চর্ববণ ও গ্রাস করিলেন এবং পরে পুনরায় গঙ্গাগর্ভে প্লবিষ্টা হইলেন।

পূর্বের দর্শনসকল ভিন্ন ঠাকুর এই কালে দশভুজা হইতে দিভুজা পর্যান্ত কত যে দেবীমূর্ত্তি প্রভাক্ষ নাড় শার্ন্তির সৌলর্যা।
করিয়াছিলেন, তাহার ইয়তা হয় না উহাদিগের মধ্যে কোন কোনটা আবার তাহার সহিত বাক্যালাপে প্রবুত্তা হয়য়া, তাহাকে নানাভাবে উপদেশাদি প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মূর্ত্তিকমূহের সকলগুলিই অপূর্ববহুরপা হইলেও, শ্রীশ্রীরাজনরাজেশরী বা বোড়শী মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যের সহিত তাহাদিগের যে ত্লনাই হয় না—একথাও আমরা তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন,—'বোড়শী বা ত্রিপুরামূর্ত্তির অঙ্গ হইতে রূপসান্দর্য্য যেন গলিত হইয়া তাহার চতুর্দিকে পতিত ও ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হইতে দেখিয়াছিলাম!' এতন্তির ভৈরবাদি দেবযোনিসম্ভব নানা পুরুষসকলের দর্শনও ঠাকুর এই সময়ে পাইয়াছিলেন।

অলোকিক দর্শন ও অনুভবসকল ঠাকুরের জীবনে তন্ত্রসাধন-কাল হইতে নিত্য এতই উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহাদের সম্যক্ উল্লেখ করা মনুষ্যশক্তির সাধ্যাতীত বলিয়া আমাদিগের প্রতীতি হইয়াছে। অতএব ঐ উভামে অধিক কালক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন।

তন্ত্রোক্ত-সাধনকাল হইতে ঠাকুরের সুধুমাদ্বার পূর্ণভাবে
তন্ত্রসাধনে সিদ্ধিলাভে উন্মোচিত হইয়া, তাঁহার বালকবৎ অবস্থায়
ঠাকুরের দেহবোধ- স্থপ্রতিষ্ঠিত হইবার কথা আমরা তাঁহার
রাহিত্য ও বালকভাব
প্রাপ্তি। শ্রীমুখে শুনিয়াছি। এই কালের শেষভাগ
হইতে তিনি পরিহিত বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্রাদি; চেটা

করিলেও, সর্ববদা অঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না। তাঁহার অজ্ঞাতসারে ঐ সকল কখন কোথায় যে পড়িয়া যাইত, তাহার অসুভব হইত না! শ্রীশ্রীজগদম্বার শ্রীপাদপদ্মে মন সতত নিবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার শরীর-বোধ না থাকাই যে উহার হেতু, তাহা আর বলিতে হইবে না। নতুবা স্বেচ্ছাপূর্ববক তিনি যে কখন ঐরপ করেন নাই, বা অন্যত্রদৃষ্ট পরমহংসদিগের ন্যায় উলঙ্গ থাকিতে অভ্যাস করেন নাই—একথা, আমরা তাঁহার শ্রীমুখে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন,—ঐসকল সাধনশেষে তাঁহার সকল পদার্থে অবৈতবুদ্ধি এত অধিক বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, বাল্যাবিধি তিনি যাহাকে হেয় নগণী বস্তু বলিয়া পরিগণনা করিতেন, তাহাকেও মহা পবিত্র বস্তুসকলের সহিত তুল্য দেখিতেন! বলিতেন,—"তুলসীগাছ ও সজ্বে খাড়া এক বোধ হইত।"

আবার, এই কাল হইতে ঠাকুরের অক্সকান্তি কয়েক বৎসর
পর্যান্ত এত অধিক প্রবন্ধ হইয়াছিল যে, তিনি
তন্ত্রসাধনকালে
ঠাকুরের অক্সকান্তি।
হইয়াছিলেন। নিরভিমান ঠাকুরের উহাতে
নিরস্তর এতই বিরক্তির উদয় হইত যে, তিনি দিব্যকান্তি পরিহারের জন্ম শ্রীশ্রীজগদস্বার নিকট অনেক সময় প্রার্থনা করিয়া
বলিতেন,—'মা, আমার এ বাহ্ম রূপে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই,
উহা লইয়া তুই আমাকে আন্তরিক আধ্যাত্মিক রূপ প্রদান কর্!'
তাঁহার ঐক্সপ প্রার্থনা যে কালে পূর্ণ হইয়াছিল, একথা আমরা
পাঠককে অন্তর্ত্র বলিয়াছি।
\*\*

গুরুভাব, পূর্বার্ক—সপ্তম অধ্যায়, ১৯৪—১৯৭ পৃষ্ঠা দেখ।

তস্ত্রোক্ত সাধনে ব্রাহ্মণী যেমন ঠাকুরকে সহায়তা করিয়াছিলেন, ঠাকুরও তদ্রপ ব্রাহ্মণীর আধ্যাত্মিক
ভিরবী ব্রাহ্মণী

শীপ্রীযোগমায়র অংশ জীবন পূর্ণ করিতে উত্তরকালে বিশেষ সহায়তা
ছিলেন। করিয়াছিলেন। তিনি ঐরপ না করিলে,
ব্রাহ্মণী যে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিতা হইতে পারিতেন না, একথার
আভাস আমরা পাঠককে অন্যত্র দিয়াছি।# ব্রাহ্মণীর নাম
যোগেশ্বরী ছিল, এবং ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীশ্রীযোগমায়ার অংশসম্ভূতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।

তন্ত্রসাধনপ্রভাবে দিব্যশক্তি লাভ করিয়া ঠাকুরের অন্য এক বিষয়ের উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, পরে, বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকটে ধর্মশক্তি লাভের জন্ম উপস্থিত হইয়া কৃতার্থ হইবে,। পরম অনুগত শ্রীযুত মথুর এবং হাদয় প্রভৃতিকে তিনি ঐ উপলব্ধির কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীযুত মথুর তাহাতে বলিয়াছিলেন, 'বেশ ত বাবা, সকলে মিলিয়া তোমাকে লইয়া আনন্দ করিব।'

## দ্বাদশ অধ্যায়।

জটাধারী ও বাৎসল্যভাব সাধন।

সন ১২৬৭ সালের শেষ ভাগে পুণ্যবতী রাণী রাসমণির দেহ-ত্যাগের পরে ভৈরবী শ্রীমতী যোগেশ্বরী দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন করিয়াছিলেন—একাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন ১২৬৯

श्वक्रकाव—शृक्षार्क, षष्ट्रेम ष्रशास, २८०—२८१ शृष्टी (मथ ।

সাল পর্যান্ত ঠাকুর তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহে বিশেষভাবে প্রবর্ত্তিত হয়েন। তন্ত্রসাধনসকলের অনুষ্ঠানকালে মথুর বাবুই ঠাকুরের সেবা ধিকার লাভ করিয়। ধ**ন্য হইয়াছিলেন। বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা** শ্রীযুত মথুর ঐকালের পূর্বের ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব ঈশারানুরাণ, অদ্ভুত সংযম এবং জ্বলস্ত ত্যাগবৈরাগ্য সম্বন্ধে যেমন দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন, তন্ত্রসাধনকালে সেইরূপ, তাঁহাতে অলোকিক বিভূতি-সকলের বারম্বার প্রকাশ দেখিতে পাইয়া মথুরের অনুভব ও তাঁহার দৃঢ়ধারণা হইয়াছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-আচরণ। বিগ্রহাবলম্বনে তাঁহার ইফটেদেবীই তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইয়া তাঁহার সেবা লইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া তাঁহাকে সর্ববিষয়ে রক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহার প্রভুত্ব ও বিষয়াধিকার সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাকে দিন দিন অশেষ মর্য্যাদা ও গৌরবসম্পন্ন করিয়া তুলিতেছেন। মথুরামোহন তখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহাতেই সিদ্ধকাম হইতেছিলেন এবং ঠাকুরের কুপালাভে আপনাকে বিশেষভাবে দৈবসহায়বান্ বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন। স্নুতরাং ঠাকুরের সাধনানুকূল দ্রব্যসমূহের সংগ্রহে এবং তাঁহার অভিপ্রায়-মত দেবসেবার্থে বা অত্য কোন সৎকার্য্যামুষ্ঠানে মথুরের বহুল অর্থ ব্যয় করাতে কিছুই বিচিত্রতা ছিল না।

তদ্রোক্ত সাধনসহায়ে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রকাশ দিন দিন যত বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাঁহার শ্রীপদাশ্রয়ী মথুরের সর্ববিষয়ে উৎসাহ, সাহস এবং বল ততই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঈশুরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার আশ্রয় ও কৃপালাভে ভক্ত নিজ হৃদয়ে যে

<sup>.</sup> গুরুভাব, পূর্বার্দ্ধ—৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৭৮—১৮০পৃষ্ঠা।

অপূর্বে উৎসাহ এবং বলসঞ্চার অমুভব করেন, মথুরের অমু ভৃতিও এখন তাদৃশী হইয়াছিল। তবে রজোগুণা সংসারা মথুরের ভক্তি ঠাকুরের সেবা ও পুণ্যকার্য্যসকলের অমুষ্ঠানমাত্র করিয়াই পরিতুষ্ট থাকিত, আধ্যাত্মিক রাজ্যে অধিকদূর অগ্রসর হইতে চাহিত না। ঐরূপ না হইলেও কিন্তু মথুরের মন তাঁহাকে একথা স্থির বুঝাইয়াছিল যে, ঠাকুরই তাঁহার বল, বুদ্ধি, ভরদা, তাঁহার ইহকাল পরকালের সম্বল, এবং তাঁহার বৈষ্ট্যিক উন্নতি ও পদম্য্যাদা লাভ প্রভৃতির মূলাভূত কারণ।

ঠাকুরের কুপালাভে মথুর যে এখন. আপনাকে বিশেষ স্প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের পরিচয় আমরা তাঁহার এই কালামুষ্ঠিত কার্য্যে পাইয়া থাকি। "রাণী রাসমণির জীবন বৃত্তান্ত" শীর্ষক প্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীযুত মথুরামোহন এই কালে (সন ১২৭০ সালে) দক্ষিণেশরে বহুব্যয়সাধ্য অন্ধমেরু ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সদয় বলিতেন, এই ব্রতকালে তিনি প্রভূত স্বর্ণ রোপ্যাদি ব্যতীত সহস্র মন চাউল মথুরের অন্ধমেরু ও সহস্র মন তিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দান ব্রাহ্মগান।
করিয়াছিলেন এবং প্রসিদ্ধা গায়িকা সহচরীর

কীর্ত্তন ও রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান প্রভৃতি কিছুকালের জন্য নিযুক্ত করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে উৎসবক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। হৃদয় একথাও বলিতেন যে, ঐ সকল গায়ক-গায়িকাদিগের ভক্তিরসাশ্রিত সঙ্গীত শ্রবণে ঠাকুরকে মৃত্ত্যমূত্তঃ ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইতে দেখিয়া শ্রীযুত্ত মথুর, ঠাকুরের পরি-ভৃপ্তির তারতম্যকেই তাহাদিগের গুণপনার পরিমাপকস্বরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া বহুমূলা শাল, রেশমা বস্ত্র এবং শত শত মৃদ্রা তাহাদিগকে পারিভোষিকস্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুত মথুরের ঐরপে অশ্বনেক ব্রতান্মন্তানের কিছু পূর্বের ঠাকুর বর্জমান রাজসভার তাৎকালিক প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মলোচনের অশেষ গুণগ্রাম ও নিরভিমানিতায় আরুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, অন্ধ্রন্থ ব্রত্তকালে আহূত পণ্ডিতসভাতে ঐ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে আনয়ন ও দান গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত শ্রীযুত পদ্মলোচনের ক্সহিত মথুরের বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। ঠাকুরের ঠাকুরের সালাং। প্রতি তাঁহাকে বিশেষ ভক্তিসম্পন্ন জানিতে পারিয়া মথুরামোহন হদ্দয়ের দ্বারা উক্ত পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। শ্রীযুত পদ্মলোচন কিন্তু মথুরের সাদর নিমন্ত্রণ ঐকালে রক্ষা করিতে পারেন নাই। পদ্মলোচন পণ্ডিতের কণা আমরা পাঠককে অন্তত্র সবিস্তারে বলিয়াছি।

তান্ত্রিক সাধনসমূহ অনুষ্ঠানের পর ঠাকুর বৈষ্ণব মতের সাধনসকলে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঐরূপ হইবার ক্তকগুলি স্বাভাবিক কারণ আমরা অনুসন্ধানে পাইয়া থাকি। প্রথম, ভক্তিমতী ভৈরবী ব্রাহ্মণী—বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনসমূহে স্বয়ং পারদর্শিনা ছিলেন এবং ঐ ভাবসকলের অক্সতমকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ং অনেককাল অবস্থান করিতেন। নন্দরাণী শ্রীমতী যশোদার ভাবে তন্ময় হইয়া ঠাকুরকে বালগোপাল জ্ঞানে তাঁহার ভোজন করাইবার কথা আমরা ইতিপূর্বেব বলিয়াছি। অতএব বৈষ্ণব মত সাধন বিষয়ে ঠাকুরকে তাঁহার উৎসাহ প্রদান করা বিচিত্র নহে। দ্বিতীয়, বৈষ্ণব-কুল-সম্ভূত ঠাকুরের বৈষ্ণব ভাবসাধনে অনুরাগ থাকা স্বাভাবিক। কামারপুকুর অঞ্চলে

গুরুভাব, উত্তরাদ্ধ—২য় অধ্যায়, ৯২—৯৮ পৃষ্ঠা।

ঐসকল সাধন বিশেষ ভাবে প্রচলিত থাকায় উহাদিগের প্রতি তাঁহার শ্রন্ধাসম্পন্ন হইবার বাল্যকাল ঠাকরের বৈক্ষব মতের সাধনসমূহে এবুত্ত বিশেষ স্থযোগ ছিল। তৃতীয় এবং সর্ববাপেক। হইবার কারণ। বিশিষ্ট কারণ, ঠাকুরের ভিতর আজীবন পুরুষ এবং দ্রী উভয়বিধ প্রকৃতির অদৃষ্টপূর্বর সন্মিলন। উহাদিগের একের প্রভাবে তিনি সিংহপ্রতিম নির্ভীক বিক্রম-শালী, সর্ববিষয়ের মূলকারণাম্বেষী, কঠোর পুরুষপ্রবর-রূপে আমাদের নয়নে প্রতিভাত হইতেন, এবং অন্তের প্রকাশে. ললনাজনস্থলভ অসামান্ত কোমল-কঠোর স্বভাববিশিষ্ট হইয়া তিনি নিজ হার্পায়ের মধ্য দিয়া জগতের যাবতীয় বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতে ও পরিমাণ করিতে প্রবুত্ত হইতেন, কতকগুলি বিষয়ে স্বভাবতঃ তাব্র অনুবাগসম্পন্ন ও অন্য কতকগুলিতে ঐরূপে বিরাগসম্পন্ন হইতেন এবং ভাবসংযুক্ত হইলে অশেষ ক্লেশ হাস্তমূখে বহন করিতে পারিলেও ইতরসাধারণের নাায় ভাববিহান হইয়া কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন না।

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর বৈষ্ণব তদ্ধোক্ত শাস্ত, দাস্থা, এবং কখন কখন শ্রীকৃষ্ণসেখা শ্রীদাম স্থদামাদি ব্রজ-বালকগণের ন্যায় সখ্যভাবাবলম্বনে সাধন ও উপাসনায় স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হইয়া ঐ সকলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র-গতপ্রাণ মহাবীরকে আদর্শজ্ঞানে দাস্থভক্তি অবলম্বনে তাঁহার কিছুকাল অবস্থিতি এবং জনকনন্দিনী, জনমত্বঃখিনী সীতার দর্শনিলাভ প্রভৃতি কথা পাঠকের স্মরণ বাৎসল্য ও মধ্রভাব গাধনের পূর্বে ঠাকুরের থাকিবে। অতএব বৈষ্ণবাচার্য্যগণনিষেবিত ভিতর শ্রীভাবের উদয়। বাৎসল্য ও মধুর রসাম্রিত মুখ্য ভাবদ্বয়

প্রক্রভাব, পূর্বাদ্ধ — ৭ম অধ্যায়, ১৯৩ – ২০১পৃষ্ঠা।

সাধনেই তিনি এখন মনোনিবেশ করিয়াছিলেন . দেখিতে পাওয়া যায়, এই কালে তিনি আপনাকে শ্রীশ্রীজগন্মাতার সখীরূপে ভাবনা করিয়া চামরহস্তে তাঁহাকে বীজনে নিযুক্ত আছেন, শরৎ-কালীন দেবীপূজাকালে মথুরের কলিকাতাস্থ বাটীতে উপস্থিত হইয়া রমণীজনোচিত সাজে সজ্জিত ও কুলন্ত্রীগণপরিবৃত হইয়া সময়ে স্বৰ্য়ং যে প্ৰংদেহবিশিষ্ট, একথা বিশ্বত ইইতেছেন।\* আমরা যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মসকাশে যাইতে আরম্ভ করিয়াছি, তথনও তাঁহাতে সময়ে সময়ে প্রকৃতি-ভাবের উদয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু তখন উহার এই কালের মত এত স্থুদীর্ঘকালব্যাপী অবস্থান হইত না। ঐক্লপ হইবার আবশ্যকতাও ছিল না। কারণ স্ত্রী-প্রং-প্রকৃতিগত যাবতীয় ভাব এবং ভাবাতীত অদ্বৈতভাবমুখে ইচ্ছাম্ত করা এী এজগদম্বার কুপায় তাঁহার তখন সহজ্ব হইয়া দাঁডাইয়া-ছিল এবং সমীপাগত প্রত্যেক ব্যক্তির কলাণেসাধনের জন্ম ঐ সকল ভাবের যেটীতে যতক্ষণ ইচ্ছা তিনি অবস্থান করিতেছিলেন। সে যাহা হউক, ঠাকুরের সাধনকালের মহিমা হৃদয়প্তম করিতে হইলে পাঠককে কল্পনাসহায়ে সর্ববাগ্রে অমুধ্যান করিয়া দেখিতে হইবে. তাঁহার মন, জন্মাবধি কীদৃশ কিরপ ছিল তছিবয়ের . অসাধারণ ধাতুতে গঠিত থাকিয়া সংসারে নিতা বিচরণ করিত এবং আধ্যাত্মিক আলোচনা। রাজ্যের প্রবল বাত্যাভিমুখে পতিত হইয়া বিগত আট বৎসরে উহাতে কিরূপ পরিবর্ত্তনরাজি উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি, ১২৬২ সালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে

শুরুভাব, পুর্বার্দ্ধ – १ম অধ্যায়, ১৯৩—২০১ পৃষ্ঠা।

যখন তিনি প্রথম পদার্পণ করেন এবং উহার পরেও কিছুকাল সরলভাবে বিশাস করিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহার পিতৃপিতামহগণ যেরূপে সৎপথে থাকিয়া সংসারধর্ম্ম প্মলন করিয়া আসিয়াছেন, তিনিও ঐরূপ করিবেন। আজন্ম অভিমানরহিত তাঁহার মনে একথা একবারও উদয় হয় নাই যে. তিনি সংসারের অন্য কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে বড বা বিশেষগুণসম্পন্ন। কিন্তু কাৰ্য্যক্ষেত্ৰে অবতাৰ্ণ হইয়ী তাঁহার অসাধারণ বিশেষত্ব প্রতি পদে প্রকাশিত হইয়া পড়িতে লাগিল। এক অপূর্বব দৈবী শক্তি যেন প্রতিক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সংসারের রূপরসাদি প্রত্যেক বিষয়ের অনিতাত্ব ও অকিঞ্চিৎকরত্ব উচ্ছল বর্ণে চিত্রিত করিয়া তাঁহার নয়নসম্মুখে ধারণপুর্ববক তাঁহাকে সর্ববদা বিপরীত পথে চালিত করিতে লাগিলেন। স্বার্থশূন্য সত্যমাত্রামুসন্ধিৎস্থ ঠাকুর উহার ইঙ্গিতে চলিতে ফিরিতে শীঘ্রই আপনাকে অভ্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। পার্থিব ভোগা-বস্তুসকলের কোনটা লাভ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে প্রবল থাকিলে ঐরপ করা তাঁহার যে, স্থকঠিন হইত একথা বুঝিতে পারা যায়।

সর্বব বিষয়ে ঠাকুরের আজীবন আচরণ স্মারণ করিলেই
আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত কথা হৃদয়ন্তম হইবে। সংসারে প্রচলিত
বিভাভ্যাসের উদ্দেশ্য, 'চাল কলা বাঁধা' বা
ঠাকুরের মনে সংস্কারবন্ধন কত অন্ন হিল।
আর্থোপার্জ্জন বুঝিয়া তিনি লেখাপড়া শিখিলেন
না—সংসার্যাত্রানির্ববাহে সাহায্য হইবে বলিয়া

পূজকের পদ গ্রহণ করিয়া দেবোপাসনার অন্যোদেশ্য বুঝিলেন এবং ঈশ্বরলাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন—সম্পূর্ণ সংযমেই ঈশ্বরলাভ একথা বুঝিয়া বিবাহিত হইলেও কায়মনোবাক্যে কথন স্ত্রীগ্রহণ করিলেন না—সঞ্চয়শীল ব্যক্তি ঈশ্বরে পূর্ণনির্ভর- বান্ হয় না ব্ঝিয়া কাঞ্চনাদি দ্রের কথা, সামান্ত পদার্থসকল সঞ্চয়ের ভাৰও মন হইতে এককালে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন — এরূপ অনেক কথাই ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়। ঐ সকল কথার অনুধাবনে বুঝিতে পারা যায়, ইতরসাধারও জীবের মোহকর সংস্কারবন্ধনসকল তাঁহার মনে বাল্যাবিধি কতদূর অসামান্ত অল্ল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, ঠাকুরের ধারণাশক্তি এত প্রবল ছিল যে, তাহার সম্মুখে তাঁহার পূর্ববসংস্কারসকল মস্তকোত্তলন করিয়া ভাঁহাকে লক্ষ্য প্রস্তি করাইতে কথন সমর্থ হইত না।

তন্তির আমরা দেখিয়াছি, বাল্যকাল হইতে ঠাকুর শ্রুতিধর ছিলেন। যাহা একবার শুনিতেন, তাহা আমুপূর্বিক আরুত্তি করিতে পারিতেন এবং তাঁহার স্মৃতি উহা সাধনায় শ্রব্ত হইবার পুর্বের ঠাকুরের মন চিরকালের জন্ম ধারণ করিয়া, থাকিত। কিরপ গুণসম্পন্ন বাল্যকালে রামায়ণাদি কথা, গান এবং যাত্রা ছিল। প্রভৃতি একবার শ্রাবণ করিবার পরে ঠাকুর বয়স্থাগণকে লইয়া কামারপুকুরের গোঠে ব্রজে ঐ সকলের কিরূপে পুনরাবৃত্তি করিতেন, তদ্বিষয় পাঠকের জানা আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, অদৃষ্টপূর্বব সত্যানুরাগ, শ্রুতিধরত্ব এবং সম্পূর্ণ ধারণারূপ সম্পত্তিনিচয় পূর্বব হইতে নিজস্ব করিয়া ঠাকুর সাধকজীবনে প্রবিষ্ট হইয়া-ছিলেন। যে অনুবাগ, ধারণা প্রভৃতি গুণসমূহ আয়ত্ত করা সাধারণ সাধকের জীবনপাতী চেফীতেও স্থসাধ্য হয় না, ঠাকুর সেই গুণসকলকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়া সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। স্থতরাং সাধনরাজ্যে সল্প-কালমধ্যে তাঁহার সমুধিক ফললাভ করা বিচিত্র নহে।

সাধনকালে কঠিন সাধনসমূহে তিনি তিন দিনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, একথা তাঁহার নিকটে শ্রবণ করিয়া অনেক সময়ে আমরা যে, বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়াছি, তাহার কারণ জাহার অসামান্ত মানসিক গঠনের কথা আমরা তখন বিন্দুমাত্র হৃদয়ক্ষম করিতে পারি নাই।

ঠাকুরের জীবনের কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিলে পাঠক আমাদিগের পূর্বেবাক্ত কথা বুঝিতে পারিবেন। মানসিক গঠনের দৃষ্টাম্ব সাধনকালের প্রথমে ঠাকুর নিত্যানিত্যবস্তু-ও আলোচনা: বিচারপূর্ব্বক 'টাক৷ মাটি—মাটি টাকা' বলিতে বলিতে মুত্তিকাসহ কয়েকখণ্ড মুদ্রা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন— অমনি তৎসহ যে কাঞ্চনাসক্তি মানবমনের অন্তস্তল পর্য্যস্ত আপন অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে. তাহা চিরকালের নিমিত্ত তাঁহার মন হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে বিসৰ্জ্জিত হইল! সাধারণে যে স্থানে গমনপূর্বক স্নানাদি না করিয়া আপনাদিগকে শুচি জ্ঞান করে না, সেই স্থান তিনি স্বহস্তে মার্জ্জনা করিলেন--অমনি তাঁহার মন, জন্মগত জাত্যভিমান পরি-ত্যাগপূর্বক চিরকালের নিমিত্ত ধারণা করিয়া রাখিল, সমাজে অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত ব্যক্তিসমূহাপেক্ষা সে কোন অংশে বড় নহে ! জগদন্বার সন্তান বলিয়া আপনাকে ধারণা করিয়া ঠাকুর যেমন শুনিলেন তিনিই ''স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎস্থ"—অমনি আর কখন স্ত্রীজাতির কাহাকেও অন্য চক্ষে দেখিয়া তাঁহার সহিত দাম্পতাসম্বন্ধে সম্বন্ধ হইতে পারিলেন না !—এ সকল বিষয়ের অনুধাবনে স্পষ্ট বুঝা যায়, অসামান্য ধারণাশক্তি না থাকিলে ঠাকুর ঐক্লপ ফলসকল কখন লাভ করিতে পারিতেন °না। ঠাকুরের জাবনের ঐ সকল কথা শুনিয়া আমরা যে, বিশ্বিত হই, অথবা সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না, তাহার কারণ
—আমরা ঐ সময়ে আমাদিগের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত
করিয়া দেখিতে পাই যে, ঐরূপে মৃত্তিকাসহ মুদ্রাখণ্ড সহস্রবার
জলে বিসর্জ্জন করিলেও আমাদিগের কাঞ্চনাসক্তি যাইবে
না—সহস্রবার কদর্য্য স্থান ধৌত করিলেও আমাদের মনের
অভিমান ধৌত হইবে না এবং জগজ্জননীর রমণীরূপে প্রকাশ
হইয়া থাকিবার কথা আঙ্গীবন শুনিলেও কার্য্যকালে আমাদিগের
রমণীমাত্রে মাতৃজ্জানের উদয় হইবে না! আমাদিগের ধারণাশক্তি পূর্ববৃত্তত কর্ম্মসংস্কারে নিতান্ত নিগড়বদ্ধ রহিয়াছে
বলিয়া চেন্টা করিয়াও আমরা ঐ সকল বিষয়ে ঠাকুরের স্থায়
ফললাভ করিতে পারি না। সংযমরহিত, ধারণাশৃন্য, পূর্ববসংস্কারপ্রবল মন লইয়া আমরা ঈশ্বলাভ করিতে সাধনরাজ্যে প্রবিষ্ট
হইয়া থাকি—ফলও স্কুতরাং তজ্ঞপ হয়।

ঠাকুরের ন্যায় অপূর্বব শক্তিবিশিষ্ট মন সংসারে চারি পাঁচ শত বৎসরেও এক আধটা আসে কিনা, সন্দেহ। সংযমপ্রবীণ, ধারণা-কুশল, পূর্ববসংস্কার-নির্জীব সেই মন ঈশ্বরলাভের জন্ম অদৃষ্টপূর্বব অমুরাগ-ব্যাকুলতা-তাড়িত হইয়া আট বৎসর কাল আহারনিদ্রা-ত্যাগপূর্ববক শ্রী শ্রীজ্ঞগন্মাতার পূর্ণদর্শন লাভের জন্ম সচেষ্ট থাকিয়া কতদূর শক্তিসম্পন্ন হইয়া ছিল ও কিরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করিয়া-ছিল, তাহা আমাদের মত মনের কল্পনায় আনয়ন করাও অসম্ভব।

আমরা ইতিপূর্বের বলিয়াছি, রাণী রাসমণির মৃত্যুর পর
দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে শ্রীশ্রীক্ষগদন্থার সেবার
ঠাকুরের অফুজার
মথ্রের সাধুসের।
শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ মথুরামোহন ঐ সেবার জন্ম
নিয়মিত ব্যয় করিতে কুষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, অনেকৃ সময়ে

ঠাকুরের নির্দ্দেশে ঐবিষয়ে অনেক অধিক ব্যয় করিতেন। দেবদেবীসেবা ভিন্ন সাধুভক্তের সেবাতে তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। কারণ, ঠাকুরের শ্রীপদাশ্রয়ী মথুর তাঁহার শিক্ষায় ষাধুভক্তগণকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সেজন্য দেখা যায়, ঠাকুর যখন এইকালে তাঁগাকে সাধুভক্তদিগকে অমদান ভিন্ন দেহরক্ষার উপযোগী বস্ত্র কম্বলাদি ও নিতাবাবহার্যা কমগুলু প্রভৃতি জলপাত্র দানের ব্যবস্থা করিতে বলৈন তখন ঐ বিষয় স্থচারুর্ন্ধপে সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি ঐ সকল পদার্থ ক্রেয় করিয়া কালীবাটীর একটী গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখেন এবং ঐ নূতন ভাণ্ডারের দ্রব্যসকল ঠাকুরের আদেশানুসারে বিভরিত হইবে, কর্ম্মচারীদিগকে এইরূপ বলিয়। দেন। আবার, উহার কিছকাল পরে সকল সম্প্রদায়ের সাধুভক্তদিগকে সাধনার অমুকুল পদার্থসকল দান করিয়া তাঁহাদিগের সেবা করিবার অভিপ্রায় ঠাকুরের মনে উদিত হইলে, মথুর তদ্বিষয় জানিতে পারিয়া উহারও বন্দোবস্ক করিয়া দেন। সম্ভবতঃ সন ১২৬৯ —৭০সালেই মথুরমোহন ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে ঐরূপে সাধুসেবার বহুল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ঐরূপ কার্য্যে রাণী রাসমণির কালীবাটীর অদ্ভত আতিথেয়তার কথা সাধুভক্তগণের মধ্যে সর্ববত্র সমধিক প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। রাণী রাসমণির জীবৎকাল হইতেই কালাবাটী তীর্থপর্য্যটনশীল সাধু-পরিব্রাজকগণের নিকটে পথিমধ্যে কয়েক দিন বিশ্রামলাভের স্থান-বিশেষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিলেও, এখন উহার স্থানম চারিদিকে সমধিক প্রসারিত হইয়া পড়ে এবং সর্ববসম্প্রদায়ভুক্ত সাধকাগ্রাণী সাধুভক্তসকলে ঐ স্থানে উপস্থিত ও আতিথ্যগ্রহণে

প্তরভাব, উত্তরার্দ্ধ—২য় অধ্যায় ৬৫ পৃষ্ঠা।

পরিতৃপ্ত হইয়া উহার সেবা পরিচালককে আশীর্বাদপূর্বক গস্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ঐরপে সমাগত বিশিষ্ট সাধুদিগের কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে যতদূর শুনিয়াছি, তাহা অন্তত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি। \* এখানে তাহার পুনরুল্লেখ- 'জটাধারী' নামক যে রামাইত সাধুর নিকট ঠাকুর রাম-মল্লে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও 'শ্রীশ্রীরামলীলা'-নামক শ্রীরামচন্দের বালবিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন, তাহারই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমনকাল পাঠককে জানাইবার জন্য। সম্ভবতঃ ১২৭০ সালেই তিনি ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি জটাধারীর অদ্ভুত অমুরাগ ও ভালবাসার কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে অনেকবার শ্রবণ জটাধারীর আগমন। করিয়াছি। বালক রামচক্রের মৃত্তিই তাঁহার সমধিক প্রিয় ছিল; এবং শ্রীরামচন্দ্রের ঐরূপ মূর্ত্তির বহুকাল পর্য্যন্ত সামুরাগ সেবায় তাঁহার মন ভাবরাজ্যে আরুচ হইয়া এমন একটা অস্তমুখী তন্ময়াবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে. দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসিবার পূর্নেবই তিনি দেখিতে পাইতেন, শ্রীরামচন্দ্রের জ্যোতিঘন বালবিগ্রহ সত্যসত্যই তাঁহার সম্মুখে আবিভূ তি হইয়া তাঁহার ভক্তিপূত সেবা গ্রহণ করিতেছেন ! প্রথম প্রথম ঐরূপ দর্শন ক্ষণকালের জন্য মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দে বিহ্বল করিত। কালে সাধনায় তিনি যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ঐ দর্শনও তত ঘনীভূত হইয়া বহুকালব্যাপী এবং ক্রমে নিত্য-পরিদৃষ্ট বিষয়সকলের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঐক্লপে ভাবাক্রত্ হইয়া বাল-শ্রীরামচন্দ্রকে একপ্রকার নিতাসহচর-রূপে লাভ করিয়া এরং যদবলম্বনে ঐ দিব্য দর্শন তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল সেই রামলালা বিগ্রহের সেবাতে আপনাকে নিতা নিযুক্ত রাখিয়া, জ্বটাধারী যদৃচ্ছাক্রমে ভারতের নানা তীর্থ পর্যাটন করিয়া ক্রোইতে বেড়াইতে এই সময়ে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রামলালার সেবায় নিযুক্ত জটাধারী যে, বাল-রামচন্দ্রের ভাব-ঘন মূর্ত্তির যখন তখন দর্শন লাভ করেন, একথা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। লোকে দেখিত, তিনি নিত্য সদা-সর্বৰক্ষণ একটী ধাতুময় বালবিগ্রহের সেবা অপূর্বব নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিয়া থাকেন, এই পর্যান্ত। ভাবরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশর ঠাকুরের দৃষ্টি কিন্তু জটাধারীর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই স্থূল যবনিকার অন্তরাল ভেদ করিয়া অন্তরের গৃঢ় রহস্য অবধারণ জটাধারীর সহিত **করিল, এবং উহাতে তিনি জটাধারীর প্র**তি ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বিশেষ শ্রাদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তাঁহার সেবার অনু-কুল যাবতীয় দ্রব্য-সম্ভার তাঁহাকে সাহলাদে যোগাইতে লাগিলেন। তন্তির ঠাকুর তাঁহার নিকটে প্রতিদিন বহুক্ষণ অবস্থান করিয়া, তাঁহার সেবা ভক্তিভরে নিরীক্ষণও করিতে লাগিলেন। জটাধারী শ্রীরামচন্দ্রের যে ভাবঘন দিব্য মূর্ত্তির দর্শন পাইতেন, সেই মূর্ত্তির দিব্যদর্শন পাইয়াছিলেন বলিয়াই যে, ঠাকুর এখন ঐর্নপ করিয়াছিলেন, একথা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি। # জটাধারীর সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ ক্রমে বিশেষ শ্রহ্মাপূর্ণ ঘনিষ্ঠ ভাব ধারণ করিয়াছিল।

আমরা ইতিপূর্বেব বলিয়াছি, ঠাকুর এই সময়ে প্রকৃতিভাবে

<sup>🏻 🔸</sup> শুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ২ম্ব অধ্যায়, ৫৩ পৃষ্ঠা।

ভাবিত হইয়া অনেক কাল অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রীজগদ্দার নিত্যসন্ধিনীরূপে আপনাকে ধারণা করিয়া স্বহস্তে পুষ্পহারাদি গ্রন্থনপূর্বক তাঁহার বেশভূষা করিয়া দেওয়া,গ্রীষ্মাপনোদনের জ্বন্য বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে চামর ব্যজন করা, মথুরকে রলিয়া নূডন নুতন অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাকে পরাইয়া দেওয়া এবং ন্ত্রীবেশ ধারণ-পূর্ববক তাঁহার পরিতৃপ্তির জন্ম তাঁহাকে নৃত্যগীতাদি শ্রবণ করান প্রভৃতি কার্য্যে তিনি এই সময়েই মনোনিবেশ করিয়া-ছিলেন। অবশ্য ঐরপ করিবার প্রবল প্রেরণা তঁ।হার মনে স্বভাবতঃ উদয় হওয়াতেই ঠাকুর এখন ঐরূপ কার্য্যসকলের অমুষ্ঠান করিতেন। জটাধারীর এই কালে আগমনে ও তৎসহ আলাপে ঠাকুরের মনে বৈদেহীবল্লভ শ্রীরাম-চন্দ্রের প্রতি ভক্তি-প্রীতি পুনরুদ্দীপিত হইয়া ঠাকুরের বাৎসল্ভাব সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া। উঠিল। উহার প্রেরণায় তিনি এখন তাঁহার যে ভাবঘন মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিলেন, তাহা শ্রীরামচন্দ্রের শৈশবাবস্থার প্রতিরূপ। অতএব পূর্বেবাক্ত প্রকৃতিভাবের প্রাবলো তাঁহার মন যে এখন ঐ দিব্য শিশুর প্রতি বাৎসন্গ্রসে পূর্ণ হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি ? মাতা নিজ হৃদয়ে শিশুপুত্রের প্রতি যে অপূর্বব প্রীতি ও প্রেমাকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন, ঠাকুর ঐ দিব্য শিশুর প্রতি অন্তরে সেইরূপ আকর্ষণ অন্তুত্ব করিতে লাগিলেন। ঐরপ প্রীতি এবং প্রেমাকর্ষণই যে তাঁহাকে এখন জটাধারার বালবিগ্রহের পার্শ্বে বসাইয়া কিরূপে কোথা দিয়া সময় অতীত হইতেছে তাহা জানিতে দিত না, একথা নিঃসন্দেহ। কারণ, তাঁহার নিজমুখে আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, ঐ অদ্ভূত উচ্ছল শিশু মধুময় নানা বালচেফীদির দারা ভুলাইয়া তাঁহাকে নিজ সকাশে ধরিয়া রাখিতে নিত্য প্রয়াস পাইত, তাঁহার অদর্শনে ব্যথিত হইয়া আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথ নিরীক্ষণ করিত এবং নিষেধ না শুনিয়া তাঁহার সহিত যথাতথা গমনে উল্লভ হইত !

ঠাকুরের উত্তমশীল মন কখন কোন কার্য্যের অর্দ্ধেক নিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিত না। স্থুল কর্মাক্ষেত্রে প্রকাশিত তাঁহার ঐরূপ স্বভাব, সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যের বিষয়সকলের অধিকারেও পরিদৃষ্ট হইত। দেখা যাইত, স্বাভাবিক প্রেরণায় কোন ভাব উপস্থিত হইয়। তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিলে, তিনি উহার চরম সীমা পর্যান্ত উপলব্ধি না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। তাঁহার ঐরূপ স্বভাবের অনুশালন করিয়া কোন কোন পাঠক হয়ত ভাবিয়া অসিবেন, কিন্তু উহা কি ভাল ?— যখন যে ভাব অন্তরে

কোন ভাবের উদয় হুটলে উহার চরম উপলব্ধি করিবার জন্ম তাহার চেষ্টা; ঐরপ করা কর্ত্তবা কি না। উদয় হইবে, তখনই তাহার হস্তের ক্রীড়াপুতল-সরূপ হইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলে মান-বের কখন কি কল্যাণ হইতে পারে ?— চুর্বল মানরের অন্তরে স্থ এবং কু—সকলপ্রকার ভাবই যখন অনুক্রণ উদয় হইতেছে, তখন ঠাকুরের

ঐ প্রকার স্বভাব তাঁহাকে কখন বিপথগামী না করিলেও, সাধারণের অমুকরণীয় হইতে পারে না। কেবলমাত্র স্থভাবসকলই অন্তরে উদিত হইবে, আপনার প্রতি এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করা মানবের কখনই কর্ত্তব্য নহে। স্কৃত্তএব সংযমরূপ রশ্মি দ্বারা ভাবরূপ অশ্বসকলকে সর্ববদা নিয়ত রাখাই মানবের লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

তাঁহাদিগের পূর্বেবাক্ত কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া সম্পূর্ণ ঠাকুরের ছার নির্ভর- স্বীকার করিয়াও, উত্তরে আমাদিগের কিছু শিল সাধকের ভাব-সংযমের আবশুকতা নাই—উহার কারণ। ভোগ-লোলুপ মানব-মনের আপনার প্রতি তেত্তদূর বিশ্বাস স্থাপন কখনও যে কর্ত্তব্য নহে, একথা

অস্মীকার করিবার উপায় নাই। অতএব ইতরসাধারণ মানবের ভাবসংযমনের আবশ্যকতাসম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের উত্থাপন করা নিতান্ত অদূরদৃষ্টি মূঢ় ব্যক্তিরই সম্ভবপর। বেদাদি শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বরকুপায় বিরল কোন কোন সাধকের নিকট সংযম নিঃখাস-প্রখাসের ত্যায় সহজাবস্থা হইয়া দাঁডায় এবং তাঁহাদিগের মন তখন কামকাঞ্চনের আকর্ষণ হইতে এক-কালে মুক্তিলাভ করিয়া কেবলমাত্র স্বভাবসমূহের নিবাসস্থলরূপে পরিণত হয়। ঠাকুরও বলিতেন—শ্রীশ্রীজগদম্বার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ঐরূপ মাদবের মনে তাঁহার কুপায় তখন কোন কুভাবই আর মস্তকোত্তলন করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হয় না—"মা ( শ্রীশ্রীজগদম্বা ) তাহার পা কখনও বেতালে পড়িতে দেন না।" ঐক্লপ অবস্থাবিশিষ্ট মানব তৎকালে তাঁহার অন্তর্গত প্রত্যেক মনোভাবকে বিশ্বাস করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি না হইয়া বরং তদ্মারা অপরের বিশেষ কল্যাণ সংসাধিত হয়। কারণ দেহাভিমানবিশিষ্ট যে ক্ষুদ্র আমিত্বের প্রেরণায় আমরা স্বার্থপর হইয়া জগতের সমগ্র ভোগস্থখাধিকারলাভকেও পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করি না. অস্তরের সেই ক্ষুদ্র আমির ঈশবের বিরাট আমিথে চিরকালের জন্ম বিসর্জ্জিত হওয়ায়, ঐরপ মানবের পক্ষে স্বার্থস্থান্থেষণ তথন এককালে অসম্ভব হইয়া উঠে। বিরাট ঈশরের সর্ববকল্যাণকরী ইচ্ছাই স্ততরাং ঐ মানবের অন্তরে তথন অপরের কল্যাণসাধনের জন্য বিবিধ মনোভাবরূপে সমুদিত হইয়া থাকে। অথবা ঐরূপ অবস্থাপন্ন সাধক তখন 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' একথা প্রাণে প্রাণে অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া নিজ মনোগত ভাবসকলকে বিরাট্ পুরুষ ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়া উহাদিগের প্রেরণায় কার্য্য করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না। এবং ফলেও দেখা যায়, তাঁহাদিগের ঐরপ অনুষ্ঠানে অপরের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। ঠাকুরের ন্যায় অলোকসামান্য মহাপুরুষদিগের উক্তবিধ অবস্থা জীবনের অতি প্রত্যুয়েই আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইজন্ম ঐরপ পুরুষদিগের জীবনেতিহাসে আমরা তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র যুক্তি তর্ক না করিয়া নিজ নিজ মনোগত ভাবসকলকে পূর্ণভাবে বিশাসপূর্বক অনেক সময়ে কার্য্যে অগ্রসর হইতে দেখিতে পাই। বিরাট্ ইচ্ছাশক্তির সহিত নিজ ক্ষুদ্রেচছাকে সর্ববদা ঐরূপে অভিন্ন রাখিয়া, তাঁহারা মানবসাধারণের মনবুদ্ধির অবিষয়ীভূত বিষয়সকল তখন সর্ববদা ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হয়েন। কারণ, বিরাট্ মনে সূক্ষম ভাবাকারে ঐসকল বিষয় পূর্বব হইতেই প্রকাশিত থাকে।

ঐরূপ সাধক নিজ শরীরত্যাগের কথ। জানিতে পারিরাও উবিগ্ন হন না—ঐবিধরে দৃষ্টাক্ত।

আবার বিরাটেচছার সর্বদা সম্পূর্ণ অমুগত থাকায়, তাঁহারা এতদূর স্বার্থ ও ভয়শৃন্ম হয়েন যে, কি ভাবে কাহার দ্বারা তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র শরীর মন ধ্বংস হইবে তদ্বিষয় পর্যান্ত ঐ

প্রকারে পূর্বব হইতে জানিতে পারিয়া, ঐ বস্তু, ব্যক্তি ও বিষয়সকলের প্রতি কিছুমাত্র বিরাগসম্পন্ধ না হইয়া পরম প্রীতির সহিত ঐ কার্যা সম্পাদনে তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। কয়েকটা দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলেই আমাদের কথা পাঠকের হৃদয়ক্ষম হইবে। দেখ—শ্রীরামচন্দ্র জনকতনয়া সীতাকে নিষ্পাপা জানিয়াও ভবিতব্য বুঝিয়া, তাঁহাকে বনে বিসর্জ্জন করিলেন। আবার, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়ানুজ লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিলে নিজ লীলাসম্বরণ অবশ্যস্তাবী, একথা বুঝিয়াও ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যত্বংশ ধ্বংস হইবে', পূর্বব হইতে একথা জানিতে পারিয়াও তৎপ্রতি-

রোধে বিন্দুমাত্র চেক্টা না করিয়া যাহাতে ঐ ঘটনা যথাকালে উপস্থিত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করিলেন। অথবা ব্যাধহস্তে আপনার নিধন জানিয়াও ঐ কাল উপস্থিত হইলে বৃক্ষপত্রাস্ত রালে সর্ববশরীর লুকায়িত রাখিয়া নিজ আরক্তিম চরণ বুগল এমনভাবে ধাবণ করিয়া রহিলেন, যাহাতে ব্যাধ উহা দেখিবামাত্র পক্ষিভ্রমে শাণিত শর নিক্ষেপ করিল। তখন নিজ ভ্রমের জন্য অনুতপ্ত ব্যাধকে আশীর্বাদ ও সাস্ত্বনাপূর্ববক তিনি যোগাবলম্বনে শরীর রক্ষা করিলেন।

মহামহিম বুদ্ধ, 'চণ্ডালের আতিখ্যগ্রহণে পরিনির্বর্বাণ-প্রাপ্তির কথা পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়াও উহা স্কৃষ্ণার-পূর্ববক আশীর্বাদ ও সাস্ত্বনার দ্বারা তাহাকে অপরের দ্বণা ও নিন্দাবাদের হস্ত হইতে সম্যক্ রক্ষা করিয়া উক্ত পদবীতে আরু হইলেন। আবার স্ত্রীজাতিকে সন্ধ্যাসগ্রহণে অমুমতি প্রদান করিলে তৎ-প্রচারিত ধর্ম্ম শীঘ্র কল্প্র্যিত হইবে জানিতে পারিয়াও, মাতৃষ্কসা আর্য্যা গোতমীকে প্রব্রজ্যাগ্রহণে আদেশ করিলেন।

ঈশরাবতার ঈশা, 'তাঁহার শিষ্য যুদা তাঁহাকে অর্থলোভে শত্র-হন্তে সমর্পণ করিবে এবং তাহাতেই তাঁহার শরীর ধ্বংস হইবে' একথা জানিতে পারিয়াও, তাহার প্রতি সমভাবে স্নেহপ্রদর্শন করিয়া আজীবন তাহার কল্যাণ-চেফীয় আপনাকে নিযুক্ত রাখিলেন।

এইরপে অবতারপুরুষদিগের ত কথাই নাই, সিদ্ধ জীবস্মৃক্ত পুরুষদিগের জীবনালোচনা করিয়াও আমরা ঐরূপ অনেক ঘটনা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। পূর্বেবাক্ত পুরুষসকলের জীবনে একপক্ষে অসাধারণ উভ্তমশীলতার এবং অন্যপক্ষে বিরাটেচ্ছায়

সম্পূর্ণ নির্ভরতার সামঞ্জস্ম করিতে হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, বিরাটেচ্ছার অমুমোদনেই বার্থ-ছুটু বাসনা উদয় তাঁহাদিগের মধ্য দিয়া উভামের প্রকাশ হইয়া হয় না। থাকে, নতুবা নহে। অতএব দেখা যাইতেছে. ঈশবেক্ছার সম্পূর্ণ অনুগামী পুরুষসকলের অন্তর্গত স্বার্থ-সংস্কার-স্মূহ এককালে বিনষ্ট হইয়া মন, এমন এক পবিত্রভূমিতে উপনীত হয়, যেখানে উহাতে শুদ্ধ ভিন্ন সার্থত্নট ভাবসমূহের কখনও উদয় হয় না এবং ঐরূপ অবস্থাসম্পন্ন সাধকেরা নিশ্চিম-মনে আপন মনোভাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক উহাদিগের প্রেরণাঁয় কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া দোষভাগী হয়েন না। ঠাকুরের ঐরূপ অমুষ্ঠানসমূহ ইতরসাধারণ মানবের পক্ষে অমুকরণীয় না হইলেও, পূর্বেলক্ত প্রকার অসাধারণ অবস্থাসম্পন্ন সাধককে নিজ জীবন পরিচালনে বিশেষালোক প্রদান করিবে, সন্দেহ নাই। এরপ অবস্থাসম্পন্ন পুরুষদিগের আহারবিহারাদি সামান্য স্বার্থবাসনাকে শাস্ত্র ভৃষ্ট বাজের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অর্থাৎ বৃক্ষলতাদির বীজসমূহ উত্তাপদগ্ধ হইলে তাহাদের জীবনী-শক্তি অন্তর্হিত হইয়া সমজাতীয় বৃক্ষলতাদি যেমন আর উৎপন্ন করিতে পারে না, ঐরূপ পুরুষদিগের সংসারবাসনা তদ্রপ সংযম ও দিব্য-জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধীভূত হওয়ায়, উহার৷ তাঁহাদিগকে আর কখন ভোগতৃষ্ণায় আকৃষ্ট করিয়া বিপথগানী করিতে পারে না। ঠাকুরও ঐবিষয়ে বলিতেন, স্পর্শমণির সহিত সক্ষত হইয়া লোহের তরবারি স্বর্ণময় হইয়া যাইলে, উহার হিংসাক্ষম আকার মাত্রই বর্ত্তমান থাকে, উহা দারা হিংসাকার্য্য আর করা চলে না।

উপনিষদ্কার ঋষিগণ বলিয়াছেন, এইপ্রকার অবস্থাসম্পন্ন সাধকেরা সভ্যসক্ষম হয়েন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের অন্তরে উদিত সকল্পমাত্রই তখন সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনও হয় না। ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুরের মনে উদিত ভাবসকলকে বারংবার পরীক্ষার দ্বারা সত্য বলিয়া না দেখিতে পাইলে, আমরা ঋষিদিগের পূর্বোক্ত কথার কখনও বিশাসবান্ হইতে পারিতাম না। আমরা দেখিয়াছি, কোনরূপ আহার্য্য গ্রহণ করিতে যাইয়া ঠাকুরের মন সক্ষৃতিত হইলে অনুসন্ধানে জানা যাইত, তাহা ইতিপূর্বের বাস্ত-বিকই দোর্যত্বই ইয়াছে—কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বরীয় কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার মুখ বন্ধ হইয়া যাইলে প্রমাণিত এরূপ সাধক সত্য-সকল হন—ঠাকুরের হইয়াছে, বাস্তবিকই ঐ ব্যক্তি ঐ বিষয়ের জীবনে ঐ বিষয়ের সম্পূর্ণ অনধিকারী—কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে দৃষ্টান্তসকল। ইহজীবনে ধর্ম্মলাভ হইবে না বলিয়া অথবা

জাবনে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাধকারী—কোন ব্যক্তির 'সম্বন্ধে দৃষ্টান্তসকল।

ইহজীবনে ধর্ম্মলাভ হইবে না বলিয়া অথবা অত্যল্পমাত্র ধর্ম্মলাভ হইবে বলিয়া তাঁহার উপলব্ধি হইলে, বাস্তবিকই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে—কাহাকেও দেখিয়া তাঁহার মনে বিশেষ কোন ভাব বা দেবদেবীর কথা উদিত হইলে, উক্ত ব্যক্তি ঐ ভাবের বা ঐ দেবদেবীর অনুগত সাধক বলিয়া জানা গিয়াছে—অন্তরের ভাব-প্রেরণায় সহসা কাহাকেও কোন কথা তিনি বলিলে, ঐ কথায় ঐ ব্যক্তি বিশেষালোক প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার জীবন এককালে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ঐরপকত কথাই না তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়।

সে যাহা হউক, আমরা বলিয়াছি, জ্ঞটাধারীর আগমনকালে
ঠাকুর অন্তরের ভাব-প্রেরণায় অনেক সময়
জ্ঞটাধারীর নিকটে
ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক ললনাজনোচিত দেহ-মন-সম্পন্ন বলিয়া নিজ
বাংসলাভাব সাধন ও সন্থন্ধে ধারণাপূর্ব্বক তদসুরূপ কার্য্যসূকলের
সি.দ্ধি।
অনুষ্ঠান করিতেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের মধুময়

বাল্যরূপের দর্শনলাভে তৎপ্রতি বাৎসল্যভাবাপন্ন হইয়াছিলেন।

কুলদেবতা ৺রঘুবীরের পূজা ও সেণাদি যথারীতি সম্পন্ন করিবার জন্ম তিনি বহুপূর্নের রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও তাঁহার প্রতি নিজ সেব্য প্রভু ভিন্ন অন্ম কোনভাবে আকৃষ্ট হয়েন নাই। বর্ত্তমানে ঐ দেবতার প্রতি পূর্নেরাক্ত নবীন ভাব উপলব্ধি করায়, তিনি এখন গুরুমূখে যথাশান্ত্র ঐ ভাবসাধনোচিত মন্ত্র গ্রহণপূর্বেক উহার চরমোপলব্ধি প্রত্যক্ষ করিবার জন্ম ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গোপালমন্ত্রে সিন্ধকাম জটাধারী তাঁহার ঐরপ আগ্রহ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সাহলাদে নিজ ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং ঠাকুরও ঐ মন্ত্রসহায়ে তৎপ্রদর্শিত পথে সাধনায় নিমগ্র হইয়া কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের বালগোপালমূর্ত্তির দিব্যদর্শন অনুক্ষণ লাভে সমর্থ হইলেন। বাৎসল্যভাবসহায়ে ঐ দিব্যমূর্ত্তির অনুধানে তন্ময় হইয়া তিনি অচিরে প্রত্যক্ষ করিলেন—

"যো রাম দশরথকি বেটা, ওহি রাম ঘট্-ঘট্নে লেটা। ওহি রাম জগৎ পশেরা, ওহি রাম সব্সে নেয়ারা।"

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র কেবলাত্র দশরথের পুক্র নহেন, কিন্তু প্রতি শরীর আশ্রয় করিয়া জাবভাবে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন! আবার ঐরূপে অন্তরে প্রবেশপূর্ববক জগদ্রেপে নিতা-প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও, জগতের যাবতায় পদার্থ হইতে পৃথক্, মায়াবহিত নিগুণ স্বরূপেও নিত্য বিঅমান রহিয়াছেন! পূর্ববান্ধৃত হিন্দী দোহাটী আমরা ঠাকুরকে অনেক সময়ে আরুত্তি কৰিতে শুনিয়াছি।

• শ্রীগোপালমন্ত্রে দীক্ষাপ্রদান ভিন্ন, জটাধারী 'রামলালা' নামক

যে বালগোপালবিগ্রহের এতকাল পর্যান্ত নিষ্ঠার সহিত্ত সেবা
করিতেছিলেন, তাহাও ঠাকুরকে দিয়া গিয়াঠাকুরকে জটাধারীর
ছিলেন। কারণ, ঐ জীবন্ত বিগ্রহ, এখন
বিলয়া স্বীয় অভিপ্রায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন।
জটাধারী ও ঠাকুরকে লইয়া ঐ বিগ্রহের অপূর্বব লীলাবিলাসের
কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছি, # এজন্য তৎপ্রসম্বের এখানে পুনরায় উত্থাপন নিস্প্রয়োজন।

বাৎসল্যভাবের পরিপুষ্টি ও চরমোৎকর্মলাভের জন্য ঠাকুর যখন পূর্বেবাক্তরূপে সাধনায় মনোনিবেশ করেন, বৈশ্বসত সাধনকালে তথন যোগেশ্বরী নাম্নী ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণে-ঠাকুর ভৈরবী ব্রাহ্মণার সহারতা লাভ কতদ্র খরে তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন. করিরাছিলেন। একথা আমরা ইতিপূর্বেবই পাঠকক্রে বলিয়াছি। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, বৈষ্ণবভ্ঞোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনে তিনিও বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন। বাৎসল্য ও মধুরভাব-সাধন-কালে ঠাকুর তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি 🤊 ঐ বিষয়ে কোন কথা আমরা তাঁহার নিকটে স্পষ্ট শ্রবণ করি নাই। তবে, বাৎসল্যভাবে আরুঢ়া হইয়া ব্রাহ্মণী অনেক সময় ঠাকুরকে বালগোপালরূপে দর্শনপূর্ব্বক সেবা করিতেন, একথা ঠাকুরের শ্রীমুখে ও হৃদয়ের নিকটে শুনিয়া অনুমত হয়, শ্রীক্ষাের বালগোপালমূর্ত্তিতে বাৎসল্য-ভাব আরোপিত করিয়া উহার চরমোপলব্ধি করিবার কালে এবং মধুরভাব সাধনকালে ঠাকুর তাঁহার নিকট হইতে কিছু না কিছু সাহাযা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশেষ কোন প্রকার সাহায্য

<sup>•</sup> शक्काव, উद्धत्रार्क---- २ श्र व्यशात्र, ৫৩-৫৫ পृष्ठी এবং ४১-৬২, शृष्ठी मिथ

না পাইলেও, ব্রাহ্মণীকে ঐরপ সাধনসমূহে নিরতা দেখিয়া এবং তাঁহার মূখে ঐ সকলের প্রশংসাবাদ শ্রাবণ করিয়া, ঠাকুরের মনে ঐ সকল ভাবসাধনের ইচ্ছা যে বলবতী হইয়া উঠে, একথা অন্ততঃ নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে পারা যায়।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়'।

## মধুরভাবের দারতত্ত্ব।

সাধক না হইলে সাধকজাবনের ইতিহাস বুঝা সুকঠিন।
কারণ, সাধনা সূক্ষন ভাবরাজ্যের কথা। সেখানে রূপরসাদি
বিষয়সমূহের মোহনীয় স্থুল মূর্ত্তিসকল নয়নগোচর হয় না, বাহ্যবস্তু
ও ব্যক্তিসকলের অবলম্বনে ঘটনাবলীর বিচিত্র সমাবেশপারম্পর্য্য
দেখা যায় না, অথবা রাগদ্বেয়াদিদ্বন্দ্বসমাকুল মানবমন প্রবৃত্তির
প্রেরণায় অস্থির হইয়া ভোগস্থুখ করায়ত্ত করিবার নিমিন্ত অপরকে
পশ্চাৎপদ করিতে যেরূপ উভ্তম প্রয়োগ করে এবং বিষয়বিমুগ্ধ
সংসার যাহাকে বীরত্ব ও মহত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে—
সেরূপ উন্মাদ উভ্যমাদির কিছুমাত্র প্রকাশ নাই। সেখানে আছে
কেবল সাধকের নিজ্ব অন্তর ও তন্মধাস্থ জন্মজন্মান্তরাগত অনন্ত
সংস্কারপ্রবাহ। আছে কেবল, বাহ্যবস্ত বা ব্যক্তিবিশেষের সংঘর্ষে
আসিয়া সাধকের উচ্চভাব ও লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া,
এবং ভস্তাবে মনের একভানতা আনয়ন করিবার ও তল্পক্যাভিমুখে

অগ্রসর হইবার জন্ম নিজ প্রতিকৃল সংস্কারসমূহের সহিত দৃঢ সংকল্পপূর্ববক অনন্ত সংগ্রাম। আছে কেবল, সাধকের কঠোর অন্ত:-বাহ্যবিষয়সমূহ হইতে সাধকমনের ক্রমে এক-সংগ্রাম এবং লকা। কালে বিমুখ হইয়া নিজাভ্যস্তরে প্রবেশপূর্ববক আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাওয়া, অন্তররাজ্যের গভীর গভীর-তর প্রদেশ্যুমূহে অবতীর্ণ হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ভাবস্তরসমূহের উপলব্ধি করা, এবং পরিশেষে নিজাস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া যদবলম্বনে সর্ববভাবের এবং অহংজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে এবং যদাশ্রায়ে উহারা নিত্য অবস্থান করিতেছে, সেই 'অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অবায় একমেবাদ্বিতীয়ং' 'ঁবস্তুর উপলব্ধি ও তাহার সহিত একীভূত হইয়া অবস্থিতি। সংস্কার-সমূহ এককালে পরিক্ষীণ হইয়া মনের সঙ্কল্লবিকল্লাত্মক ধর্ম চিরকালের মত যতদিন নাশ না হয় ততদিন পর্যান্ত, যে পথাবলম্বনে সাধক-মন পূর্বেবাক্ত অন্বয় বস্তুর পলব্ধিতে উপস্থিত হইয়াছিল, বিলোমভাবে সেই পথ দিয়া সমাধি অবস্থা হইতে পুনরায় বহির্জগতের উপলব্ধিতে উহার উপস্থিত হওয়া। ঐরূপে

অসাধারণ সাধকদিগের নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থানের স্বতঃপ্রবৃত্তি-শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ শ্রেণী-ভুক্ত সাধক ৷ সমাধি হইতে বাহ্য এবং বাহ্য হইতে সমাধি অবস্থায় সাধক-মনের গতাগতি পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাস আবার, স্পৃত্তির প্রাচানতম যুগ হইতে অদ্যাবধি এমন কয়েকটী সাধকমনের কথা লিপিবন্ধ করিয়াছে.

যাহাদের পূর্নেবাক্ত সমাধি অবস্থাই যেন স্বাভাবিক অবস্থানভূমি
—যেন, ইতরসাধারণ মানবের কল্যাণের জন্য কোনরূপে
জোর করিয়া তাহারা কিছু কালের জন্ম আপনাদিগকে সংসারের
বাহ্য-ভূমিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীরামকুফদেবের

সাধনেতিহাস আমরা যত অবগত হইব, ততই বুঝিব—তাঁহার মন পূর্বেবাক্তশ্রেণীভুক্ত ছিল। তাঁহার লীলাপ্রসঙ্গ আলোচনায় যদি আমাদের ঐরূপ ধারণা উপস্থিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে, উহার জন্ম লেখকের ক্রুটিই দায়ী। কারণ, তিনি আমাদিগকে বারম্বার বলিয়া গিয়াছেন, 'ছোট ছোট এক মাধটা বাসনা জোর করিয়া রাখিয়া তদবলম্বনে মনটাকে তোদের জন্ম নীচে নামাইয়া রাখি!—নতুবা উহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অখণ্ডে মিলিত ও একাভুত হইয়া, অবস্থানের দিকে।'

সমাধিকালে উপলব্ধ অথণ্ড অন্বয় বস্তুকৈ প্রাচীন ঋষিগণের কেহ কৈহ—সর্বভাবের অভাব বা শৃন্য বলিয়া, আবার কেহ কেহ—সর্বভাবের সম্মিলনভূমি পূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়া-ছেন। ফলে কিন্তু সকলে এক কথাই বলিয়াছেন। কারণ, সকলেই উহাকে সর্বভাবের উৎপত্তি এবং শৃন্ত এবং 'পূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ বৃদ্ধ যাহাকে সর্বভাবের নির্বাণভূমি শৃন্য বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ বৃদ্ধ যাহাকে সর্বভাবের নির্বাণভূমি শৃন্য বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। করিবাণভূমি শৃন্য বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্য-গণের মতামত ছাড়িয়া দিয়া উভায়ের কথা আলোচনা করিলে ঐরূপ প্রতিপন্ধ হয়:

শৃন্য বা পূর্ণ বলিয়া উপলক্ষিত অদ্বৈতভাবভূমিই উপনিষৎ ও
বেদান্তে ভাবাতীত অবস্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট

অদৈতভাবের স্বরূপ। হইয়াছে। কারণ, উহাতে সম্যক্রপে প্রতিঠিত হইলে সাধকের মন সপ্তণত্রক্ষা বা
ঈশ্বরের স্ক্রন, পালন ও নিধনাদি লীলাপ্রসূত সমগ্র ভাবভূমির
সীমা অতিক্রমপূর্ববক সমরসমগ্র হইয়া বায়। অতএব দেখা

যাইতেছে, সদীম মানবমন আধ্যাত্মিকরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শাস্তদাস্থাদি যে পঞ্চভাবাবলম্বনে ঈশরের সহিত নিত্য সম্বন্ধ হয় সে সকল হইতে অদৈতভাব একটা পৃথক্ অপার্থিব বস্তা। পৃথিবীর মামুষ, ইহপরকালে প্রাপ্ত সকল প্রকার ভোগস্থথে এককালে উদাসীন হইয়া পবিত্রতাবলে দেবতাগণাপেক্ষা উচ্চ পদবী লাভ করিলে তবেই ঐভাব উপলব্ধি করে এবং সমগ্র সংসার ও উহার স্প্তি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা ঈশর যাঁহাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, উক্ত ভাবসহায়ে সেই নিগুণি ব্রহ্মবস্তর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষলাভে কৃতকৃতার্থ হয়।

অদৈতভাব এবং উহা দ্বারা উপলব্ধ নিগুণব্রক্ষের<sup>®</sup> কথা ছাড়িয়া দিলে আধ্যাত্মিকরাজ্যে শান্ত, দাস্থ, শাস্তাদি ভাবপঞ্চ এবং স্থ্য, বাৎসল্য ও মধুররূপ পঞ্চভাব-প্রকাশ উহাদিগের সাধ্য বস্তু ঈশ্ব। দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের প্রত্যেক-টীরই সাধ্য বস্তু ঈশ্বর বা সপ্তণব্রক্ষ। অর্থাৎ

সাধক মানব, নিত্য-শুদ্ধ-বৃদ্ধ-মুক্ত-সভাববান্, সর্বশক্তিমান্, সর্ববিদ্যন্ত। ঈশরের প্রতি ঐসকল ভাবের অগ্রতমের আরোপ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিছে অগ্রসর হয়, এবং সর্ববিন্তর্থামা সর্বভাবাধার ঈশরও তাহার মনের ঐকান্তিকতা ও একনিষ্ঠা দেখিয়া তাহার ভাবপরিপৃষ্টির জ্ব্যু ঐ ভাবামুরূপ তমু ধারণ পূর্বক তাহাকে দর্শনদানে কুতার্থ করিয়া থাকেন।
ঐরপেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঈশরের নানা ভাবময় চিদ্ঘন মূর্ত্তি ধারণ এবং এমন কি, স্কুল মনুষ্যবিগ্রহে পর্যান্ত অবতীর্ণ হইয়া সাধকের অভীষ্টপূর্ণ করণের কথা শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া বায়।

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব, অন্ত সকল মানবের সহিত

যে সকল ভাব লইয়া নিত্য সম্বন্ধ থাকে, শাস্ত দাস্তাদি পঞ্জাব সেই পার্থিব ভাবসমূহেরই <sub>স্কলপ। উহারা জীবকে</sub> ও শুদ্ধ প্রতিকৃতিস্বরূপ। কিরপে উন্নত করে। সংসারে আমরা পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, স্থা সথা, প্রভু, ভৃত্য, পুত্র, কন্যা, রাজা, প্রজা, গুরু, শিষ্য প্রভৃতির সহিত এক একটা বিশেষ সম্বন্ধ উপদব্ধি করিয়া থাকি এবং শত্রু না হই**লে** ইতরসকলের সহিত শ্রন্ধাসংযুক্ত শান্ত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করি। ভক্ত্যাচার্য্যগণ ঐ সম্বন্ধসকলকেই শান্তাদি পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন এবং অধিকারিভেদে উহাদিসের অন্যতমকে মুখ্যরূপে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে আরোপ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কারণ, শাস্তাদি পঞ্চাবের সহিত জীব সংসারসম্বন্ধে নিতা পরিচিত থাকায় তদবলম্বনে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে স্থগম হইবে। শুধু তাহাই নহে, প্রবৃত্তিমূলক ঐসকল সম্বন্ধাশ্রিত ভাবের প্রেরণায় রাগদ্বেষাদি যে সকল বুত্তি তাহার মনে উদিত হইয়া তাহাকে সংসারে ইতিপূর্বের নান। কুকর্ম্মে রত করাইতেছিল, ঈশ্বরার্পিত সম্বন্ধাশ্রয়ে সেই সকল বৃত্তি তাহার মনে উত্থিত হইলেও উহা-দিগের প্রবল বেগ তাহাকে ঈশ্বরদর্শনরূপ লক্ষ্যাভিমুখেই অগ্রসর করাইয়া দিবে। যথা— সকল তুঃখের কারণস্বরূপ হৃদ্রোগ কাম তাহাকে ঈশরদর্শন কামনায় নিযুক্ত রাখিনে, ঐ দর্শনপথের প্রতিকৃল বস্তু ও বাক্তিসকলের উপরেই তাহার ক্রোধ প্রযুক্ত হইবে, সাধ্য বস্তু ঈশবের অপূর্বব প্রেম সোন্দর্য্য সস্তোগলোভেই সে উন্মত্ত ও মোহিত হইবে এবং ঈশরের পুণ্যদর্শনলাভে কৃত-কৃতার্থ ব্যক্তিসকলের অপূর্বব ধর্ম্মশ্রী দেখিয়া তল্লাভের জন্ম সেও • কাতর হইয়া উঠিবে।

শারদাস্থাদি ভাবপঞ্চক ঐরূপে ঈশরে প্রয়োগ করিতে জীব এক সময়ে বা একজনের নিকটে শিক্ষা করে প্রেমট ভাবসাধনার নাই। যুগে যুগে নানা মহাপুরুষ সংসারে উপায় এবং ঈশবের জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ সকল ভাবের এক তুই স বাজিত্বই সাকার ততোধিক অবলম্বনে ঈশ্বরলাভের জন্ম সাধনায় উহার অবলম্বন। নিযুক্ত হইয়া এবং অদৃষ্টপূর্বব প্রেমে তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়া তাহাকে ঐরূপ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। ঐ সকল আচার্য্যগণের অলৌকিক জীবনালোচনায় একথার স্পান্ট প্রতীতি হয় যে, একমাত্র প্রেমই ভাবসাধনার মূলে অবস্থিত এবং ঈশবের উচ্চাব্চ কোন প্রকার সাকার ব্যক্তিত্বের উপরেই ঐ প্রেম সর্ববদা প্রযুক্ত হইয়াছে 🔻 কারণ, দেখা যায়, অদ্বৈতভাবের

প্রেমের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া একথা স্পষ্ট বুঝা
যায় যে, উহা প্রেমিকদ্বয়ের ভিতরে ঐশর্যাপ্রেমে ঐশর্য্যজ্ঞানের
জ্যোনমূলক ভেদোপলব্ধি ক্রমশঃ তিরোহিত
ভাব সকলের
করিয়া দেয়। ভাবসাধনায় নিযুক্ত সাধকের মন
পরিমাপক।
হইতেও উহা ক্রমে ঈশরের অসীম ঐশর্য্যজ্ঞান
তিরোহিত করিয়া তাঁহাকে তাহার ভাবামুরূপ প্রেমাস্পদমাত্র

উপলব্ধি মানব যতদিন না করিতে পারে, ততদিন পয়ান্ত সে, ঈশবের কোন না কোন প্রকার সসীম সাকার ব্যক্তিত্বেরই কল্পনা

ও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়।

বলিয়া গণনা করিতে সর্ববথা নিযুক্ত করে। দৈখা যায়, এজন্য ঐপথের সাধক প্রেমে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে আপনার জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি নানা আবদার, অমুরোধ, অভিমান, তির-ক্ষারাদি করিতে কিছুমাত্র কৃষ্ঠিত হয় না। সাধককে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যাজ্ঞান ভুলাইয়া কেবলমাত্র তাঁহার প্রেম ও মাধুর্যেরে উপ- লিক্ধি করাইতে পূর্বেবাক্তি ভাবপঞ্চকের মধ্যে যেটা যতদূর সক্ষম, সেটা ততদূর উচ্চভাব বলিয়া ঐপথে পরিগণিত হয়। শাস্তাদি ভাবপঞ্চকের উচ্চাবচ তারতমা নির্ণয় করিয়া মধুরভাবকে সর্বোচ্চ পদ্বী প্রদান ভক্তাচার্য্যগণ ঐক্ধপেই করিয়াছেন। নতুবা উহা-দিগের প্রত্যেকটীই যে, সাধককে ঈশ্বরলাভ করাইতে সক্ষম, একথা তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটার চরম পরিপুষ্টিতে সাধুক যে,
আপনাকে বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র তাহার প্রেমাম্পদের স্থাধ্য হইয়া থাকে এবং বিরহকালে তাঁহার চিন্তায় তন্ময় হইয়া
সময়ে সময়ে আপনার অস্তিত্বজ্ঞান পর্যান্ত হারাইয়া বসে, একথা
আধ্যাত্মিক ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়। শ্রীমন্তাগবতাদি
ভক্তিগ্রন্থ পাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রজগোপিকাগণ ঐরপে
আপনাদিগের অস্তিত্বজ্ঞান কেবলমাত্র বিস্মৃত হইতেন না কিন্তু
সময়ে সময়ে আপনাদিগকে নিজ প্রেমাম্পদ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াও
উপলব্ধি করিয়া বসিতেন। জীবের কল্যাণার্থ ঈশার শরীরত্যাগ
কালীন উৎকট ছঃখভোগের কথা চিন্তা করিতে করিতে তন্ময়

শান্তদি ভাবের প্রত্যেকের সহারে চরমে মধৈত ভাব উপলন্ধি বিমরে ভক্তিশাস্ত্র ও শ্রীরামকৃঞ্জীবনের

শিক্ষা।

হইয়া কোন কোন সাধক সাধিকার অনুরূপ অঙ্গসংস্থান হইতে রক্তনির্গমের কথা থুফান-সম্প্রদায়ের ভক্তিগ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে। \* অতএব বুঝা যাইতেচে—শান্তাদি ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটীর চরম পরিপুষ্টিতে সাধক প্রোমান স্পদের চিন্তায় তন্ময় হইয়া প্রেমের প্রাবল্যে

তাঁহার সহিত পূর্ণভাবে মিলিত ও একাভূত হয় এবং সবৈতভাব উপলব্ধি করিয়া থাকে। শ্রীরামক্লফদেবের অলোকসামান্ত সাধক-জীবন ঐ বিষয়ে আমাদিগকে সদ্ভূত আলোক প্রদান করিয়াছে। ভাবসাধনে অগ্রসর হইয়া তিনি প্রত্যেক ভাবের চরম পরিপুষ্টি-তেই প্রেমাম্পদের সহিত প্রেমে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন এবং

<sup>·</sup> Vide Life of St. Francis of Assisi and St. Catharine of Sienna.

নিজ্ঞান্তিত্ব এককালে বিস্মৃতহইয়া অবৈতভাবের উপলব্ধি করিয়া-ছিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, শাস্ত, দাস্তাদি ভাবাবলম্বনে মানবমন কেমন করিয়া সর্ববভাবাতীত অন্বয় বস্তুর উপলব্ধি করিবে ? কারণু, অস্ততঃ তুই ব্যক্তির উপলব্ধি ব্যতীত উহাতে কোন প্রকার ভাবের উদয়, স্থিতি ও পরিপুষ্টি কুত্রাপি দেখা যায় না।

সত্য় কিন্তু কোনও ভাব যত পরিপুষ্ট হয়, ততই উহা আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া সাধকমন হইতে অপর সকল বিরোধী ভাবকে ক্রমে তিরোহিত করে। আবার যখন উহার চরম পরিপুষ্টি হয়, তখন সাধকের সমাহিত অন্তঃকরণ, ধ্যানকালে পূর্ক্তপরিদৃষ্ট 'তুমি' (সেব্যু), 'আমি' (সেবক) এবং তত্বভয়ের মধ্যগত দাস্তাদি সম্বন্ধ, সময়ে সময়ে বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র 'তুমি'-শন্ধ-নির্দিষ্ট সেব্যু বস্তুতে প্রেমে এক হইয়া অচলভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে। ভারতের বিশিষ্ট আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, মানবমন কখনই যুগপৎ 'তুমি', 'আমি' ও তত্বভয়ের মধ্যগত

শান্তাদি ভাৰপঞ্চকের দারা অদৈতভাব লাভ বিবরে আপত্তি ও মীমাংসা।

ভাবসম্বন্ধ উপলব্ধি করেনা। উহা একক্ষণে 'তুমি'-শব্দনির্দ্দিষ্ট বস্তুর এবং পরক্ষণে 'আমি'শব্দাভিধেয় পদার্থের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে;
এবং ঐ উভয় পদার্থের মধ্যে সর্ববদা দ্রুত পরি-

ভ্রমণ করিবার জন্য উহাদিণের মধ্যে একটা ভাবসম্বন্ধ তাহার বৃদ্ধিতে পরিক্ষৃট হইয়া উঠে। তখন মনে হয়, যেন উহা উহাদিগের মধ্যগত ঐ সম্বন্ধকে যুগপৎ প্রত্যক্ষ করিতেছে। পরিপুষ্ট ভাবের প্রভাবে মনের চঞ্চলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা ক্রমে পূর্বেবাক্ত কথা ধরিতে সক্ষম হয়। ধ্যানকালে মন এক্রপে যত বৃত্তিহীন হয় ততই সে ক্রমে বৃথিতে পারে যে,

এক অম্বয় পদার্থকে হুই দিক হইতে চুই ভাবে দেখিয়া 'তুমি' ও 'আমি'রূপ চুই পদার্থের কল্পনা করিয়া আসিয়াছে।

শান্ত-দাম্খাদি ভাবের প্রত্যেকটা পূর্ণ-পরিপুষ্ট হইয়া মানব-মনকে পূর্বেবাক্তরূপে অন্বয় বস্তুর উপলব্ধি ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন করাইতে কত সাধকের কতকালব্যাপী চেষ্টার ভাবসাধনার श्रावनानिर्द्धन । যে প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত শাস্ত্ররূপ আধ্যাত্মিক ইতিহাস পাঠে বুঝা যায়, হইতে হয়। এক এক যুগে ঐ সকল ভাবের এক একটী, মানবমনের উপাসনার প্রধান অবলম্বনীয় হইয়াছিল এবং উহা দ্বারাই ঐ যুগের বিশিষ্ট সাধককুষ্ণ ঈশ্বরের, ও ভাঁহাদিগের মধ্যে বিরল কেহ কেহ. অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বৈদিক ও বৌদ্ধযুগে প্রধানতঃ শাস্তভাবের, ঔপনিষদিক যুগে শান্তভাবের চর্ম পরিপুষ্টিতে অদৈতভাবের এবং দাস্থ ও ঈশরের পিতৃভাবের, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে শান্ত ও নিকামকর্ম্ম-সংযুক্ত দাস্তভাবের, তান্ত্রিকযুগে ঈশ্বরের মাতৃভাব ও মধুরভাব-সম্বন্ধের কিয়দংশের এবং বৈফাবযুগে সখা, বাৎসল্য ও মধুর-ভাবের চরম পরিস্ফূর্র্ত্তি হইয়াছিল।

ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ঐরপে অদ্বৈতভাবের সহিত
শান্তাদি পঞ্চভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া
শান্তাদি পঞ্চভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া
বারণিছবিষরে ভারত
এবং ভারতেতর দেশ
কেবলমাত্র শান্ত, দাস্থা ও ঈশ্বরের পিতৃভাববেরূপ দেখিতে পাওয়া
বায়।
সম্বন্ধেরই প্রকাশ দেখা বায়। য়াছদি, খৃষ্টান
ও মসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায়সকলে রাজ্যি সোলে-

মানের সখ্য ও মধুরভাবাত্মক গীতাবলী প্রচলিত থাকিলেও, উহারা

• ঐ সকলের ভাব গ্রহণে অসমর্থ ইইয়া ভিন্নার্থ কল্পনা করিয়া

থাকে। মুসলমানধর্মের স্থাফি সম্প্রদায়ের ভিতর সথা ও মধুর ভাবের অনেকটা প্রচলন থাকিলেও. মুসলমান জনসাধারণ ঐরূপে ঈশ্বরোপাসনা কোরাণবিরোধী বলিয়া বিবেচনা করে। আবার ক্যাথলিক্ থ্যটান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশামাতা মেরির প্রতিমান্ত্রের জগন্মাত্ত্বের পূজা প্রকারান্তরে প্রচলিত থাকিলেও, উহা ঈশ্বরের মাতৃভাবের সহিত প্রকাশ্যরূপে সংযুক্ত না থাকায়, ভারতে প্রচলিত জগজ্জননীর পূজার ন্যায় ফলদ হইয়া সাধককে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি করাইতে ও রমণীমাত্রে ঈশ্বরীয় বিকাশ প্রত্যক্ষ করাইতে সক্ষম হয় নাই। মাতৃভাবের ঐ প্রবাহ ফল্ক নদীর স্থায় অর্দ্ধপথে অন্তর্হিত হইয়াছে।

পুর্বের বলা হইয়াছে, কোন প্রকার ভাবসম্বন্ধাবলম্বনে সাধক-মন ঈশবের প্রতি আকৃষ্ট হইলে উহা ক্রমে ঐ সাধকের ভাবের গভীরত্বাহা দেখিয়া ভাবে তন্ময় হইয়া বাহ্য জগৎ হইতে বিমুখ বুঝা যায়। হয় এবং আপনাতে আপনি ডুবিয়া যায়। ঐরপে মগ্ন হইবার কালে মনের পূর্ববসংস্কারসমূহ ঐ পথে বাধা-প্রদান করিয়া. তাহাকে ভাসাইয়া পুনরায় বহির্মা, ব করিয়া তুলি-বার চেফ্টা করে। ঐজন্ম প্রবল পূর্ববসংস্কাববিশিষ্ট সাধারণ মানবমনের একটীমাত্র ভাবে তন্ময় হওয়াও অনেক সময় এক জীবনের চেষ্টাতে হইয়া উঠে না। ঐরূপ স্থলে সে প্রথমে নিরুৎ-সাহ, পরে হতোজম এবং তৎপরে সাধাবস্ততে বিশ্বাস হারাইয়া. বাহজগতের রূপরসাদি ভোগকেই সার ভাবিয়া বসে ও তল্লাভে পুনরায় ধাবিত হয়। অতএব বাহ্যবিষয়বিমুখতা, প্রেমাস্পদের ধ্যানে তন্ময়ত্ব এবং ভাবপ্রসূত উল্লাসই সাধকের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবার একমাত্র পরিমাপক বলিয়া ভাবাধিকারে পরিগণিত হইয়াছে।

কোন এক ভাবে তিনায়ত্বলাভে অগ্রসর হইয়া যিনি কখন অন্তর্নিহিত পূর্ববসংকারসমূহের প্রবল বাধা উপলব্ধি করেন নাই. সাধকমনের অন্তঃসংগ্রামের কথা তিনি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিবেন করিকে সর্কভাবে না। যিনি উহা করিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন—কিছিলাভ করিতে কত তঃখে মানবজীবনে ভাবতন্ময়ত্ব আসিয়া দেখিয়া যাহা মনে হয়। উপস্থিত হয়, এবং তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সম্প্রকালে একের পর এক করিয়া সকল প্রকার ভাবে অদৃষ্ঠপূর্বব তন্ময়ত্ব লাভ করিতে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া ভাবিবেন, ঐরূপ হওয়া মনুষ্যুশক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে।

ভাবরাজ্যের সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল সাধারণ মানব্যন বুঝিতে সক্ষ্ম হয় নাই বলিয়াই কি অবতারপ্রথিত ধর্মবীর-ধর্ম্মবীরগণের সাধনে-দিগের সাধনেতিহাস সম্যক লিপিবদ্ধ তিহাস লিপিবন্ধ না নাই ? কারণ, তৎপাঠে দেখা যায়, তাঁহা-থাকা সম্বন্ধে আলো-চৰা ৷ দিগ্রের সাধনপথে প্রবেশকালে বিষয়বৈরাগ্য ও তত্ত্যাগের কথা এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভের পরে তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া বিষয়বিমুগ্ধ মনের কল্যাণের জগ্য মে অদ্ভূত শক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই কথারই সবিস্তার আলোচনা বিভ্যমান। (मश) याग्न, ञञ्जदतत शृर्तवमः कात्रमण्डल विश्वत्र ও मण्टल উৎপাটিত করিয়া আপনার উপর সমাক্ প্রভুত্ব স্থাপনের জন্ম তাঁহারা সাধনকালে যে অপূর্বব অন্তঃসংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার আভাসমাত্রই কেবল উহাতে আলোচিত হইয়াছে 🙃 রূপক এবং অতিরঞ্জিত বাক্যসহায়ে ঐ সংগ্রামের কথা এমনভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তদ্বিবরণের মধ্য হইতে সত্য বাহির করিয়া লওয়াআমাদিগের পক্ষে এখন স্ত্কঠিন হইয়াছে। কয়েকটী দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোককল্যাণসাধনোদ্দেশে বিশেষ বিশেষ
শক্তিলাভের জন্ম অনেক সময় তপস্মায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন,
একথা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ বিষয়ে
ক্রিক্টের সম্বন্ধে ঐকথা।
সিদ্ধান্দ হইতে তিনি কিছুকাল জল ঝ
পবনাহারপূর্বক একপদে দগুরমান হইয়া রহিলেন ইত্যাদি
কথা ভিন্ন তাঁহার অন্তরের ভাবপরম্পারার বিবরণ পাওয়া যায় না।

ভগবান্ বুদ্ধের সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া অভিনিক্রমণ ও পরে ধর্মচক্রপ্রবর্তনের যতদূর বিশদেতিহাস পাওয়া যায়, তাঁহার সাধনেতিহাস ততদূর পাওয়া যায় না। তবে অন্যাগ্য ধর্মবীরগণের ভাবেতিহাসের যেমন কিছুই পাওয়া শ্রায় না, তাঁহার সম্বন্ধে তদ্রপ না হইয়া ঐ বিষয়ের অল্ল স্বল্প কিছু

পাওয়া গিয়া থাকে। দেখা যায়— সিদ্ধিলাভে বৃদ্ধদেবের সম্বদ্ধে দৃঢ়সঙ্কল্ল হইয়া আহার সংযম করিয়া তিনি দীর্ঘ উক্ধা

ছয় বৎসর একাসনে ধ্যান-তপস্থায় নিযুক্ত ছিলেন এবং অন্তঃপবন নিরোধপূর্ব্বক, 'আস্ফানক' নামক ধ্যানা ভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ কালে অন্তর্নিহিত পূর্ববসংক্ষারসমূহের সহিত তাঁহার সংগ্রামের কথা লিপিবদ্ধ করিবার সময় স্থুল বাহ্য ঘটনার সহায়তা লইয়া গ্রন্থকার 'মারের' সহিত তাঁহার সংগ্রামকাহিনার অবতারণা করিয়াছেন।

ভগবান্ ঈশার সাধনেতিহাসের কোন কথাই একপ্রকার লিপিবদ্ধ নাই। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ পর্যান্ত বয়সের কয়েকটী ঘটনামাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াই গ্রন্থকার, ত্রিংশ বৎসরে জন্ নামক সিদ্ধ সাধুর নিকট হইতে তাঁহার অভিষেক গ্রহণপূর্বক বিজন মরুপ্রদেশে একাকী প্রবিষ্ট হইয়া চল্লিশদিনব্যাপী ধ্যান-তপস্থার কথার এবং ঐ মরুপ্রদেশে 'শয়তান' কর্তৃক প্রলোভিত হইয়া জয়লাভপূর্বক তাঁহার তথা হইতে প্রত্যাগমন ও লোককল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইবার কথার অবতারণা
করিয়াছেন। উহার পরে তিনি তিন বৎসর
মাৃত্র স্থূল শরীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার দ্বাদশ
বর্ষ হইতে ত্রিংশ বৎসর পর্যান্ত তিনি যে কি ভাবে কাল্যাপন
করিয়াছিলেন, তাহার কোন সংবাদই নাই।

ভগবান্ শঙ্করের জীবনে ঘটনাবলীর পারম্পর্য শ্রুনেকটা পাওয়া যাইলেও তাঁহার অন্তরের ভাবেতিহাস অনেক স্থলে অনুমান করিয়া লইতে হয়।

ভপবান্ শ্রীচৈতন্মের সাধনেতিহাসের অনেক কথা লিপিবন্ধ পাওয়া যাইলেও, তাঁহার কামগন্ধহীন উচ্চ ঈশ্বরপ্রেমের কথা শ্রীশ্রীরাধাকুষ্ণের প্রণয়বিহারাদি অবলম্বনে রূপকচ্ছলে বর্ণিত হওয়ায়, মানব্সাধারণে উহা অনেক সময় যথাযথভাবে বুঝিতে

পারে না। একথা কিন্তু অবশ্য স্বীকা্র্য্য যে,

শীচেতন্ত নম্বন্ধে ও কথা ধর্ম্মবার শ্রীচৈতন্ত ও তাঁহার প্রধান প্রধান

এবং মধ্র ভাবের চরম
তত্ত নম্বন্ধে শ্রীরামক্রম্পের।

মধুর ভাবের আরম্ভ হইতে প্রায় চরম পরিস্ফার্ত্তি পর্যান্ত সাধক-মনে যে যে অবস্থা ক্রমশঃ

উপস্থিত হইয়া থাকে, সে সকল, রূপকের ভাষায় যতদূর বলিতে পারা যায়, ততদূর অতি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐরপ হইলেও কিন্তু ঐ ভাবত্রয়ের প্রত্যেকটার সর্বেবাচ্চ তন্ময়াবস্থায় সাধকমন যে, প্রেমাস্পদের সহিত একত্ব অমুভব-পূর্বেক অন্বয় বস্তুতে লীন হইয়া থাকে—এই চরম তত্ত্বটী তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য জীবন

এবং অদৃষ্টপূর্বে সাধনেতিহাস বর্ত্তমান যুগে আমাদিগকে ঐ

চরম তত্ত্ব বিশদভাবে শিক্ষা দিয়া জগতের যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যাবতীয় ধর্ম্মভাব যে, সাধকমনকে একই লক্ষ্যে আনয়ন করিয়া থাকে, এবিষয় সম্যক্ বুঝিতে সক্ষম করিয়াছে। তাঁহার জীবন হইতে শিক্ষিতব্য অন্য সকল কথা গণনায় না আনিলেও, তাঁহার কৃপায় কেবলমাত্র পূর্বোক্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া আমাদিগের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি যে প্রসারতা এবং সমন্বয়াভাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্য সমগ্র সংসার তাঁহার নিকট চিরকালের জন্ম নিঃসংশয় ঋণী হইয়াছে।

পূর্বেব বলা হইয়াছে, মধুরভাবই শ্রীচৈতগুপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যাগণের আধ্যাত্মিক জগতে প্রধান দান। তাঁহারা পথ প্রদর্শন না
করিলে, কথনই উহা ঈশরলাভের জন্ম এত
মধুরভাব ও লোকের অবলম্বনীয় হইয়া তাহাদিগকে শাস্তি
বৈশ্বাচার্যাগণ।
ও বিমলানন্দের অধিকারী করিত না।
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জীবনে বৃন্দাবনলীলা যে নিরর্থক অফুন্ঠিত হয়
নাই, একথা তাঁহারাই প্রথমে বুঝিয়া অপরকে বুঝাইতে প্রয়াসী
হইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্মের অভ্যুদয় না হইলে,
শ্রীবৃন্দাবন সামান্য বনমাত্র বলিয়া পরিগণিত হইত।

পাশ্চাত্যের অনুকরণে বাহ্য ঘটনাবলীমাত্র লিপিবদ্ধ করিতে যতুশীল বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণ বলিবেন, কিন্তু বুন্দাবনলীলা তোমরা যেরূপ বলিতেছ, সেরূপ বাস্তবিক যে হইয়াছিল, তদ্বিব্দাবনলীলার ঐতিহ্যাসিকদ সম্বন্ধে আগত্তি তোমাদের এতটা হাসি কান্না, ভাব মহাভাব ও মীমাংসা। সব যে শৃহ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে! বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তত্ত্ত্বে বলিতে পারেন, পুরাণদৃষ্টে আমরা যেরূপ বলিতেছি, উহা যে তক্ত্রপ হয় নাই, তদ্বিষয়ে তুমিই বা এমন কি

নিঃসংশয় প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার ? তোমার ইতিহাস সেই বহু প্রাচীন যুগের দ্বার নিঃসংশয় উদ্যাটিত করিয়াছে, এ বিষয়ে যত দিন না প্রমাণ পাইব, ততদিন আমরা বলিব, ডোমার সন্দেহই শৃন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এক কথা, যদিই কখন তুমি ঐরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার, তাহা হইলেও আমাদের বিশ্বাসের এমন কি হানি হইবে ? নিত্য-রন্দাবনে শ্রীভগবানের নিত্য লীলাকে উহা কিছুমাত্র স্পর্শ করিবে না। ভাবরাজ্যে ঐ রহস্থলীলা চিরকাল সমান সত্য থাকিবে। চিন্ময় ধামে চিন্ময় রাধাশ্যামের ঐরূপ অপূর্ণ প্রেমলীলা যদি দেখিতে চাও, তবে প্রথমে কায়মনোবাক্যে কামগন্ধহীন হও এবং শ্রীমতীর স্থীদিগের অন্যতমের পদানুগ হইয়া নিঃস্বার্থ সেবা করিতে শিক্ষা কর তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার সদয়ে শ্রীহরির লীলাভূমি শ্রীরন্দাবন চির-প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং তোমাকে লইয়া ঐরূপ লীলার নিত্য অভিনয় হইতেছে।

ভাবরাজ্যকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়া যিনি বাহুঘটনারূপ আলম্বন ভুলিতে এবং শুদ্ধ ভাবেতিহাসের আলোচনা করিতে বুলাবনলীলার বৃথিতে শিখেন নাই, তিনি শ্রীবৃন্দাবনলালার সত্যতা ও হইলে ভাবেতিহাস মাধুর্য্যের উপভোগে কখন সক্ষম হইবেন না। বৃথিতে হইবে—এবিষয়ে ঠারুর ঘাহা বলিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ লীলার কথা সোৎসাহে বলিতে বলিতে যখন দেখিতেন, উহা তাঁহার সমীপাগত ইংরাজী-শিক্ষিত নব্যযুবকদলের রুচিকর হইতেছে না, তখন বলিতেন, "তোরা ঐ লীলার ভিতর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর মনের টান-টাই শুধু দেখ্না, ধর্না—ঈশ্বের মনের ঐরূপ টান হ'লে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। দেখ দেখি, গোপীরা স্বামীপুত্র, কুল শীল, শান অপমান, লজ্জা স্থান, লোক-ভয় সমাজ-ভয়—সব ছেড়ে শ্রীগোবিন্দের জন্ম কতদূর উন্মন্তা হয়ে উঠেছিল !— ঐরপ কর্তে পার্লে, তবে ভগবান্ লাভ হয়।" আবার বলিতেন,— "কামগন্ধহীন না হ'লে মহাভাবময়া শ্রীরাধার ভাব বুঝা যায় না। সচিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেই গোপীদের মনে কেট্রী কোটা রমণস্থথের অধিক আনন্দ হ'ত, দেহবুদ্ধি হারিয়ে যেত— তুচ্ছ দেহের রমণ কি আর তখন তাদের মনে উদয় হ'তে পারে রে! শ্রীকৃষ্ণের অন্ধ হ'তে দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হয়ে তাদের শরীরকে স্পর্শ ক'রে, প্রতি রোমকৃপে যে তাদের রমণস্থথের অধিক আনন্দ অনুভব করাইত।"

স্বামী বিবেকানন্দ এক সময়ে ঠাকুরের নিকট শ্রীশ্রীরাধাকুম্ঞের বৃন্দাবনলীলার ঐতিহাসিকত্ব-সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া উহার মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুর তাহাতে তাঁহাকে বলেন, "আচ্ছা, ধরিলাম যেন শ্র্রামতী রাধিকা বলিয়া কেহ কখন ছিলেন না—কোন প্রেমিক সাধক রাধাচরিত্র কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত চরিত্র কল্পনাকালে ঐ সাধককে শ্রীরাধার ভাবে এককালে তন্ময় হইতে হইয়াছিল, একথা ত মানিস্ ? তাহা হইলে উক্ত সাধকই যে, ঐকালে আপনাকে ভূলিয়া রাধা হইয়াছিল, এবং বৃন্দাবনলীলার অভিনয় যে ঐরপে স্থুলভাবেও হইয়াছিল, একথা প্রমাণিত হয়।"

বাস্তবিক, শ্রীবৃন্দাবনে ভগবানের প্রেমলীলাসম্বন্ধে শত সহস্র আপত্তি উত্থাপিত হইলেও শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দ্বারা প্রথমাবিদ্ধৃত এবং তাঁহাদিগের শুদ্ধ পবিত্র জাবনাবলম্বনে প্রকাশিত মধুরভাবসম্বন্ধ চিরকালই সত্য থাকিবে—চিরকালই ঐ বিষয়ের অধিকারী সাধক আপনাকে স্ত্রী ভাবিয়া এবং শ্রীভগবান্কে নিজ পতিস্বরূপে দেখিয়া, তাঁহার পুণ্যদর্শনলাভে ধন্ম হইবে, এবং ঐ ভাবের চরম পরিপুষ্টিতে শুদ্ধাদ্বয় ব্রহ্ম-স্বরূপেও প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীভগবানে পতিভাবারোপ করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া ন্ত্রীজাতির পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য হইলেও, পুংশরীরধারী-দিগের নিকট উহা অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব একথা সহজে মনে উদিত হয় যে, ভগবান্ শ্রীচৈতগ্যদেব এরূপ বিসদৃশ সাধনপথ কেন লোকে প্রবর্ত্তিত করিলেন। তদুত্তরে বলিতে হয় যে, যুগাবতারগণের সকল কার্য্য লোককল্যাণের জন্মই অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রাক্লফটেতন্মের দ্বারা পূর্বেবাক্ত সাধনপথের প্রবর্ত্তনও ঐজন্মই হইয়াছিল। সাধকগণ তৎকালে আধ্যাত্মিক রাজ্যে যেরূপ মধুরভাব-সাধনে প্রবৃত্ত করিবার আদর্শ উপলব্ধি করিবার জন্ম বক্তকাল হইতে কারণ। ব্যগ্র হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাদিগকে মধুরভাবরূপ পথে অগ্রসর করিয়াছিলেন। নতুবা ঈশ্বরাবতার নিত্যমুক্ত শ্রীগোরাঙ্গদেব নিজ কল্যাণের নিমিত্ত যে, ঐ ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়া উহার পূর্ণাদর্শ জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "হাতীর বাহিরের দাঁত যেমন শত্রুকে আক্রমণের জন্য এবং ভিতরের দাঁত খাল চর্ববণ করিয়া নিজ শরীর পোষণের জন্ম থাকে. তক্ষপ শ্রীগোরাঙ্গের অন্তরে ও বাহিরে চুইপ্রকার ভাবের প্রকাশ বাহিরের মধুরভাবসহায়ে তিনি লোক-কল্যাণ সাধন করিতেন এবং অস্তরের অদ্বৈতভাবে প্রেমের চরম পরিপুষ্টিতে ত্রক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বয়ং ভূমানন্দ অনুভব করিতেন।''

পুরাতত্ত্ববিদ্গণ বলেন, বৌদ্ধযুগের অবসানকালে দেশে বজ্ঞা-•চার্য্যগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন—

निर्ववां श्रामी मानवमन বাদনাসমূহের হস্ত হইতে মুক্তপ্রায় হঁইয়া ধ্যানসহায়ে যখন মহাশূভো লীন হইতে অগ্রাসর হয়, তখন 'নিরাত্মা' নামক দেবা তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে ঐরপ হইতে না দিয়া নিজাঙ্গে সংযুক্ত আধ্যান্মিক অবস্থা ও করিয়া রাখেন, এবং তখন সাধকের শরীররূপ কিক্সপে উহাকে উন্নীত করেন। স্থূল ভোগায়তন না থাকিলেও, সূক্ষ্মশরীর বশিষ্ট তাহাকে ইন্দ্রিয়জ সর্বব ভোগস্থথের সারসমন্তি নিত্য উপভোগ স্থলবিষয়ভোগত্যাগে ভাবরাজ্যের করাইয়া থাকেন। নিরবচ্ছিন্ন ভোগস্থথপ্রাপ্তিরূপ ভাঁহাদিগের প্রচারিত মত, কালে বিকৃত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন স্থল ভোগস্থুখপ্রাপ্তিকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য করিয়া তুলিবে এবং দেশে ব্যভিচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। ভগবান্ শ্রীচৈতক্যদেবের আবির্ভাবকালে দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ ঐ সকল বিকৃত বৌদ্ধধর্মমত অবলম্বন করিয়া নানা সম্প্রাদায়ে বিভক্ত ছিল। উচ্চবর্ণদিগের অধিকাংশের মধ্যে তন্ত্রোক্ত বামাচার বিকৃত হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার সকাম পূজা ও উপাসনা দ্বারা অসাধারণ বিভূতি ও ভোগস্থখলাভরূপ মতের প্রচলন হইয়াছিল। আবার, এই কালের যথার্থ সাধককুল আধ্যাত্মিক রাজ্যে ভাবসহায়ে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভে প্রয়াসী হইয়া পথের সন্ধান পাইতেছিলেন না। ভগবান্ শ্রীটেচতন্ম নিজ জীবনে অমুষ্ঠান করিয়া অস্তুত ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শ ঐ সকল সাধকদিগের সম্মুখে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে, শুদ্ধ পবিত্র হইয়া আপনাকে প্রকৃতি ভাবিয়া, ঈশ্বরকে পতিরূপে ভজনা করিলে জীব যে, সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন দিব্যানন্দলাভে সভ্য সত্য সমর্থ হয়, তাহা তাহাদিগকে দেখাইয়া গেলেন, এবং স্থলদৃষ্টি-সম্পন্ন সাধারণ জনগণের নিকটে ঈশ্বরের নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া তাহাদিগকে নাম জপ ও উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে নিযুক্ত করিলেন। ঐরূপে পথভ্রম্ট লক্ষ্যবিচ্যুত বহুল বিকৃতবৌদ্ধসম্প্রদায়সকল তাঁহার কুপায় পুনরায় আধ্যাত্মিক পথে উন্নাত হইয়াছিল। বিকৃত বামাচার-কুমুষ্ঠানকারীর দলসকল প্রথম প্রথম প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও, পরে তাঁহার অদৃষ্টপূর্বব জীবনাদর্শের অদ্ভূত আকর্ষণে ত্যাগশীল হইয়া, নিদ্ধামভাবে পূজা করিয়া শ্রীজগন্মাতার দর্শন লাভ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের অলোকিক জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া সেইজন্ম কোন কোন গ্রন্থকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন, তিনি অবতীর্ণ হইবারু কালে শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়সকলও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। \*

সচিদানন্দ-ঘন প্রমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ—এবং
জগতের স্থুল সৃষ্ম যাবতীয় পদার্থ ও জীবগণের
প্রভাবের স্থুল কথা।
প্রত্যেকেই তাঁহার মহাভাবময়ী প্রকৃতির অংশসম্ভূত—অত এব, তাঁহার স্ত্রী। সেজন্ম শুদ্ধ পবিত্র হইয়া জীব
তাঁহাকে পতিরূপে সর্ববান্তঃকবণে ভজনা করিলে, তাঁহার কৃপায়
তাহার গতি, মুক্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দপ্রাপ্তি, হয়—ইহাই
শ্রীচৈতন্ম মহাপ্রভুকর্তৃক প্রচারিত মধুরভাবের স্থুল কথা। মহাভাবে
সর্ববভাবের একত্র সমাবেশ। প্রধানা গোপী শ্রীরাধা সেই
মহাভাবস্বরূপিণী এবং অন্য গোপিকাগণের প্রত্যেকে মহাভাবান্তর্গত অন্তর্ভাবসকলের এক তুই বা ততােধিক ভাবস্বরূপেণী। স্বতরাং ব্রজগোপিকাগণের ভাবানুকরণে সাধনে
প্রবৃত্ত হইয়া সাধক ঐ সকল অন্তর্ভাব নিজায়ত্ত করিতে সমর্থ
হয় এবং পরিশেষে মহাভাবােথ মহানন্দের আভাস প্রাপ্ত হইয়া

<sup>\*</sup> চৈতন্তমঙ্গল গ্রন্থ দেখ।

ধন্য হইয়া থাকে। ঐরপে মহাভাবস্বরূপিণী# শ্রীরাধিকার ভাবামুধ্যানে নিজ স্থখবাঞ্ছা এককালে পরিত্যাগ করিয়া কায়মনো-বাক্যে সর্ববিতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্থখে স্থখী হওয়াই এই পথে সাধকের চরম লক্ষ্য।

সামাজিক বিধানে বিবাহিত নায়ক নায়িকার পরস্পরের প্রতি
থানা নারিকার
প্রথম—জাতি, কুল, শীল, লোকভয়, সমাজভয়
সর্বালী ক্রেম ইনরে প্রভৃতি নানা বাহ্য বিষয়ের দ্বারা নিয়মিত হইয়া
আরোপ করিতে ইইবে। প্রবাহিত হয়। ঐরূপ নায়ক নায়িকা ঐ প্রকার
নিয়মসকলের সীমার ভিতরে অবস্থানপূর্বক নানা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, পরস্পরের স্থমস্পাদনে যথাসস্তৃত্তবাগস্বীকার করিয়া থাকে। বিবাহিতা নায়িকা সামাজিক কঠোর
নিয়মবন্ধনসকল যথাযথ পালন করিতে যাইয়া অনেক সময়
নায়কের প্রতি নিজ প্রেমসম্বন্ধ ভূলিতে বা ব্রম্ব করিতে সঙ্কুচিতা
হয় না। স্বাধীনা নায়িকার প্রেমের আচরণ কিন্তু অন্যরূপ।
প্রেমের প্রাবল্যে ঐরূপ নায়িকা অনেক সময় ঐ সকল নিয়মবন্ধনকে পদদলিত করিতে এবং সমাজপ্রদন্ত নিজ সামাজিক
অধিকারের সর্ববন্ধ ত্যাগ করিয়া নায়কের সহিত সংযুক্তা হইতে
কুটিতা হয় না। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঐরূপ সর্বব্রাসী প্রেমসম্বন্ধ

\* কৃষ্ণশ্র মথে পীড়শঙ্করা নিমিষস্থাপি অসহিষ্ণুতাদিকং যত্ত্র স রুঢ়ো
মহাভাব:। কোটিব্রহ্মাওগতং সমস্তম্বং যস্ত্র স্বথস্থ লেশোহপি ন ভবতি,
সমস্তবৃশ্চিকসর্পাদিদংশকৃতহংখমপি যস্ত্র হংখস্ত লেশো ন ভবতি, এবস্তৃতে
কৃষ্ণসংযোগবিয়োগয়ো: স্বথহংখে যতো ভবতঃ সঃ অধিরুঢ়া মহাভাবঃ।
অধিরুঢ়স্ভেব মোদন মাদন ইতি দ্বৌ রূপৌ ভবতঃ। ইত্যাদি—

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবন্তীর ভক্তিগ্রন্থাবলী।

ঈশ্বরে আরোপ করিতে সাধককে উপদেশ করিয়াছেন, এবং বৃন্দাবনাধীশ্বরী শ্রীরাধা সেজগুই আয়ান ঘোষের বিবাহিতা পত্নী হইয়াও, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্ববস্বত্যাগিনী বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মধুরভাবকে শাস্তাদি অন্য চারি প্রকার ভাবের সারসমষ্টি এবং ততোধিক বলিয়া বর্ণনা মধুরভাব অস্ত সকল করিয়াছেন। কারণ, প্রেমিকা নায়িকা ক্রীত-ভাবের সমষ্টি ও অধিক। দাসীর ন্যায় প্রিয়ের সেবা করেন, সঁথীর ন্যায় সর্ববাবস্থায় তাঁহাকে স্থপরামর্শ দানপূর্বক তাঁহার আনন্দে উল্লসিতা ও তুঃখে সমবেদনাযুক্তা হয়েন, মাতার ন্যায় সতত তাঁহার শরীর-মনের পোষণে এবং কল্যাণকামনায় নিযুক্তা থাকেন এবং ঐরূপে সর্ব্বপ্রকারে আপনাকে ভূলিয়া প্রিয়ের কল্যাণসাধন ও চিত্ত-বিনোদনপূর্ববক তাঁহার মন অপূর্বব শান্তিতে আপ্লুত করিয়া থাকেন। যে নায়িকা ঐরূপে প্রেমপ্রভাবে আত্মবিস্মৃতা হইয়া প্রিয়ের কল্যাণ ও স্থথের দিকে সর্ব্বতোভাবে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকেন, তাঁহার প্রেমই সর্ববশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই সমর্থা প্রেমিকা বলিয়া ভক্তিগ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। স্বার্থগন্ধতুষ্ট অন্য সকল প্রকার প্রেম সমঞ্জসা ও সাধারণী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সমঞ্জসা শ্রেণীভুক্তা নায়িকা প্রিয়ের স্থাথের নাায় আত্মস্থাথের দিকেও সমভাবে লক্ষ্য রাখে এবং সাধারণী শ্রেণীভুক্ত। নায়িকা কেবলমাত্র আত্মস্থথের

সে যাহা হউক, কঠোর ত্যাগের আদেশে সাধকগণকে জীবন
নিয়মিত করিতে এবং প্রেমে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার
শীচতক্ত মধুরভাবসহারে কিব্লপে লোক- স্থলে দণ্ডায়মান হইতে শিক্ষাপ্রদান করিয়া ও
কল্যাণ করিয়াছিলেন। নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-

জনা নায়ককে প্রিয় জ্ঞান করে।

• দেব তৎকালে দেশের ব্যভিচারনিবারণে ও কল্যাণসাধনে প্রয়াসী

হইয়াছিলেন। ফলেও তৎকালে তদীয় ভাব ও উপদেশ পথ-ভ্রম্ভকৈ পথ দেখাইয়া, সমাজচ্যুতদিগকে নবান সমাজবন্ধনে আনিয়া, জাতিবহিভূ তিদিগকে ভগবন্ত ক্ররূপ জাতির অন্তর্ভু ক্ত করিয়া এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ের গোচরে ত্যাগবৈরাগ্যের পবিত্র উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়া, অশেষ লোককল্যাণ সাধিত করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে-সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রণয় ও মিলনসম্ভুত 'অষ্ট সার্ত্ত্বিকবিকার' \* নামক মানসিক ও শারীরিক বিকারসমূহ শ্রীশ্রীজগৎস্বামীর তীব্র ধ্যানামুচিন্তনে পবিত্রচেতা সতাসতাই উপস্থিত হৈইয়া থাকে, একথা নিঃসংশয় প্রমাণিত করিয়া ভগবান্ শ্রীচৈতনাপ্রচারিত মধুরভাব তৎকালে অলিঙ্কার শাস্ত্রকে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রসকলের অঙ্গাভৃত করিয়াছিল, কুকাব্য-সকলকে উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবে রঞ্জিত করিয়া সাধকমনের উপভোগ্য ও উন্নতিবিধায়ক করিয়াছিল, এবং শাস্তভাবানুষ্ঠানে অবশ্য-পরিহর্ত্তব্য কামক্রোধাদি ইতর ভাবসমূহ, শ্রীভগবানুকে আপনার করিয়া লইয়া তন্মিমিত্ত এবং তাঁহারই উপর সাধককে প্রয়োগ করিতে শিখাইয়া তাহার সাধনপথ স্থুগম করিয়া দিয়াছিল।

পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত বর্ত্তমান যুগের নব্য সম্প্রদায়ের বেদান্তবিং মধ্রভাব- চক্ষে মধুরভাব, পুংশরীরধারীদিগের পক্ষে সাধনেকে যে ভাবে সাধকের কল্যাণকর বলিরা গ্রহণ করেন। হইলেও, বেদাস্তবাদীর নিকটে উহার সমুচিত মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে বিলম্ব হয় না। তিনি দেখেন,

<sup>\*</sup> যে চিত্তং তমুঞ্চ ক্ষোভয়ন্তি তে সান্ধিকাঃ। তে অষ্ট্রে সন্ত বেশঃ বোমাঞ্চ-স্বরভেদ-বেপথ্-বৈবর্ণ্যাশ্রপ্রভাগ: ইতি। তে ধুমায়িতা জলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্তা স্থাপ্তা ইতি পঞ্চবিধা যথোত্তরস্থদাঃ স্থাঃ।—আকরগ্রন্থ।

ভাবসমূহই বহুকালাভ্যাসে মানব-মনে দৃঢ়সংস্কাররূপে পরিণত হয় এবং জন্মজন্মাগত ঐরূপ সংস্কারের জন্মই মানব এক অদ্বয় ব্রহ্ম-বস্তুর স্থলে এই বিচিত্র জগৎ দেখিতে পাইয়া থাকে। ঈশ্বরানুগ্রহে এই মুহূর্ত্তে ষদি সে জগৎ নাই বলিয়া ঠিক্ ঠিক্ ভাবনা করিতে পারে, তবে তদ্দণ্ডেই উহা তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সম্মুখ হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইবে। জগৎ আছে, ভাবে বলিয়াই মানবের নিকট জগৎ বর্ত্তমান। আমি পুরুষ বলিয়া আপনাকে ভাবি বলিয়াই পুরুষভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছি এবং অন্যে স্ত্রী বলিয়া ভাবে বলিয়াই স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া দ্বহিয়াছে। আবার, মানবহৃদ্ধয় এক ভাব প্রবল হইয়া অপর সকল বিপরীত ভাবকে যে সমাচ্ছন্ন এবং ক্রমে বিনফ করে, ইহাও নিত্যপরিদৃষ্ট। গতএব ঈশবের প্রতি মধুরভাবসম্বন্ধের আরোপ করিয়া উহার প্রাবল্যে সাধকের নিজ মনের অন্য সকল ভাবকে সমাচ্ছন্ন এবং ক্রমে উৎসাদিত করিবার চেফীকে বেদান্তবিৎ অন্য কণ্টকের সাহায্যে পদবিদ্ধ কণ্টকের অপনয়নের চেষ্টার ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকেন। মানবমনের অন্য সকল সংস্কারের অবলম্বনস্বরূপ 'আমি দেহা' বলিয়া বোধ এবং তদ্দেহসংযোগে 'আমি পুরুষ বা श्वी' विनया मःकात्रहे मर्ववारभका প্রবল। এভগবানে পতি-ভাবারোপ করিয়া 'আমি স্ত্রা' বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে সাধক পুরুষ আপনার পুংস্থ ভূলিতে সক্ষম হইলে, তিনি যে উহার পরে 'আমি ন্ত্রা' এ ভাবকেও অতি সহজে নিক্ষেপ করিয়া ভাবাতীত অবস্থায় উপনীত হইবেন, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব মধুরভাবে সিদ্ধ হইলে সাধক যে, ভাবাতীত ভূমির অতি নিকটেই উপস্থিত হইবেন বেদান্তবাদী দার্শনিকের চক্ষে ইহাই সর্ববথা প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি রাধাভাব প্রাপ্ত হওয়াই সাধকের

চরম লক্ষ্য 🤊 উত্তরে বলিতে হয়, বৈষ্ণব গোস্বামিগণ বর্ত্তমানে উহা অস্বীকারপূর্ব্বক স্বশীভাবপ্রাপ্তিই এমতীর ভাব প্রাপ্ত মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার ভাবলাভ হওয়াই মধুরভাব সাধনের চরম লক্ষ্য। সাধকের পক্ষে অসাধ্য বলিয়া প্রচার করিলেও উহাই সাধকের চরম লক্ষ্য বলিয়া অমুমিত হয়। দেখা যায়, সখীদিগের ও শ্রীমতীর ভাবের মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য বিভ্যমান নাই, কেবলমাত্র পরিমাণ-গত পার্থক্যই বর্ত্তমান। দেখা যায়, শ্রীমতীর স্থায় সখীগণও সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে ভঙ্গনা করিতেন এবং শ্রীরাধার সহিত সন্মিলনে শ্রীকুষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ দেখিয়া, তাঁহাণ্ডে স্থুখী করিবার জন্মই <u>শ্রী</u>শ্রীরাধাকুষ্ণের মিলনসম্পাদনে সর্ববদা যত্নবতী। আবার দেখা যায়, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি প্রাচীন গোস্বামিপাদগণের প্রত্যেকে মধুরভাব-পরিপুষ্টির জন্ম পৃথক্ পৃথক্ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের সেবায় শ্রীকৃন্দাবনে জাবন অতিবাহিত করিলেও, তৎসঙ্গে শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা করিবার প্রয়াস পান নাই—আপনাদিগকে রাধাস্থানীয় ভাবিতেন বলিয়াই যে, তাঁহারা এরূপ করেন নাই, একথাই উহাতে অমুমিত হয়।

বৈষ্ণবতদ্রোক্ত মধুরভাবের যাঁহারা বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবাদি প্রাচীন গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থসমূহের এবং শ্রীবিভাপতি-চণ্ডীদাস-প্রমুখ বৈষ্ণব কবিকুলের পূর্বরাগ, দান, মান ও মাথুর-সম্বন্ধায় পদাবলী-সকলের আলোচনা করিবেন। মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর উহাতে কি অপূর্ব্ব চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে স্থগম হইবে বলিয়াই আমরা উহার সারাংশের এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম।

## চতুৰ্দশ অধ্যায়

## ঠাকুরের মধুরভাব সাধন

ঠাকুরের শুদ্ধ একাগ্রমনে যথন যে কোন ভাবের উদয় হইত, তাহাতেই তখন তিনি তন্ময় হইয়া কিছুকাল অবস্থান করিতেন। ঐ ভাব কথন তাঁহার মনে পূর্ণাধিকার স্থাপনপূর্বক অন্য সকল ভাবের লোপ করিয়া দিত এবং তাঁহার শরীরকে পরিবর্ত্তিত করিয়া উহার প্রকাশানুরূপ পূর্ণাবয়ব যন্ত্রন্প করিয়া তুলিত। ঠাকুরের জীবনালোচনা করিলে, বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনের ঐরূপ স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন করিবার কালে তাঁহার ঐরূপ স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন করিবার কালে তাঁহার ঐরূপ স্বভাবের পরিচয় আমরা নিত্য পাইতাম। দেখিতাম, বাল্যকাল হইতে ঠাকু- সঙ্গীতাদি শ্রেবণে বা অন্য কোন উপায়ে তাঁহার রের মনের ভাবতন্মন্ত্রন মন ভাববিশেষে ময় হইবার কালে যদি কেই তার আচরণ।

সহসা অন্য ভাবের সঙ্গীত বা কথা আরম্ভ করিত, তাহা হইলে তিনি মনে বিষম যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। লক্ষ্যে শ্রেবাহিত চিত্তর্ত্তিসকলের সহসা গতিরোধ হওয়াতেই যে

তাঁহার ঐরপ কফ উপস্থিত হইত, একথা বলা বাহুল্য। মহামুনি পতঞ্জলি, এক ভাবে তরঙ্গিত চিত্তবৃত্তিযুক্ত মনকে সবিকল্পক সমাধিস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং ভক্তিপ্রস্থসকলে ঐ•সমাধি ভাব-সমাধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব
দেখা যাইতেছে, ঠাকুরের মন ঐরপ সমাধিতে অবস্থান করিতে
আজীবন সমর্থ ছিল।

সাধনায় প্রবর্ত্তিত হইবার কাল হইতে তাঁহার মনের পূর্ব্বেক্ত স্বভাব এক অপূর্ব্ব বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল। কারণ, দেখা যায়,—ঐকালে তাঁহার মন পূর্বের ন্যায় কোন ভাবে কিছু-ক্ষণ-মাত্র অবস্থান করিয়াই অন্য ভাববিশেষ অবলম্বন করিতেছে না; কিন্তু কোন এক ভাবে আবিষ্ট হইলে, যতক্ষণ না ঐ ভাবের চরম সীমায় উপনীত হইয়া অবৈতভাবের আভাস পর্যান্ত উপ-

লব্ধি করিতেছে, ততক্ষণ উপ্পক্ষে স্বাধনকালে তাঁহার করিয়াই সর্ব্বক্ষণ স্ববীস্থান করিতেছে। উক্ত মনের উক্ত স্বভাবের বিষয়ের দৃষ্টান্তস্ক্রপে বলা যাইতে পারে কিরুপ পরিবর্ত্তন হয়। যে, দাস্যভাবের চরম সীমায় উপস্থিত না হওয়া

পর্য্যন্ত তিনি মাতৃভাবোপলন্ধি করিতে অগ্রসব হন নাই; আবার, তন্ত্রোপদিফ মাতৃভাবসাধনায় চরমোপলন্ধি না করিয়। বাৎসল্যাদি ভাব সাধনে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহার সাধনকালের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে ঐরূপ সর্ববত্র দৃষ্ট হয়।

ব্রাহ্মণীর আগমনকালে ঠাকুরের মন ঈশরের মাতৃভাবের অনুধ্যানে পূর্ণ ছিল। জগতের যাবতীয় প্রাণী ও পদার্থে, বিশেষতঃ, স্ত্রীমূর্ত্তিসকলে তখন তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণীকে দর্শনমাত্র তিনি কেন মাতৃসম্বোধন করিয়াছিলেন এবং আপনাকে ব্রাহ্মণীর

বালক বলিয়া এককালে উপলব্ধি করিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশনপূর্বক তাঁহার হস্তে আহার্য্য সাধনকালের পূর্ব্বে গ্রাহণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ স্পান্ট বুঝা ঠাকুরের মধুরভাব ভাল যায় : হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী এই কালে লাগিত না। কখন কখন ব্রজগোপিকাগণের ভাবে আবিষ্টা হইয়া মধুররসাত্মক সঞ্চাতসকল আরম্ভ করিলে, ঠাকুর বলিতেন, ঐ ভাব তাঁহার ভাল লাগে না, এবং ঐভাব সম্বরণপূর্বক মাতৃ-ভাবের ভজনসকল গাহিবার জন্ম তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন। ব্রাহ্মণীও উহাতে ঠাকুরের মানসিক অৱস্থা যথাযথ বুঝিয়া. তাঁহার প্রীতির জন্ম তৎক্ষণাৎ 🖺 🗐 জগদম্বার দার্সাভাবে সঞ্চীত আরম্ভ করিতেন, অথবা ব্রজগোপালের প্রতি নন্দরাণী শ্রীমতী যশোদার হৃদয়ের গভারোচ্ছ্যাসপূর্ণ সঙ্গীতের অবতারণা করিতেন। উক্ত ঘটনা অবশ্য, ঠাকুরের মধুরভাব সাধনে প্রবৃত হইবার বহু পুর্বের কথা এবং ঠাকুরের মনে 'ভাবের ঘরে চুরি' যে বিন্দুমাত্র কোনকালে ছিল না, একথা উহাতে বুঝিতে পারা যায়।

সে যাহা হউক, উহার কয়েক বৎসর পরে ঠাকুরের মন কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া বাৎসল্যভাব সাধনে অগ্রসর হইয়াছিল, সেকথা আমরা পাঠককে ইতিপূর্বের বলিয়াছি। অতএব মধুরভাব সাধনে অগ্রসর হইয়া তিনি এখন যে সকল অনুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন, সেই সকল কথা আমরা বলিতে প্রবৃত্ত হই।

ঠাকুরের জীবনালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—
আমরা যাহাকে 'নিরক্ষর' বলি, তিনি প্রায়
ঠাকুরের সাধনসকল
কগন শাস্ত্রবিরোধী হয় পূর্ণমাত্রায় তদ্রেপ অবস্থাসম্পন্ন হইলেও,
নাই। উহাতে যাহা কেমন করিয়া আজীবন শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা
প্রমাণিত হয়।
করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। গুরুগ্রহণ করিবার পূর্বে কেবলমাত্র নিজ হৃদয়ের প্রেরণায় তিনি যে সকল

সাধনামুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন, সে সকলও কখন শান্ত্রবিরোধী না হইয়া উহার অনুগামী হইয়াছিল। 'ভাবের ঘরে চুরি' না রাখিয়া শুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে ঈশরলাভের জন্য ব্যাকুল হইলে ঐরপ যে হইয়া থাকে, তাঁহার জীবনের উক্ত ঘটনা এ বিষয়ের পরিচয় প্রদান করে। ঘটনা ঐরপ হওয়ার বৈচিত্র্য কিছুই নাই; কারণ, শান্ত্রসমূহ ঐ ভাবেই যে প্রণীত হইয়াছে একথা স্বল্প চিন্তার ফলে বুঝিতে পাঁরা যায়। ঠাকুরের ভায় হৃদয়ের সত্যলাভের চেফা পূর্বক উপলব্ধিসকল লিপিবদ্ধ হইয়াই পরে 'শান্ত্র' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সে যাহা ইউক, নিরক্ষর ঠাকুরের শান্ত্রনির্দিষ্ট উপলব্ধিসকলের যথাযথ অনুভূতি হওয়ায় তাঁহার অলোকিক 'জীবনের ছারা শান্ত্রসমূহের সত্যতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ ঐকথা নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, ঠাকুরের এবার নিরক্ষর হইয়া আগমনের কারণ, শান্ত্রে লিপিবদ্ধ অবস্থা ও উপলব্ধিসমূহকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য।

শাস্ত্রমর্যাদা স্থভাবতঃ রক্ষা করিবার দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা
এখানে, ভাবের প্রেরণায় ঠাকুরের একের পর
তাহার সভাবতঃ শাস্ত্রমর্যাদা রক্ষার দৃষ্টান্ত—
অন্য করিয়া নানা বেশ গ্রহণের কথার উল্লেখ
সাধনকালে নামভেদ করিতে পারি। ঋষিগণ উপনিষদ্মুখে বলি
ও বেশ গ্রহণ।
যাছেন,—'তপসো বাপ্যলিক্ষাৎ'
ফিক হওয়া
যায় না। ঠাকুরের জীবনেও দেখিতে পাওয়া যায়,—তিনি
যখন যে ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন নিজ হৃদয়ের
প্রেরণায় প্রথমেই সেই ভাবামুকূল বেশভূষা বা বাহ্য চিহ্নসকল

মৃগুকোপনিষৎ, ৩।২।৪ — অর্ — সয়াাসের লিক বা চিহ্ন ( যথা, গৈরিকাদি ) ধারণা করিয়া কেবলমাত্র তপত্তা দ্বারা আত্মদর্শন হয় না।

ধারণ করিয়াছিলেন। যথা—তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবে সিদ্ধিলাভের জন্ম তিনি রক্তবন্ত্র, বিভূতি, সিন্দুর ও রুদ্রাক্ষাদি ধারণ করিয়া-ছিলেন ; বৈষ্ণবতম্ব্রোক্ত ভাবসমূহের সাধনকালে গুরুপরস্পরা-প্রাসিদ্ধ ভেক্ বা তদমুকূল বেশ গ্রহণ করিয়া শ্বেতবস্ত্র, শ্বেতচন্দন তুলসী-মাল্যাদিতে নিজান্ধ ভূষিত করিয়াছিলেন! বেদান্ডোক্ত অদৈতভাবে সিদ্ধ হইবেন বলিয়া শিখাসূত্র পরিত্যাগপূর্বক কাষায় ধারণ করিয়াছিলেন—ইত্যাদি। আবার পুংভাবসমূরের সাধন কালে তিনি যেমন বিবিধ পুরুষবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্ধপ ন্ত্রীজনোচিত ভাবসমূহের সাধনকালে রমণীর বৈশভ্ষায় আপনাকে সঞ্জিত করিতে কুঠিত হয়েন নাই। ঠাকুর আমাদিগকে বারং-বার শিক্ষা দিয়াছেন,—লঙ্জা ঘুণা ভয় এবং জন্ম-জন্মাগত জাতি-কুল-শীলাদি অষ্টপাশ ত্যাগ না করিলে, কেহ কখন ঈশ্বরলাভ-পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ঐশিক্ষা তিনি স্বয়ং আজাবন, কায়মনোবাক্যে, কতদূর পালন করিয়াছিলেন, তাহা সাধনকালে তাঁহার ঐরূপ বিবিধ বেশধারণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি কার্য্যকলাপের অনুশীলনে স্পান্ট বুঝিতে পায়া যায়।

মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর দ্রীজনোচিত বেশভ্ষা ধারণের জন্ম ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং পরমভক্ত মথুরামোহন তাঁহার ঐরপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কখন বহুমূল্য বারাণসী সাড়া এবং কখন ঘাগ্রা, ওড়না, কাঁচুলি প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে সঙ্জিত করিয়া স্থা ইইয়াছিলেন। আবার, 'বাবা'র রমণীবেশ সর্বাজ্য সম্পূর্ণ করিবার জন্ম শ্রীমুক্ত মথুর চাঁচর কেশপাশ (পরচুলা) এবং এক স্থাই স্বর্ণালঙ্কারেও তাঁহাকে ভৃষিত করিয়াছিলেন।

"আমরা বিশ্বস্তসূত্রে প্রবণ করিয়াছি, ভক্তিমান্ মথুরের ঐরপ

দান, ঠাকুরের কঠোর ত্যাগে কলস্কার্পণ করিতে তুয়্টচিত্তদিগকে অবসর দিয়ছিল; কিন্তু ঠাকুর ও মথুরামোহন সে সকল কথায় কিছুমাত্র মনোযোগী না হইয়া আপন আপন লক্ষ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মথুরামোহন, 'বাবা'র পরিতৃপ্তিতে এবং 'তিনি যে, উহা নিরর্থক করিতেছেন না'—এই বিশ্বাসে পরমস্থশী হইয়াছিলেন; এবং ঠাকুর ঐরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া শ্রীহরির প্রেমকলোলুপা ব্রজরমণীর ভাবে ক্রমে এতদূর ময় হইয়াছিলেন যে, তাঁহার আপনাকে পুরুষবোধ এককালে অন্তর্হিত হইয়া প্রতি চিন্তা, চেন্টা ও বাক্য রমণীর তায় হইয়া গিয়াছিল। ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, মধুরভাবাবেশে তিনি ঐরূপে ছয়মাস কাল রমণীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ভিতর স্ত্রী ও পুরুষ—উভয় ভাবের বিচিত্র সমাবেশের কথা আমরা অন্মত্র উল্লেখ করিয়াছি। অত্ঞাব স্ত্রীবেশের
উদ্দীপনায় তাঁহার মনে মে এখন রমণীভাবের
প্রত্যেক আচরণ স্ত্রী- উদয় হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি ? কিন্তু ঐ
ক্রাতির ন্তায় হওয়। ভাবের প্রেরণায় তাঁহার চলন, বলন, হাস্ত,
কটাক্ষ, অঙ্গভঙ্গী এবং শরীর ও মনের প্রত্যেক চেন্টা যে, এককালে ললনা-স্থলভ হইয়া উঠিবে, একথা কেহ কখন কল্পনা
করিতে পারে নাই। কিন্তু ঐরূপ অসম্ভব ঘটনা যে এখন
বাস্তবিক হইয়াছিল, একথা আমরা ঠাকুর এবং হৃদয়—উভয়ের
নিকটে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি। দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমনকালে
আমরা অনেকবার তাঁহাকে রক্ষচ্ছলে স্ত্রাচরিত্রের অভিনয় করিতে
দেখিয়াছি। তখন উহা এতদূর সর্ব্রাক্ষসম্পূর্ণ হইত যে, রমণীগণও উহা দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতেন।

ঠাকুর এই সময়ে কখন কখন রাণী রাসমণির জানবাজারস্থ

বাটীতে যাইয়া শ্রীযুক্ত মথুরামোহনের পুরাঙ্গনাদিগের সহিত বাস করিয়াছিলেন। অন্তঃপুরবান্সিনীরা মথর বাবর বাটীতে কামগন্ধহীন পূতচরিত্রের কথা সবিশেষ জ্ঞাত রমণীগণের সহিত ঠাকু-রের স্থীভাবে সাচরণ। হইয়া তাঁহাকে ইতিপূর্কেই দেবতা-সদৃশ জ্ঞান করিতেন। এখন আবার তাঁহার দ্রীস্থলভ আচার-ব্যবহারে এবং অকৃত্রিম যত্ন ও স্লেহে এতদূর মুগ্ধা হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ভাঁহারা আপনাদিগের অতাতম বলিয়া নিশ্চয় ধারণাপূর্বক তাঁহার সম্মুখে লজ্জা-সঞ্চোচাদি আবরণের কিছুমাত্র রক্ষ। করিতে সমর্থা হয়েন নাই। 

। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়ার্ছি, শ্রীযুক্ত মথুরের ক্যাগণের মধ্যে কাহারও স্বামী ঐকালে জানবাজার ভবনে উপস্থিত হইলে. তিনি ঐ কন্যার কেশবিন্যাস ও বেশভূষাদি নিজ হস্তে সম্পাদনপূর্ব্বক স্বামীর চিত্তরঞ্জনের নানা উপায় তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিয়া স্থীর ভায়ে ভাহার হস্তধারণ করিয়া লইয়া যাইয়া স্বামীর পার্শ্বে দিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিতেন,— 'হাহারাও তথন আমাকে হাহাদিগের স্থা বলিয়া বোধ করিয়া কিছুমাত্ৰ সঙ্কুচিত হইত না !'

সদয় বলিতেন,—"ঐরূপে রমণীগণপরিবৃত ইইয়া থাকিবার কালে ঠাকুরকে সহসা চিনিয়া লওয়া তাঁহার নিত্যপরিচিত রমণীবেশ গ্রহণে আত্মীয়দিগের পক্ষেও চুরূহ ইইত। মথুর ঠাকুরকে পুরুষ বলিয়া বাবু ঐকালে একসময়ে আমাকে অন্তঃপুর চেনা ছঃসাধ্য ইইত। মধো লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,— 'বল দেখি, উহাদিগের মধ্যে তোমার মামা কোন্টী ?' এতকাল একসঙ্গে বাস ও নিতা সেবাদি করিয়াও তথন আমি তাঁহাকে

য়য়ভাব, পৃর্বাদ্ধ — ৭য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৯৯ — ২০১।

সহসা চিনিয়া লইতে পারি নাই! দক্ষিণেশ্বে অবস্থানকালে মামা তথন প্রতিদিন প্রত্যুবে সাজি হস্তে লইয়া বাগানে পুপাচয়ন করিতেন—আমরা ঐ সময়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, চলিবার সময় রমণীর ন্থায় তাঁহার বামপদই প্রতিবার অগ্রান্তর হইতেছে। ভৈরবী ব্রাহ্মণী বলিতেন,—'ঐরপে পুপ্পচয়ন করি বার কালে তাঁহাকে (ঠাকুরকে) দেখিয়া আমার সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ শ্রীমতী রাধারাণী বলিয়া ভ্রম হইয়াছে!' ঐরপে পুপ্পচয়ন করির বিচিত্র মালা গাঁথিয়া তিনি এই কালে প্রতিদিন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দর্জীকে সজ্জিত করিতেন এবং কখন কথন শ্রীশ্রীজগদস্বাকেও ঐরপ সাজাইয়া ৺কাত্যায়নীর দিনিতে ব্রজগোপিকাগণের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণকে স্বামিরপে পাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট সকরণ প্রার্থনা করিতেন!"

ঐরপে শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবা-পূজাদি শ্রীকৃষ্ণদূর্শন ও তাঁহাকে স্বীয় বল্লভরূপে প্রাপ্ত হইবার মানসে সম্পাদনপূর্ব্বক ঠাকুর এখন অনন্যচিত্তে <u>শ্রীশ্রীযুগলপাদপদ্মদেবায়</u> মধরভাব সাধনে নিযক্ত হইয়াছিলেন এবং সাগ্রহ প্রার্থনা ও প্রতীক্ষায় শারীরিক বিকারসমূহ। দিনের পর দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দিবা কিম্বা রাত্রি-–কোনকালেই তাঁহার হৃদয়ে সে আকুল প্রার্থনার বিরাম হইত না এবং দিন, পক্ষ বা মাসাস্থেও অবিশাস-প্রসূত নৈরাশ্য আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে সে প্রতীক্ষা হইতে বিন্দু-মাত্র বিচলিত করিত না। ক্রমে ঐ প্রার্থনা আকুল ক্রন্দনে এবং ঐ প্রতীক্ষা উন্মত্তের ন্যায় উৎকণ্ঠা ও চঞ্চলতায় পরিণত হইয়া তাঁহার আহারনিদ্রাদির লোপসাধন করিয়াছিল। বিরহ ৭—নিতান্ত প্রিয়জনের সহিত সর্বদা সর্বতোভাবে সন্মিলিত হইবার অসীম লালসা নানা বিদ্প-বাধায় প্রতিরুদ্ধ . হইলে মানবের হৃদয়-মন-মথনকরী শরীরেন্দ্রিয়-বি্কলকরী যে অবস্থা আনয়ন করে, সেই বিরহ १—উহা, ভাঁহাতে অশেষ যন্ত্রণার নিদান মানসিক বিকাররূপে কেবলমাত্র প্রকাশিত হুইয়াই উপশাস্ত হয় নাই, কিন্তু সাধনকালের পূর্ব্বাবস্থায় অমুভূত নিদারুণ শারীরিক উত্তাপ ও দ্বালারূপে পুনরায় আবিভূতি ইইয়াছিল। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি,—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের প্রবল প্রভাবে এইকালে ভাঁহার শরীরের প্রতি লোমকৃপ দিয়া সময়ে সময়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত নির্গমন হইত, দেহের গ্রন্থি-সকল শিথিল বা ভগ্নপ্রায় বলিয়া লক্ষিত হইত এবং হৃদয়ের অসীম য়ুন্ত্রণায় ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্বার্য্য হইতে এককালে বিরভ হওয়ায়, দেহ কখন কখন মতের ভায় নিশ্চেষ্ট ও সংজ্ঞাশৃভ্য হইয়া পড়িয়া থাকিত!

দেহের সহিত নিত্যসম্বন্ধ, তন্মাত্রৈকবৃদ্ধি মানব আমরা,
প্রেম বলিতে এক দেহের প্রতি অন্ত দেহের আকর্ষণই বৃঝিয়া
থাকি। অথবা বহু চেফার ফলে স্থুল দেহবৃদ্ধি হইতে কিঞ্চিন্মাত্র
উদ্ধি উঠিয়া যদি উহাকে দেহবিশেষাপ্রায়ে
ঠাক্রের অতীক্রির
প্রেমের সহিত আমা- প্রকাশিত গুণসমন্তির প্রতি আকর্ষণ বলিয়া
দের ঐ বিষয়ক অনুভব করি, তবে 'অতীন্দ্রিয় প্রেম' বলিয়া
ধারণার তুলনা।
উহার আখ্যা প্রদানপূর্ব্বক উহার কতই না
শশোগান করি। কিন্তু কবিকুলবন্দিত আমাদিগের ঐ অতীন্দ্রিয়
প্রেম যে স্থুল দেহবৃদ্ধি এবং সূক্ষ্ম ভোগলালসা পরিশ্না নহে,

একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঠাকুরের জীবনে প্রকাশিত যথার্থ অতীন্দ্রিয় প্রেমের তুলনায় উহা কি তুচ্ছ, হেয় এবং

অন্তঃসারশৃত্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয় !

ভক্তিগ্রন্থসকলে উল্লিখিত আছে, ব্রজেখরী শ্রীমতী রাধা-

রাণীই কেবলমাত্র পূর্বেবাক্ত অতীক্সিয় প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রত্যক্ষ করিয়া উহার পূর্ণাদর্শ জগতে রাখিয়া শ্রীমতীর অতীন্দির গিয়াছেন। লঙ্কা ঘুণা ভয় ছাডিয়া, লোক-প্ৰেম সম্বন্ধে ভক্তি-শান্তের কথা। ভয় সমাজভয় পরিত্যাগ করিয়া, জাতি কুল भील পদমর্য্যাদাদি সকল বাহ্য বিষয় ভূলিয়া এবং নিজ দেহ-মনের ভোগস্থাের কথা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া, শ্রীকুষ্ণের শ্রুখেই কেবলমাত্র আপনাকে স্বখী অন্যুভব করিতে তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল ভক্তিশাস্ত্রে আর পাওয়া যায় না। শাস্ত্র সেজন্য বলেন্ শ্রীমতী রাধারাণীর কুপাকটাক্ষ ভিন্ন ঐ প্রেমের আংশিক উপলব্ধি করিয়া ভগবান শ্রীক্লয়ের দুর্ধনলাভ করিতে জগতে কেহ কখন সমর্থ হয় না। কারণ, সচ্চিদানঘন বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতীর কামগন্ধহীন প্রেমে চিরকাল সর্ববেতোভাবে আবদ্ধ বা বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহারই ইন্সিতে ভক্তসকলের মনোভিলাষ পূর্ণ ক্রিতেছেন। অতএব, প্রেমঘনতমু শ্রীমতীর প্রেমের অনুরূপ বা তঙ্জাতীয় প্রেমলাভ না হইলে, কেহ কখন ঈশ্বরকে পতিভাবে লাভ করিতে এবং ঐ প্রেমের পূর্ণ মাধুর্যা উপলব্ধি করিতে পারিবে না, ভক্তিশাস্ত্রের পুর্বেবাক্ত কথার ইহাই যে অভিপ্রায়, একথা বুঝিতে পারা যায়।

ব্রজেশরী শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের ঐরপ অদৃষ্টপূর্বর্বিমা, মায়ারহিতবিগ্রহ পরমহংসাগ্রণী শ্রীশুকদেবপ্রমুখ আত্মারাম মুনিসকলের দ্বারা বহুশঃ গীত হইলেও, ভারতের শ্রীমতীর অতীক্রিয় জনসাধারণ, উহা কিরপে জীবনে উপলব্ধি প্রেমের কথা ব্র্ঝাইবার করিতে হইবে তাহা বহুকাল পর্যান্ত বুঝিতে জন্ত শ্রীগোরান্ত- পারে নাই। গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণ বলেন, উহা বৃঝাইবার জনা শ্রীভগবান্কে শ্রীমতীর সহিত পুনরায়

একশরীরালম্বনে একাধারে অবতীর্গ হইতে হইয়াছিল এবং অস্থ্যকৃষ্ণ বহিগোর বা রাধারূপে প্রকাশিত শ্রীগোরাঙ্গদেবই মধুরভাবের প্রেমাদর্শ শিক্ষা দিয়া লোককল্যাণ-সাধনের জনা স্থাবিভূতি শ্রীভগবানের ঐ অপূর্ব্ব বিগ্রহ। তাঁহারা একথাও লিপিবন্ধ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে শ্রীমতা রাধারাণীর শরীরমানে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইত, পুংশরীরধারী হইলেও শ্রীগোরাঙ্গদেবে সে সমস্ত লক্ষণই ঈশরপ্রেমের প্রাবল্যে আবিভূতি ইইয়াছিল। শ্রীগোরাঙ্গদেবের শরীর-মনে মধুরভাবোণ্থ ভক্তিলক্ষণসকলের প্রকাশ দেখিয়াই তাঁহারা তাঁহাকে শ্রীমতী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীগোরাঙ্গদেব যে ঐরপ অতীক্রিয় প্রেমাদর্শের দিতীয় দৃষ্টান্তত্বল, একথা বুঝা যায়।

সে যাহা হউক, শ্রীমতী বাধারাণীর কুপা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণদর্শন অসম্ভব জানিয়া, ঠাকুর এখন তদগতচিত্তে গাহ্বরের শ্রীমতী লাধিকার উপাসনাও তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং দর্শনলাভ। তাঁহার প্রেমঘনমূর্ত্তির স্মরণ মনন ও ধ্যানে নিরন্তর মগ্ন হইয়া, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিজ হৃদয়ের আকুল আবেগ অবিরাম নিবেদন করিয়াছিলেন। ফলে. অচিরেই তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর কানগন্ধহীন শ্রীমূর্ত্তির দর্শন লাভে কুতার্থ হইয়াছিলেন। পূর্বের অস্থান্ত দেবদেবীসকলের দর্শনকালে ঠাকুর যেরূপ প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন, এই দর্শনকালেও তিনি সেইরূপে ঐ মূর্ত্তি নিজাঙ্গে সন্মিলিত হইয়া গেল, এইরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন,—"শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্বস্বহারা সেই নিরূপম পবিত্যোজ্জ্বল মূর্ত্তির মহিমা ও মাধুর্য্য বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্রীমতীর অস্ককান্তি নাগকেশরপুষ্পের কেসর-সকলের স্থায় গৌরবর্ণ ছিল।"

এখন হইতে ঠাকুর ভাবাবেশে আপনাকে শ্রীমতী বলিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী রাধা-ঠাকরের রাণীর শ্রীমৃত্তি ও চরিত্রের গর্ভার অমুধানে শ্ৰীমতী বলিয়া অমুভব ও তাহার কারণ। আপন পৃথগস্তিত্ব-বোধ এককালে হারাইয়াই তাঁহার ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। স্বুতরাং একথা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় যে, তাঁহার মধুরভাবোণ ঈশরপ্রেম এখন পরিবন্ধিত হইয়া শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমামুরূপ স্থগভীর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলেও ঐরূপ দেখা গিয়াছিল। কারণ, পূর্ব্বোক্ত দর্শন ও অবস্থার পর 'হইতে গ্রীমতী রাধারাণী ও গ্রীগোরাঙ্গ-দেবের স্থায় তাঁহাতেও মধুরভাবের পরাকাষ্ঠাপ্রসূত মহাভাবের সর্ববপ্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থে মহাভাবে প্রকাশিত শারীরিক লক্ষণসকলের কথা লিপিবদ্ধ আছে। বৈষ্ণবতন্ত্রনিপুণা ভৈরনী ব্রাহ্মণী এবং পরে বৈষ্ণব-চরণাদি শাস্ত্রজ্ঞ সাধকেরা ঠাকুরের শ্রীমঙ্গে, মহাভাবের প্রেরণায় ঐ সকল লক্ষণের আবির্ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া, তাঁহাকে সদয়ের শ্রদ্ধা ও পূজা অর্পণ করিয়াছিলেন। মহাভাবের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর আমাদিগকে বহুবার বলিয়াছেন,—উনিশপ্রকারের ভাব একাধারে প্রকাশিত হইলে, তাহাকে মহাভাব বলে—একথা ভক্তিশাস্ত্রে আছে। সাধন করিয়া এক একটা ভাবে সিদ্ধ হইতেই লোকের জীবন কাটিয়া যায়! (নিজ শরার দেখাইয়া) এখানে একাধারে একত্র ঐ প্রকার উনিশটী ভাবের পূর্ণ প্রকাশ।"#

শ্রীকৃষ্ণবিরহের দারুণ যন্ত্রণায় ঠাকুরের শরীরের প্রতি

লোমকৃপ হইতে রক্তনির্গমনের কথা আমরা প্রকৃতিভাবে ঠাকরের ইতিপূর্বের উল্লেখ করিয়াছি—উহা মহাভাবের শরীরের অছত পরি-वर्डन । পরাকাষ্ঠায় এই কালেই সঙ্গটিত হইয়াছিল। প্রকৃতি ভাবিতে ভাবিতে তিনি এইকালে এতদুর তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, স্বগ্নে বা ভ্রমেও কথনও আপনাকে পুরুষ বলিয়া ভাবিতে পারিতেন না এবং স্ত্রীশরীরের স্থায় কার্যাকলাপে তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় স্বতঃই প্রবৃত্ত হইত ! আমরা তাঁহার নিজ-মুখে শ্রবণ করিয়াছি,—স্বাধিষ্ঠানচক্রের অবস্থান-প্রদেশের রোম-কপ্সকল হইতে তাঁহার এইকালে প্রতিমাসে নিয়মিত সময়ে বিন্দু বিন্দু শোণিত-নির্গমন হইত এবং স্ত্রীশরীরের স্থায় প্রতি-বারই উপযুত্তপরি দিবসত্রয় ঐরূপ হইত ! তাঁহার ভাগিনেয় क्रमग्रनाथ आभामिशरक विनिग्नार्टन,—िछिन छेटा स्रहत्क मर्गन করিয়াছেন এবং পরিহিত বস্ত্র তুষ্ট হইবার আশক্ষায় ঠাকুরকে উহার জন্য এইকালে কৌপীন বাবহার করিতেও দেখিয়াছেন।



মহাভাবে কামাঝিকা এবং সম্বন্ধাত্মিকা উভয় প্রকার ভক্তির পূর্ব্বোল্লিখিত উনবিংশ প্রকার অস্তর্ভাবেব একত্র সমাবেশ হয়। ঠাকুর এখানে উহাই নির্দেশ করিয়াছেন।

বেদান্তশাস্ত্রের শিক্ষা—মানবের মন তাহার শরারকে বর্ত্তমান আকারে স্মৃত্তি করিয়াছে—'মন স্মৃত্তি করে এ মানসিক ভাবের প্রাবল্যে তাঁহার শারী-শরীর' এবং তীত্র ইচ্ছা বা বাসনা-সহায়ে রিক ঐরপ পরিবর্ত্তন তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত উহাকে ভাঙ্গিয়া मिथिया वका यात्र, 'मन সৃষ্টি করে এ শরীর।' চুরিয়া নৃতনভাবে গঠিত করিতেছে। শরীরের উপর মনের ঐক্নপ প্রভূত্বের কথা শুনিলে, আমরা বৃঝিতে ও ধারণা করিতে সমর্থ হই না। কারণ, যেরূপ তাত্র বাসনা উপস্থিত হইলে মন অন্য সকল বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত হইয়৷ বিষয়বিশেষে কেন্দ্রীভূত হয় ও অপূর্বব শক্তি প্রকাশ করে, সেই-রূপ তীব্র বাসনা আমরা কোন বিষয় লাভ করিবার জন্মই ঋনুভব করি না। বিষয়বিশেষ উপলব্ধি করিবার তাত্র বাসনায় ঠাকুরের শরীর স্কল্পকালে ঐরূপে পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, বেদান্তের পূর্বেবাক্ত কথা সবিশেষ প্রমাণিত হইতেছে, একথা বলা বাহুল্য। পদ্ম-লোচনাদি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা ঠাকুরের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল শ্রবণপূর্ববক বেদপুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ পূর্বব পূর্বব যুগের সিদ্ধ ঋষিকুলের ঐ বিষয়ক উপলব্ধিসকলের সহিত মিলাইতে যাইয়া বলিয়াছিলেন. "আপনার উপলব্ধিসকল বেদপুরাণকে অতিক্রম করিয়া বহুদুর অগ্রসর হইয়াছে!" মানসিক ভাবের প্রাবল্যে ঠাকুবের শরীরিক পরিবর্ত্তন সকলের অমুশীলনে তদ্রপ স্তস্ত্রিত হইয়া বলিতে হয়,—তাঁহার শারীরিক বিকারসমূহ শারীরবি জান-রাজ্যের সামা অতিক্রেম পূর্ববক উহাতে অপূর্বব যুগান্তর উপস্থিত করিবার সূচনা করিয়াছে।

সে যাহা হউক, ঠাকুরের পতিভাবে ঈশরপ্রেম এখন পরিশুদ্ধ ও ঘনীভূত হওয়াতেই, তিনি পূর্বেবাক্ত প্রকারে ত্রজেশরী শ্রীমতী

রাধারাণীর কৃপা অনুভব করিয়াছিলেন এবং ঐ প্রেমের গুৰুৱের ভগবান প্রভাবে সম্লকাল পরেই সচ্চিদানন্দ-ঘন-**श्कृतकत्र प्रश्निमाणः**। বিগ্রাহ ভগবান্ শ্রীক্ষের পুণাদর্শন লাভ কর্মিয়াছিলেন। দৃষ্ট মূর্ত্তি অস্ত সকলের স্থায় তাঁহার শ্রীঅক্টে মিলিত হইয়াছিল। ঐ দর্শন লাভের তুই তিন মাস পরে প্রমহংস শ্রীমৎ ভোতাপুরী মাসিয়া তাঁহাকে বেদান্তপ্রসিদ্ধ অদৈভভাব সাধনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন! অতএব বুঝা যাইতেছে,—মুধুরভাব সাধনায় সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর কিছুকাল ঐ ভাবসহায়ে ঈশ্বসস্তোগে কালযাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি,—ঐ কালে শ্রীকুষ্ণচিন্তায় এককালে তন্ময় হইয়া তিনি নিজ পৃথক অস্তিত্ব-বোধ হারাইয়া কথন আপনাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ করিয়।ছিলেন, আবার কখন বা আব্রহ্মস্তম্বর্পর্য্যন্ত সকলকে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বলিয়া দর্শন করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে যখন আমরা গমনাগমন করিতেছি তখন তিনি একদিন বাগান হইতে একটী ঘাঁসফুল সংগ্রহ করিয়া হর্ষোৎফুল্লবদনে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, —"তখন তখন ( মধুরভাব-সাধনকালে ) যে 🗐 কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতাম, তাঁহার অক্লের এই রকম রং ছিল।"

অন্তরস্থ প্রকৃতিভাবের প্রেরণায় যৌবনের প্রারম্ভে কামারপুকুরে বাস করিবার কাল হইতে ঠাকুরের মনে এক প্রকার
বাসনার উদয় হইত। ব্রজগোপীগণ স্ত্রীশরীর
থোবনের প্রারম্ভে
লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেমে সচ্চিদানন্দইইবার বাসনা। বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন জানিয়া, ঠাকুরের মনে হইত, তিনি যদি স্ত্রীশরীর
লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে গোপিকাদিগের
ঝায় শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে ভজনা ও লাভ করিয়া ধন্য

হইতেন। ঐরূপে নিজ পুরুষশরীরকে শ্রীকৃঞ্চলাভের প্রেব অন্তরায় বলিয়া বিবেচনা করিয়া, তিনি তখন কল্পনা করিতেন যে ্যদি আবার ভবিষাতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে ব্রাহ্মণের ঘরের পরমা স্থন্দরী দীর্ঘকেশী বাল-বিধবা হইবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ চিন্ন অন্য কাহাকেও পতি বলিয়া জানিবেন না। মোটা ভাত কাপডের মত কিছু সংস্থান থাকিবে, কুঁড়ে ঘরের পার্মে তুই এক কাঠা জমা থাকিবে-যাহাতে নিজ হস্তে চুই পাঁচ প্রকার শাকসবজী নিজ ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন করিতে পারিবেন, এবং তৎসক্ষে একজন বন্ধা অভিভাবিকা, একটা গাভী —যাহাকে তিনি সহস্তে দোহন করিতে পারিবেন এবং একখানি সূত। কাটিবার চরকা পাকিবে। বালকের কল্পনা আরও অধিক অগ্রসর হইয়া ভাবিত, দিনের বেলা গৃহকর্ম সমাপন করিয়া ঐ চরকায় সূতা কাটিতে কাটিতে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত করিবে এবং সন্ধাার পর ঐ গাভীর দুগ্ধে প্রস্তুত মোদকাদি গ্রহণ করিয়া শ্রাকৃষ্ণকে স্বহস্তে খাওয়াইবার নিমিত গোপনে ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে থাকিবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও উহাতে প্রসন্ন হইয়া গোপবালকবেশে সহসা আগমন করিয়া ঐ সকল গ্রাহণ করিবেন এবং অপরের অগোচরে ঐরূপে নিতা গমনাগমন করিতে থাকিবেন। ঠাকুরের মনের ঐ বাসনা ঐ ভাবে পূর্ণ না হইলেও, মধুরভাব-সাধনকালে পূর্বেরাক্তপ্রকারে সিদ্ধ হইয়াছিল।

মধুরভাবে অবস্থানকালে ঠাকুরের আর একটী দর্শনের কথা

এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা বর্ত্তমান বিষয়ের
'ভাগবত,ভক্ত,ভগবান—
তিন এক, এক তিন'
রূপ দর্শন।
তিনি একদিন শ্রী মদ্ভাগবত-পাঠ শুনিতেছিলেন। শুনিতৈ শুনিতে

ভাবাবিষ্ট হইয়া ভগবান্ ঞ্জীকুষ্ণের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির সন্দর্শন লাভ

ক্রিলেন। পরে দেখিতে পাইলেন, ঐ মূর্ত্তির পাদপদ্ম হইতে দড়ার মত একটা জ্যোতি বহির্গত হইয়া প্রথমে ভাগবত গ্রন্থকে স্পর্শ করিল এবং পরে তাঁহার নিজ কক্ষঃস্থলে সংলগ্ন হইয়া ঐ তিন বস্তুকে একত্র কিছুকাল সংযুক্ত করিয়া রাখিল।

ী ঠাকুর বলিতেন.—ঐরপ দর্শন করিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্ তিন পদার্থ ভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও, এক পদার্থ বা এক পদার্থের প্রকাশ সম্ভূত। "ভাগবত (শান্ত্র) ভক্ত ও ভগবান্, তিন এক, এক তিন!"

## পঞ্চদশ অধ্যায়।

## ঠাকুরের বেদান্ত সাধন।

মধুরভাবসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর এখন ভাবসাধনের চরম ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। অতএব তাঁহার অপূর্বব সাধনকথা অতঃপর লিপিবৃদ্ধ করিবার পূর্বেব, তাঁহার এই কালের মানসিক অবস্থার কথা একবার আলোচনা করিয়া দেখা ভাল।

আমরা দেখিয়াছি, কোনরূপ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইতে হইলে, সাধককে সংসারের রূপরসাদি ভোগ্যবিষয়সমূহকে দূরে পরিহার

ঠাকুরের এই কালের
মানসিক অবস্থার
আলোচনা—(১) কাম
কাঞ্চনত্যাগে দৃচ
অতিঠা

করিয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধ ভক্ত তুলসাদাস যে বলিয়াছেন — যাঁহা রাম তাঁহা কামণ নেহি \* — একথা বাস্তবিকই সত্য। ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্বব সাধনেতিহাস ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করে। কামকাঞ্চনত্যাগ-রূপ ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি

ভাবসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ঐ ভিত্তি কখনও তিলমাত্র

<sup>†</sup> সকাম কর্ম।

ধাঁহা রাষ তাঁহা কাম নেহি,
গাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম।
ছু'ত একসাথ মিলত নেহি,
রবি রজনী এক ঠাম॥
তুলসীদাস-ফুত গোঁহা।

পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া, তিনি যখন যে ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অতি স্বল্পকালেই তাহা নিজ জীবনে আয়ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব কামকাঞ্চনের প্রলোভন ভূমির সীমা বহুদূর পশ্চাতে রাখিয়া তাঁহার মন যে, এখন নিরন্তর অবস্থান করিত, একথা স্পান্ট বুঝা যায়।

বিষয়কামনা তাাগ করিয়া বৎসরকাল নিরস্তর ঐরপে ঈশ্বলাতে সচেন্ট থাকায়, অভ্যাসযোগে তাঁহার মন এখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, ঈশ্বর (২) নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক ও ইহামুত্রফল-ভোগে বিরাগ।

ভিন্ন অপর কোন বিষয়ের স্মারণ মনন করা উহার নিকট বিষবৎ বলিয়া প্রতীত হইত। কায়মনো-বাকের ঈশ্বরকেই সারাৎসার পরাৎপর বস্তু

বলিয়া সর্বতোভাবে ধারণা করায় উহা ইহকালে বা পরকালে তদতিরিক্ত অপর কোন বস্তুলাভে এককালে উদাসান ও স্পৃহাশৃন্য হইয়াছিল।

সাংসারিক সকল বিষয় এবং নিজ শরীরের স্থুখত্বঃখাদি সকল কথা বিস্মৃত হইয়া অভীষ্ট বিষয়ের একাগ্র অনুধাানে তাঁহার মন এখন এতদূর অভাস্ত হইয়াছিল যে, মুহূর্ত্তমাত্রেই শম দমাদি ষট্ সম্পতি বাহ্যবিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে সমাহ্রত হইয়া, উহা ঐ বিষয়ে নিবিষ্ট হইত এবং উহাতেই

আনন্দাসুভব করিত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও, উহার ঐ আনন্দের কিছু-মাত্র বিরাম হইত না এবং ঈশ্বর ভিন্ন জগতে অপর কোন লব্ধবা বস্তু যে আছে বা থাকিতে পারে, এ চিন্তার উদয় উহাতে ক্ষণেকের জন্মও উপস্থিত হইত না।

আর, জগৎকারণের প্রতি, 'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাস>

শরণং ক্ষহৎ' বলিয়া অনুরাগ, বিশাস ও নির্ভর ?—ঠাকুরের মনে

ক্রিপে অনুরাগ, বিশাস ও নির্ভরতার শুধু বে
ক্রিপ অনুরাগ, বিশাস ও নির্ভরতার সহিত
করেম ক্রিপ্রে নিতাযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাও নহে—কিয়্ত
মাতার প্রতি বালকের ন্যায় ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগ,
বিশাস ও নির্ভরতায় সাধক যে, তাহাকে সর্বাদা নিজ সকাশে
দেখিতে পায়, তাহার মধুর বাণী সর্বাদা কর্ণগোচর করিয়া
ক্রুক্ততার্থ হয় এবং তাহার প্রবল্গ হস্ত দারা রক্ষিত
হইয়া॰ সংসারপথে নির্ভরে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়—
একথার বহুশঃ প্রমাণ পাইয়া জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্যা
শ্রীশ্রীজগদন্ধার আদেশে ও ইক্সিতে নির্ভয়ে অনুষ্ঠান করিতে
ঠাকুরের মন এখন সম্পূর্ণরূপে অভাস্ত হইয়াছিল।

প্রশ্ন উঠিতে প্রবে,—জগৎকারণকে ঐরপে নিজ মাতার স্থায় লাভ করিয়। এবং সর্ববদা নিজ সমাপে দেখিতে পাইয়াও ঠাকুর আবার সাধনপথে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ক্ষর দর্শনের পরেও কেন ? গাঁহাকে লাভ করিবার জন্ম সাধকের করিয়াছিলেন, ভিষিত্রে যোগ-তপস্থাদি সাধনের অমুষ্ঠান, তাঁহাকেই ভাহার কথা:

যদি আপনার হইতেও আপনার রূপে প্রাপ্ত হইলাম, তবে আবার সাধন কিসের জন্ম ? ঐ কথার আলোচনা আমরা পূর্বেব একভাবে করিয়া আসিলেও, তৎসম্বন্ধে অন্ম একভাবে এখন ছই চারিটা কথা বলিব। ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে বিসিয়া ভাঁহার সাধনেতিহাস শুনিতে শুনিতে, আমাদিগের মনে একদিন ঐরপ প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল এবং উহা প্রকাশ করিতেও সঙ্কুচিত হই নাই। তত্নভরে তিনি তথন আমাদিগকে যাহা

বিশিয়াছিলেন, আহাই এখানে বলিব। ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—
"ছাখ, সমুদ্রের তীরে যে সর্বনা বাস করে, ভার যেমন কখন
কখন মনে হয় যে, রত্নাকর সমুদ্রের গর্ভে কত কি রত্ন আছে,
ভা দেখি, তেমনি মাকে পেয়ে ও মার কাছে সর্বদা থেকেও,
আমার তখন মনে হ'ত, অনস্তভাবময়া অনস্তর্নপিণী মাকে
নানাভাবে ও নানারূপে দেখ্ব। সেজন্ম যখন যে ভাবে
ভাকে দেখুতে ইচ্ছা হ'ত, সেই ভাবে দেখুবার জন্ম ভাকে
ব্যাকুল হয়ে ধ'র্তাম্। কুপাময়া মাও তখন, ভার ঐভাব
দেখুতে,উ পলব্দি কীর্তে যা কিছু প্রয়োজন, ভা নিজেই
জুগিয়ে দিয়ে, করিয়ে নিয়ে, সেই ভাবে ও রূপে দেখা দিতেন।
ঐরূপেই ভিন্ন ভিন্ন মতের বা পথের সাধন করা হয়েছিল।"

পূর্বের বলিয়াছি, মধুরভাবে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর ভাবসাধনের চরম ভূমিতে উপনীত হইয়াছিলেন। উহার পরেই ঠাকুরের মনে সর্ববভাবাতীত বেদান্ত-প্রসিদ্ধ অদৈতভাবসাধনে প্রবল প্রেরণা আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীশ্রীজগদস্বার ইন্সিতে ঐ প্রেরণা তাঁহার জাবনে কিরূপে উপস্থিত হইয়াছিল এবং কিরূপেই বা তিনি এখন শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিগুণ নিরাকার নির্বিকল্প তুরীয় রূপের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আমরা পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

ঠাকুর য্থন অবৈত্ভাবসাধনে প্রবৃত্ত হন, তথন তাঁহার বৃদ্ধা মাতা দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরের জননীর গঙ্গা- পুত্র রামকুমারের মৃত্যু হইলে, শোকসন্তপ্তা তীরে বাদ করিবার সকল এবং দ্যিণেশ্বর বৃদ্ধা অপর তৃইটা পুত্রের মৃথ চাহিয়া আগমন। কোনজপে বৃক বাঁধিয়া ছিলেন। কিন্তু উহাক্স অন্তিকাল পরে তাঁহার প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র গদাধর পাগল হইয়াছে বলিয়া লোকে যখন রটনা করিতে লাগিল, তখন তাঁহার তুঃখ-শোকের আর অবধি রহিল না। পুত্রকে গুহে আনাইয়া নানা চিকিৎসা ও শান্তিস্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠানে ঠোঁহার ঐ ভাবের যথন কথঞিৎ উপশ্য হইল, তখন বৃদ্ধা আবার আশায় বুক বাঁধিয়া তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহের পরে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়া গদাধরের ঐ অবস্থা আবার যখন উপস্থিত হইল, তখন বৃদ্ধা আর আপনাকে সামলাইতে° পারিলেন না-প্রথমে কামারপুকুরে এবং পরে মুকুন্দপুরের প্রাচীন বিবা-লয়ে গমনপূর্বক পুত্রের আরোগ্য-কামনীয় হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। পরে মহাদেবের প্রত্যাদেশে পুত্র দিব্যোমাদ হইয়াছে জানিয়া কণঞ্চিৎ আশস্তা হইলেও, বৃদ্ধা অনতিকাল পরে সংসারে বীতরাগ হইয়া দক্ষিণেশরে পুত্রের নিকটে উপস্থিত<sup>\*</sup> হই**লে**ন এবং জীবনের অবশিষ্টকাল ভাগীরথীতীরে যাপন করিবেন বলিয়া দৃঢ় সক্ষম করিলেন। কারণ, যাহাদের জন্ম এবং যাহাদের লইয়া তাঁহার সংসার করা, তাহারাই যদি একে একে সংসার ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল, তবে এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার আর উহাতে লিপ্ত থাকিবার প্রয়োজন কি ? শ্রীযুত মথুরের অন্নমেরু অমু-ষ্ঠানের কথা আমরা ইতিপূর্বের পাঠককে বলিয়াছি। আমাদিগের অনুমান, ঠাকুরের মাতা ঐ সময়ে পূর্বেরাক্ত সকল্প করিয়া দক্ষিণে-শ্ব কালীবাটীতে উপস্থিত হন। বৃদ্ধার ঐ সঙ্কল্প পূর্ণ হইয়া-ছিল এবং এখন হইতে দ্বাদশ বৎসরাস্তে তাঁহার শরীরত্যাগের কালের মধ্যে তিনি পুরনায় কামারপুকুরে আগমন করেন নাই। অতএব ঠাকুরের জটাধারী বাবাজীর নিকট হইতে 'রাম'-মস্ত্রে দীক্ষা ও রামলালা বিগ্রহ গ্রহণ এবং মধুরভাব ও বেদান্তভাব প্রাভৃতির সাধন যে তাঁহার মাতার দক্ষিণেশরে অবস্থানকালে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঠাকুরের মাতার উদার হৃদয়ের পরিচায়ক একটী ঘটনা আমরা পাঠককে এখানে বলিতে চাহি। ঠাকুর-জননীর লোভ-ঘটনাটী তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে আগমনের স্বস্ত্র-রাহিতা। কাল পরেই উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্বে<del>ব</del> বলিয়াছি, ঐকালে শ্রীযুত মথুরের কালীবাটীতে অক্ষুগ্ন অধিকার, এবং মুক্তহস্ত হইয়া তিনি নানা সৎকার্য্যের অমুষ্ঠান ও প্রভূত সমদান ক্রিতেছিলেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভালবাসা, এদ্ধা ও ভক্তির অবধি না থাকায়, তিনি ভবিষ্যতে তাঁহার অবর্ত্তমানে ঠাকুরের শারীরিক সেবার যাহাতে ক্রটি না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্ম ভিতরে ভিতরে সর্ববদা সচেফ্ট ছিলেন ᆤ কিন্তু ঠাকুরের কঠোর তাাগশীলতা দেখিয়া উহা মুখ ফুটিয়া তাঁহাকে বলিতে এপর্যান্ত সাহসী হন নাই। ঠাকুরের মনের ভাব জানি-বার জন্ম তাঁহার যাহাতে শ্রবণগোচর হয়, এরূপ স্থলে দাঁডাইয়া তিনি ইতিপূর্বের একদিন ঠাকুরের নামে একখানি তালুক লেখা-পড়া করিয়া দিবার পরামর্শ হৃদয়ের সহিত করিতে যাইয়া, বিষম অনর্থে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ, ঐ কথার কিঞ্চিদাভাস কর্ণগোচর হইবামাত্র ঠাকুর উন্মতপ্রায় হইয়া 'শালা, তুই আমাকে বিষয়ী করিতে চাস্' বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে বেগে ধাবিত হইয়াছিলেন! স্কুতরাং পূর্বেনাক্তভাব মনে জাগরুক থাকিলেও, মথুর ঐ অভিপ্রায় সম্পাদনের কোনরূপ স্থযোগ লাভ করেন নাই। ঠাকুরের মাতার আগমনে তিনি এখন স্তুযোগ বুঝিয়া, বৃদ্ধা চন্দ্রাদেবীকে পিতামহা সম্বোধনে আপ্যায়িত করি-লেন এবং প্রতিদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিলেন। পরে অবসর বুঝিয়া একদিন

তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন—'ঠাকুরমা, তুমি ত আমার নিকট হইতে কথন কিছু সেবা গ্রহণ করিলে না ? তুমি যদি যথার্থই আমাকে আপনার বলিয়া ভাব, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে তোমার যাত্রা ইচ্ছা, চাহিয়া লও।' সরলহৃদয়া বৃদ্ধা মথুরের ঐরূপ কথায় বিশেষ বিপন্না হইলেন। কারণ, ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন বিষয়ের গভাব অনুভব করিলেন না, স্কুতরাং কি যে চাহিয়া লইবেন, তাহা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অগত্যা। তাঁহাকে বলিতে হইল,— "বাবা, তোমার কল্যাণে আমার ত এখন কোন বিষয়ের অভাব নাই, যথন কোন জিনিসের আবশ্যক বুঝিব, তথন চাহিয়া লইব।' এই বলিয়া বৃদ্ধা আপনার পেঁট্রা খুলিয়া মথুরকে বলিলেন,— 'দেখিবে, এই দেখ, আমার এত পরিবার কাপড় রহিয়াছে: সার তোমার কল্যাণে এখানে খাবার ত কোন কষ্টই নাই, সকল বন্দোবস্তই ত তুমি করিয়া দিয়াছ ও দিতেছ; তবে আর কি চাহি, বল ?" মথুর কিন্তু চাড়িবার পাত্র নহেন, 'যাহা ইচ্ছা কিছু লও' বলিয়া বারংবার অনুরোধ করিলেন। তখন ঠাকুরের জননীর অনেক ভাবিরা চিন্তিয়া একটা অভাবের কথা মনে পড়িল; তিনি বলিলেন,—'যদি নেহাৎ দেবে, তবে আমার এখন মুখে দিবার গুলের অভাব হইয়াছে, তার জন্য এক আনার দোক্তা তামাক কিনে দাও।' বিষয়ী মথুরের চক্ষে জল আসিল। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—'এমন মা না হইলে কি অমন ত্যাগশীল পুত্র হয়!'—এই বলিয়া বৃদ্ধার অভিপ্রায়মত দোক্তা তামাক আনাইয়া দিলেন।

ঠাকুরের বেদান্তসাধনে নিযুক্ত হইবার কালে তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র হলধারী দক্ষিণেশর-দেবালয়ে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া এবং

ভাগবতাদি শাস্ত্র-প্রন্থে তাঁহার যৎদামান্ত ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া, <sub>হল্ধারীর কর্মত্যাগ ও</sub> তিনি অহকারের বশবর্তী হইয়া কখন কখন ঠাকুরকে কিরূপে শ্লেষ করিতেন ও অক্ষয়ের আগমন। তাঁহার আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থাসমূহকে মস্তিকের বিকার-প্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন—এবং ঠাকুর তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া শ্রীক্রাদম্বাকে ঐ কথা নিবেদন করিয়া কিরূপে বারংবার আশস্ত হঁইতেন, সে সকল কথা আমরা ইতিপূর্ণের পাঠককে বলিয়াছি। হলধারীর ঐরূপ শ্লেষপূর্ণ বাক্যে ঠাকুর একসময়ে ভাবাবেশে এক সোম্য মূর্ত্তির দর্শন ও 'ভাবমূথে থাক্' বলিয়া প্রত্যাদেশ যে পাইয়াছিলেন, সে কথারও আমরা ইতিপূর্বেন উল্লেখ করিয়াছি। আমাদিগের অনুমান, ঐ সকল ঠাকুরের বেদান্তসাধনে নিযুক্ত হইবার কিছু পূর্নেব ঘটিয়াছিল এবং মধুরভাব সাধনের সময় ঠাকুরকে স্ত্রীবেশাদি ধারণ করিতে এবং স্ত্রীভাবে সর্ববদা থাকিতে দেখিয়াই হলধারী তাঁখাকে আক্মজ্ঞানবিহীন বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন ৷ পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমদাচার্যা তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও অবস্থানের সময় হলধারী যে. কালীবাটীতে ছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত একত্রে শাস্ত্র-চর্চচা করিতেন, একথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি শ্রীমৎ তোতা ও হলধারীর ঐরূপে অধ্যাত্মরামায়ণ-চর্চ্চাকালে ঠাকুর এক দিন, জায়া ও অমুজ লক্ষ্যণ সহ ভগবান জীরামচন্দ্রের দিবাদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ তোতা সম্ভবতঃ সন ১২৭১ সালের শেষভাগে দক্ষিণেশরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার কয়েক মাস পরে শারীরিক অস্তুস্থতাদি কারণনিবন্ধন হলধারী কালী· বাটীর কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র 🕮 যুক্ত রামকুমারের পুত্র অক্ষয় তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হয়েন। 🕈 ভক্তের স্বভাব—তাঁহারা সাযুজ্য বা নির্ববাণ মুক্তি লাভে কখন
প্রয়াসী হন না। ভাববিশেষ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের
নানা রূপগুণাদির মহিমা সম্মোগ করিতেই
ভাবুসমাধিতে সিদ্ধা
সার্ব্বের অবৈতভাবসাধনে প্রবৃত্তি হইবার প্রসাদের 'চিনি হ'তে চাহি না মা, চিনি খেতে
কারণ। ভালবাসি'-রূপ কথা ভক্তক্রদয়ের স্বাভাবিক

উচ্ছাদ বলিয়া সর্বকাল প্রসিদ্ধ আছে। ভাবসাধনের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়া ঠাকুরের ভাবাতাত অদৈতাবস্থা লাভের জন্ম প্রয়াস, অনেকের বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়। বোধ হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ ভাবিবার পূর্বের আমাদিগের শ্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, ঠাকুর স্বপ্রণোদিত হইয়া এখন আর কোন কার্য্যের অমুষ্ঠান করিতে সমর্থ ছিলেন না। জগদম্বার বালক ঠাকুর, এখন জাঁহাব উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তাঁহারই মুখ চাহিয়া সর্ব্বদা অবস্থান কৈরিতেছিলেন এবং তিনি তাঁহাকে যে ভাবে যখন ঘুরাইতে ফিরাইতেছিলেন, সেই ভাবেই তখন প্রমা-নন্দে চালিত হইতেছিলেন। খ্রীশ্রীজগন্মাতাও সেজন্য তাঁহার সম্পূর্ণ ভার স্বয়ং গ্রাহণ করিয়া, নিজ উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনের জন্য ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে অদুউপূর্বব অভিনব আদর্শে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। জগদম্বার নিয়োগানুসারে ঠাকুর সর্বব-প্রকার সাধনের শেষে সেই উদ্দেশ্যবিশেষের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং উহা বুঝিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল মাতার সহিত প্রেমে এক হইয়াও কিঞ্চিৎ পৃথক্ থাকিয়া তৎ-প্রদত্ত লোককল্যাণসাধনরূপ স্থমহৎ দায়িত্ব সানন্দে বহন করিয়াছিলেন।

মধুর্ভাব সাধনের পরে ঠাকুরের অদৈতভাব সাধনের যুক্তি-

যুক্ততা আর এক দিক দিয়া দেখিলে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা

যায়। ভাব ও ভাবাতীত রাজ্য পরস্পর
ভাবসাধনের চরমে
আবৈতভাবলাভের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে সর্ববদা অবস্থিত। কারণ,
চেষ্টার যুক্তিযুক্ততা। ভাবাতীত অবৈতরাজ্যের ভূমানন্দই সীমাবদ্ধ

ইইয়া ভাবরাজ্যের দর্শন-স্পর্শনাদি সম্ভোগানন্দরূপে প্রকাশিত
রহিয়াছে। অত এব মধুরভাবে পরাকান্তালাভে ভাবরাজ্যের
চরমভূমিতে উপনীত ইইবার পরে ভাবাতীত অবৈত-ভূমি ভিন্ন
অন্য কোথায় আর তাঁহার মন অগ্রসর ইইবে ?

সে যাহা হউক, শ্রীক্রীজগদম্বার ইঙ্গিতেই যে, ঠাকুর এখন অন্বৈতভাবসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, একথা আমরা নিঙ্গলিখিত ঘটনায় সম্যক্ বুঝিতে পারিব—

সাগরসঙ্গমে স্নান ও শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাৎ প্রকাশ দর্শন করিবেন বলিয়া, পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ তোতা শ্রীমং ভোতাপুরীর এইকালে মধ্যভারত • হইতে যদৃচ্ছা ভ্রমণ আগমন। করিতে করিতে বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হন। পুণ্যভোয়া নর্ম্মদাতীরে বক্তকাল একান্তবাস পূর্বক সাধন-ভজনে নিমগ্র থাকিয়া তিনি যে, নির্বিকল্প সমাধিপথে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেন, একথার পরিচয় তথাকার প্রাচীন সাধুরা এখনও প্রদান করিয়া থাকেন। ঐরপে ব্রহ্মন্ত হইবার পরে তাঁহার মনে কিছুকাল যদৃচ্ছা পরিভ্রমণের সঙ্কল্প উদিত হয় এবং উহার প্রেরণাতই তিনি এখন পূর্ববভারতে আগমনপূর্ববক তীর্থ হইতে তার্থা-স্থরে ভ্রমণ করিতে থাকেন। ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন আত্মারাম পুরুষ্বিদের সমাধি-ভিন্ন-কালে সমগ্র জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া অমুভ্ব হইয়া থাকে এবং জগদন্তর্গত বিশেষ বিশেষ দেশ, কাল ও পদার্থে মায়া-সংযোগে উচ্চাবচ ব্রহ্ম-প্রকাশ উপলন্ধি করিয়া তাঁহারাণ

দেবস্থান, তীর্থ ও সাধুদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, একথা চিরকাল প্রসিদ্ধ আছে। ব্রহ্মজ্ঞ তোতা ঐরপ ভাবের প্রেরণাতেই দেব ও তীর্থদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্বোক্ত তীর্থদ্বয়-দর্শনাস্তে ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে পুনরায় ফিরিবার কালে তিনি দক্ষিণেশরে আগমন করেন। তিন দিবসের অধিক কাল একস্থানে যাপন করা তাঁহার নিয়ম ছিল না। অতএব কালীবাটীতে তিনি দিবসত্রয় মাত্র অতিবাহিত 'করিবেন বলিয়াই আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগদস্বা তাঁহার অচিন্তালীলায় তদীয় জ্ঞানের মাত্র। সম্পূর্ণ করিয়া দিবেন বলিয়া এবং তাঁহার দ্বারা নিজ বালককে বেদান্ত সাধন করাইবেন বলিয়া যে, তাঁহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছিলেন, একথা তিনি প্রথমতঃ বুঝিতে পারেন নাই।

শ্রীমৎ তোতাপুরী কালীবাটীতে আগমন করিয়া প্রথমেই ঘাটের স্তুরুহৎ চাঁদনীতে আসিয়া উপস্থিত হন। অন্য সাধারণের ন্থায় সামান্থ একখানি বস্ত্র মা 🕹 পরিধান করিয়া ঠাকর ও তোতাপরীর অন্তমনে ঠাকর তখন তথায় এক পার্শ্বে বসিয়া-প্রথম সম্ভারণ ঠাকুরের বেদান্তদাধন-ছিলেন। তাঁহার তপোদীপ্ত ভাবোজ্জল বদনের বিষয়ে প্রত্যাদেশ-প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র শ্রীমৎ তোতা আকৃষ্ট হই-লাভ। লেন এবং প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, ইনি সামান্য পুরুষ নহেন, বেদান্তসাধনের এরূপ উত্তম অধিকারী বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। 'তন্ত্রপ্রাণ বঙ্গে বেদান্তের এরূপ অধিকারী আছে!'—ভাবিতে শ্রীমৎ তোতা বিশ্বয় কোতৃহলে আবিষ্ট হইয়া ঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে « উত্তম অধিকারী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি বেদান্ত সাধন করিবে ?" জটাজ্টধারী দীর্ঘবপুঃ উলক্ষ সন্ন্যাসীর ঐ প্রশ্নে ঠাকুর উত্তর করিলেন,—"কি করিব না করিব, আমি কিছুই জানি না, আমার মা সব জানেন, তিনি আদেশ করিলে করিব।"

শ্রীমৎ তোতা—"তবে যাও, তোমার মাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসু। করিয়া আইস। কারণ, আমি এখানে দীর্ঘকাল থাকিব না।"

ঠাকুর ঐ কথায় আর কোন উত্তর না করিয়া ধারে ধারে তজগদস্থার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট চইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার বাণী শুনিতে পাইলেন,—"যাও শিক্ষা কর, তোমাকে শিখাইবার জন্মই সন্নাসীর এখানে আগমন হইয়াছে।"

অর্দ্ধবাহভাবাবিষ্ট ঠাকুর তখন হর্ষোৎফুল্লবদনে ক্লেতাপুরা গোস্বামীর সমীপে আসিয়া তাঁহার মাতার এক্রপ প্রত্যাদেশ নিবেদন করিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিতা ৬ দেবাকেই ঠাকুর প্রেমে ঐরূপে মাতৃসম্বোধন করিতেছেন বুঝিয়া, শ্রীমৎ তোতা তাঁহার বালকের ভায়ে সরল ভারে মুগ্ধ হইলেও তাঁহার

ঐ প্রকার স্বভাব অজ্ঞতা ও কুসংস্কারনিবন্ধন
শ্বিশ্রীজগদধা সম্বন্ধে
শারণাছিল।
 সিদ্ধান্তে তাঁহার অধরপ্রান্তে একটু করুণা
ও ব্যঙ্গপ্রসূত হাস্থের রেখা যে এখন দেখা দিয়াছিল, একথা
আমরা বেশ অসুমান করিতে পারি। কারণ, শ্রীমৎ তোতার
তাক্ষ বৃদ্ধি বেদান্তোক্ত কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন দেব
দেবীর নিকট মস্তক অবনত করিত না এবং ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ
সংযত সাধকের ঐরপ ঈশ্বরের অন্তিম্বমাত্রে বিশাস ভিন্ন তাঁহাকে
ভক্তি ও উপাসনাদি করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার
করিত না। আর ত্রিগুণময়ী ব্রহ্মশক্তি মায়া ?—গোস্বামীজী
উহাকে শ্রমাত্র বিলয়া ধারণা করিয়া উহার ব্যক্তিগত অন্তিম্বত

স্বাকারের বা উহার প্রদন্ধহার জন্ম উপাদনার কোনরূপ আবশ্যকতা অনুভব করিতেন না। ফলতঃ অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্ম সাধকের নিজ পুরুষকার অবলম্বন ভিন্ন ঈশ্বর বা শক্তিসংযুক্ত ত্রক্ষের কুপাপূর্ণ সহায়তা প্রার্থনার কিঞ্চিন্মাত্র সাফল্য তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন না, এবং যাহারা ঐরূপ করে, তাহারা অজ্ঞানতা-প্রসূত সংস্কারবশতঃ কবিয়া থাকে বলিয়া ভাবিতেন।

সে যাহা হউক, তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হইয়া জ্ঞানমার্গের সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, ঠাকুরের মনের পূর্ব্বোক্ত সংস্কার অচিরে দূর হইবে ভাবিয়া তোতা তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে আর কিছু এখন না বলিয়া অন্ত কথার অবতারণা করিলেন ঠাকুরের শুগুভাবে সন্নাস গ্রহণের অভি-প্রায় ও উহার কারণ । প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেব তাঁহাকে শিখাসূত্র পরিজ্যাগপূর্ববক যথাশাস্ত্র সন্নাস গ্রহণ করিতে

হইবে। ঠাকুর উহাতে স্বীকৃত হইতে কিঞিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—গোপনে ঐরূপ করিলে যদি হয় তাহা হইলে ঐরূপ করিতে তাঁহার কিছু মাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু প্রকাশ্যে ঐরূপ করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা জননার প্রাণে বিষমাঘাত প্রদান করিতে তিনি কিছুতেই সমর্থ হইবেন না। গোস্বামীজী উহাতে ঠাকুরের গুপুভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ের কারণ সবিশেষ বৃথিতে পারিলেন এবং "উত্তম কথা, শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে তোমাকে গোপনেই দীক্ষিত করিব" বলিয়া কালীবাটীর উত্থানের উত্তরাংশে অবস্থিত রমণীয় পঞ্চবটীতলে আগমনপূর্ব্বক আপন আসন বিস্তীণ করিলেন।

অন্ন্তর শুভদিনের উদয় জানিয়া শ্রীমৎ তোতা ঠাকুরকে

পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তির জন্ম শ্রান্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে
আদেশ করিলেন এবং ঐ কার্য্য সমাধা হইলে শিশ্মের নিজ
আত্মার তৃপ্তির জন্ম যথাবিধানে পিগুপ্রদান করাইলেন।
কারণ, সন্ন্যাসদাক্ষাগ্রহণের সময় হইতে সাধক্
গ্রহণের প্রকার্য্য ভ্রাদি সমস্ত লোক প্রাপ্তির আশা ও অধিকার
সকল সম্পাদন।
নিঃশেষে বর্জ্জন করেন বলিয়া শাস্ত্র তাঁহাকে
তৎপূর্ব্বে আপন প্রেত-পিগু আপনি প্রদান করিতে
বলিয়াছেন।

ঠাকুর যখন যাহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন তখন নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে আত্মসমর্পণপূর্বক তিনি যেরূপ করিতে শ্রীদেশ করিয়াছেন, অসীম বিশ্বাসের সহিত তাহা অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অত এব শ্রীমৎ তোতা তাঁহাকে এখন যেরূপ করিতে বলিতেছিলেন তাহাই তিনি বর্ণে বর্ণে অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, একণা বলা বাহুল্য। শ্রাদ্ধাদি পূর্ববক্রিয়া সমাপদ করিয়া তিনি সংযত হইয়া রহিলেন এরং পঞ্চবটীস্থ নিজ সাধনকুটীরে গুরুনির্দ্দিষ্ট দ্রব্যসকল আহরণ করিয়া সানন্দে শুভমুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাত্রি অবসানে শুভ-ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের উদয় হইলে, গুরু ও শিশ্ব উভয়ে কুটারে সমাগত হইলেন। পূর্বকৃত্য সমাপ্ত হইল, হোমাগ্রি প্রজ্বলিত হইল এবং সনাতন কাল হইতে ঈশ্বরার্থে সর্ববন্ধ-ত্যাগরূপ যে ব্রত গুরুপরম্পরাগত হইয়া ভারতকে এখনও ব্রহ্মজ্ঞ পদবীতে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই ত্যাগব্রতা-বলম্বনের পূর্বেবাচ্চার্য্য মন্ত্রসকলের পূত-গন্তীর ধ্বনি পঞ্চবটীর বন উপবনসকলকে মুখরিত করিয়া তুলিল। পবিত্রসলিলা ভাগী-রথার স্বেহসম্পূর্ণ কোমল বক্ষ সেই ধ্বনির স্থ্যস্পর্শে স্পান্দিত হওয়ায় তাঁহাতে নৃতন জীবনের অপূর্বব সঞ্চার প্রকাশিত হইল, এবং বহুকাল পরে আবার ভারতের এবং সমগ্র জগতের বহু-জনহিতায় প্রকৃত সাধক সর্ববস্বত্যাগরূপ ব্রতাবলম্বন করিতেছেন জানাইয়াই তিনি যেন আনন্দকলগানে ঐ সংবাদ দিগন্তে বহন করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন।

গুরু মন্ত্রপাঠে প্রব্নত্ত হইলেন; শিষ্য অবহিত্তিতে তাঁহাকে
অমুসরণ পূর্বক সেই সকল কথা উচ্চারণ করিয়া সমিদ্ধ ত্তুতাশনে
আহতিপ্রদানে প্রস্তুত হইলেন। প্রথমে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারিত
হইল—

'পরুব্রক্ষতত্ত্ব আমাকে প্রাপ্ত হউক্। পরমানন্দলক্ষণোপেত বস্তু আমাকে প্রাপ্ত হউক্। অথত্তিকরস মধুময় ত্রহ্মবস্তু আমাতে প্রকাশিত হউক্। হে ব্রহ্মবিভাস্থ নিতা বর্ত্তমান প্রমাত্মন, দেব-মন্তুষ্যাদি তোমার সমগ্র সন্তানগণের মধ্যে আমি তোমার বিশেষ করুণা্যোগা বালক সেবক; হে সংসাররূপ-তুঃস্বপ্নহারিন প্রমেশ্বর, দ্বৈতপ্রতিভাসরূপ প্রার্থনাময়। আমার যাবতীয় তুঃস্বপ্ন বিনাশ কর। হে পরমাত্মনু, আমার যাবতীয় প্রাণরুত্তি আমি নিঃশেষে তোমাতে মাহুতি প্রদানপূর্বক ইন্দ্রিয়সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া খদেকচিত্ত হইতেছি। হে সর্নবপ্রেরক দেব, জ্ঞানপ্রতিবন্ধক যাবতীয় মলিনতা আমা হইতে বিদুরিত করিয়া অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনাদি এহিত তত্তজ্ঞান যাহাতে আমাতে উপস্থিত হয় তাহাই কর। সূর্য্য, বায়ু, নদীসকলের স্নিগ্ধ নির্ম্মল বারি, ত্রীহিষবাদি শস্তা, বনস্পতি-সমূহ, জগতের সকল পদার্থ তোমার নিদেশে অনুকূল প্রকাশযুক্ত হইয়া আমাকে তত্ত্তানলাভে সহায়তা করুক্। হে ব্রহ্মন্, ুতুমিই জগতে বিশেষ শক্তিমান্ নানা রূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছ। শরীর মন শুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানধারণের যোগ্যতা লাভের জন্ম আমি অগ্নি স্বরূপ তোমাতে আহুতি প্রদান করিতেছি—প্রসন্ন হও!"

অনস্তর বিরজা হোম আরম্ভ হইল—"পৃথী, অপ্, তেজু,
বায়ু ও আকাশরূপে আমাতে অবস্থিত ভূতপঞ্চ
সম্পাত বিরজা হোমের শুদ্ধ হউক্; আহুতি দ্বারা রজোগুণপ্রসূত
সংক্ষেপ ভারার্থ। মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন
জ্যোতিঃস্ক্রপ হই—স্বাহা।

"প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যানাদি, আমাতে অবস্থিত বায়ুসকল শুদ্ধ হউক; আছতি দ্বারা রজোগুণপ্রসূত, মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"আমার অন্ধময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়-রূপ কোষ-পঞ্চ শুদ্ধ হউক্; আহুতি দারা রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধপ্রসূত, আমাতে অবস্থিত বিষয়-সংস্কারসমূহ শুদ্ধ হউক্; আহুতি দ্বারা রজোগুণস্থলভ মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃশ্বরূপ হই—স্বাহা।

"আমার মন, বাক্য, কায়, কর্মাদি শুদ্ধ হউক্; আহুতি দ্বারা রজোগুণস্থলভ মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃ-স্বরূপ হই—স্বাহা।

"হে অগ্নিশরীরে শয়ান, জ্ঞান-প্রতিবন্ধ-হরণ-কুশল, লোহিতাক্ষ পুরুষ, জাগরিত হও; হে অভীষ্টপূরণকারিন্, সর্ব্বপ্রকার
জ্ঞানপ্রতিবন্ধক নাশপূর্ববক গুরুমুখে শ্রুত জ্ঞান যাহাতে
আমার অন্তবে সম্যক্ উদিত হয় তাহাই করিয়া দাও; আমাতে

<sup>\*</sup> তিম্বপর্ণ মন্ত্রের ভাবার্থ।

যাহা কিছু বর্ত্তমান দে সকল সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হউক্; আহুতি দ্বারা রঙ্কঃপ্রসূত মলিনত। বিদ্রিত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্কুরপ হই—স্বাহা!

• "চিদান্তাস ব্রহ্মম্বরূপ আমি, দারা, পুজ্র, সম্পৎ, লোকমান্ত, ফুন্দর শরীরাদি লাভের সমস্ত বাসনা অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্বক ত্যাগ করিতেছি—ম্বাহা।"

ঐরপে বহু আছেতি প্রদত্ত হইবার পর 'ভূরাদি সকঁল লোক চাহুরের শিখা হ্রাদি লাভের প্রত্যাশা আমি এইক্ষণ হইতে ত্যাগ পরিত্যাগপূর্বক করিলাম' এবং 'জগতের সর্ববভূতকে অভয় প্রদান করিতেছি'—বলিয়া হোম পরিসমাপ্ত হইল; শিখা, সূত্র ও যজ্ঞোপবীত যথাবিধানে আহুতি দিয়া আবহমান কাল হইতে সাধকপরম্পরানিষেবিত গুরুপ্রদত্ত কৌপীন কাষায় ও নামে # ভূষিত হইয়া চাকুর শ্রামৎ তোতার নিকটে উপদেশ গ্রহণের জ্বন্য উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর ব্রহ্মত্ত তোতা ঠাকুরকে এখন, বেদান্ত প্রসিদ্ধ 'নেতি সাকুরের ব্রহ্মবর্রণে নেতি' উপায়াবলম্বন পূর্বক ব্রহ্মস্বরূপে অব-অবস্থানের জন্ম শ্রীমৎ স্থানের জন্ম উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তোতার শ্রেরণা:
বলিলেন—

নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্থভাব, দেশকালাদি দারা সর্বদা অপরিচ্ছিন্ন এক মাত্র ব্রহ্মবস্তুই নিত্য সত্য। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া

# আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সন্ন্যাসদীক্ষা দানের গমস্ব শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী, ঠাকুরকে 'শ্রীরামক্বফ' নাম প্রদান করিয়া-ছিলেন। অন্ত কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের পরম ভক্ত সেবক, শ্রীযুত মধুরামোহনই তাঁহাকে ঐ নামে প্রথম অভিহিত করেন। প্রথম মতটীই শ্রীমাদিগের সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। নিজপ্রভাবে তাঁহাকে নামরূপের দ্বারা খণ্ডিতবং প্রতাত করা-ইলেও তিনি কখনও বাস্তবিক ঐক্লপ নহেন। কারণ, সমাধি-कारल भाराजनिङ (দশकाल वा नामक्रारात्र विन्द्रभा व উপलिक्त হয় না। অতএব নামরূপের সীমার মধ্যে যাহা কিছু অবস্থিত তাহা কখনও নিত্য বস্তু হইতে পারে না, তাহাকেই দুরপরিহার কর। নামরূপের দৃঢ় পিঞ্জর সিংহবিক্রেমে ভেদ করিয়া নির্গত হও । আপনাতে অবস্থিত আত্মতত্ত্বের অন্নেষণে ডুবিয়া যাও। সমাধি-সহায়ে তাঁহাতে অবস্থান কর: দেখিবে, নামরূপাত্মক জগৎ তখন কোথায় লুপ্ত হইবে, ক্ষুদ্র আমিজ্ঞান বিরাটে লীন ও স্তন্ধীভূত হইবে এবং অথগু সচ্চিদানন্দকে নিজ স্বরূপ বলিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবে। "যে জ্ঞানাবলম্বনে এক ব্যক্তি অপরকে দেখে, জানে বা অপরের কথা শুনে,তাহা অল্প বা ক্ষুদ্র: যাহা অল্প. তাহা তৃচ্ছ—তাহাতে পরানন্দ নাই : কিন্তু যে জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া এক ব্যক্তি অপরকে দেখে না, জাচন না বা অপরের বাণী ইন্দ্রিয়গোচর করে না—তাহাই ভূমা বা মহানু, তৎসহায়ে পরমানন্দে অবস্থিতি হয়। যিনি সর্ব্বথা সকলের অন্তরে বিজ্ঞাতা হইয়া রহিয়াছেন, কোনু মনবুদ্ধি তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হইবে ?"

শ্রীমৎ তোতা পূর্বোক্ত প্রকারে নানা যুক্তি ও সিদ্ধান্তকান্সহায়ে ঠাকুরকে সেদিন সমাহিত
ঠাকুরের মনকে নিবিকল্প করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মুখে
নিম্বল হওয়ার ভোতার শুনিয়াছি, তিনি যেন সেদিন তাঁহার
আচরণ এবং ঠাকুরের
আজীবন সাধনালক্ষ উপলব্ধিসমূহ অন্তরে
প্রবেশ করাইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অদৈত-

ভাবে সমাহিত করিয়া দিবার জন্য বন্ধপরিকর হইয়াছিলেন।°

তিনি বলিতেন, ''দীকা প্রদান করিয়া খ্যাংটা নানা সিদ্ধান্তবাক্যের উপদেশ করিতে লাগিল এবং মনকে সর্বতোভাবে নির্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিল। আমার কিন্তু এমনি হইল যে, ধ্যান করিতে বসিয়া চেষ্টা করিয়াও মনকে নির্বিকল্প করিতে বা নামরূপের গণ্ডা ছাড়াইতে পারিলাম না। অন্ত সকল বিষয় হইতে মন সহজেই গুটাইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু ঐরূপে গুটাইবামাত্র ভাহাতে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিরপরিচিত চিদ্ঘনোজ্জ্বল মূর্ত্তি জ্বলম্ভ জীবস্তভাবে সমুদিত হইয়া সর্ববপ্রকার নামরূপ ত্যাগের কথা এককালে ভুলাইয়া দিতে লাগিল! সিদ্ধান্ত-বাক্যসকল শ্রবণপূর্বক ধ্যানে বসিয়া যখন উপযু্ত্রপরি ঐরূপ হইতে লাগিল তথন নির্ব্বিকল্প সমাধি-সম্বন্ধে এক প্রকার নিরাশ হইলাম এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ন্যাংটাকে বলিলাম, 'হইল না, মনকে সম্পূর্ণ নির্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে মগ্ন হইতে পারিলাম না।' ন্যাংটা তথন বিষম উত্তেজিত হইয়া তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিল, 'কেঁও, হোগা নেহি' অর্থাৎ —িক 💡 হইবে না, এড বড় কথা 🤊 বলিয়া কুটীরের মধ্যে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া ভগ্ন কাচখণ্ড দেখিতে পাইয়া উহা গ্রহণ করিল এবং সূচীর ন্যায় উহার তাক্ষ অগ্রভাগ ক্রমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া বলিল, 'এই বিন্দুতে মনকে গুটাইয়া আন্।' তথন পুনরায় দূঢ়সংকল্প করিয়া ধ্যানে বসিলাম এবং ৺জগদম্বার শ্রীমূর্ত্তি পূর্বেবর ন্যায় মনে উদিত হইবামাত্র জ্ঞানকৈ অসি কল্পনা করিয়া উহা দ্বারা ঐ মূর্ত্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম! তখন আর মনে কোনরূপ বিকল্প রহিল না : একেবারে ছ ছ করিয়া উহা সমগ্র নাম-রূপ-রাজ্যের উপরে উঠিয়া গেল এবং সমাধিনিমগ্ন । হইলাম।"

ঠাকুর পূর্বেবাক্ত প্রকারে সমাধিস্থ হইলে শ্রীমুৎ তোতা অনেক.

ক্ষণ তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট রহিলেন। পরে ঠাকুর নিবিক্স সমাধি বধার্থই লাভ করিয়া- ভাঁহার অজ্ঞাতসারে পাছে কেহ কুটারে প্রবেশ তোতার পরীক্ষা ও বিশ্বর পূর্বক ঠাকুরকে বিরক্ত করে এজন্য দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন। অনন্তর কুটারের অনতিদূরে পঞ্চবটাতলে নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য ঠাকুরের আহ্বান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দিন যাইল, রাত্রি আসিল। দিনের পর দিন জ্নাসিয়া দিবসত্রয় অতিবাহিত হইল। তথাপি ঠাকুর খ্রীমৎ তোঁতাকে স্বার খুলিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিলেন না! তথন বিস্ময়-কোতৃহলে তোতা আপনিই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং শিষ্যের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবেন বলিয়া অর্গল মোচন করিয়া কুটীরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—'যেমন বসাইয়া গিয়া-ছিলেন ঠাকুর সেই ভাবেই বসিয়া আছেন, দেহে প্রাণের প্রকাশ মাত্র নাই, কিন্তু মুখ প্রশান্ত, গন্তার, জ্যোতিঃপূর্ণ! বুঝিলেন—বহির্জাৎ সম্বন্ধে শিষ্য এখনও সম্পূর্ণ মৃতকল্প—নিবাত-নিক্ষম্প প্রদীপবৎ তাঁহার চিত্ত ব্রাক্ষে লান হইয়া অবস্থান করিতেছে!

সমাধিরহস্যক্ত তোত। স্তম্ভিতহৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—
যাহা দেখিতেছি তাহা কি বান্তবিক সত্য—চল্লিশ বৎসরব্যাপাঁ
কঠোর সাধনায় যাহা জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি
তাহা কি এই মহাপুরুষ সত্য সতাই এক দিবসে আয়ত্ত করিলেন!
সন্দেহাবেগে তোতা পুনরায় পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন,
তন্ম তন্ম করিয়া শিষ্যদেহে প্রকাশিত লক্ষণসকল অমুধাবন করিতে
লাগিলেন। হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে কি না, নাসিকাদ্বারে বিন্দু-

মাত্র বায়ু নির্গত হইতেছে কি না, বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। ধীর স্থির কাষ্ঠথণ্ডের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত শিষ্যশরীর বারম্বার স্পর্শ করিলেন। কিছুমাত্র বিকার বৈলক্ষণ্য বা চেতনার উদয় হইল না! তখন বিশ্বায়ানন্দে অভিভূত হইয়া ভোতা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

'য়হ ক্যা দৈবী মায়া'—সত্য সত্যই সমাধি, বেদান্তোক্ত জ্ঞানমার্গের চরম ফল, নির্বিকল্প সমাধি হইয়াছে !—দেবতার এ কি অত্যন্তুত মায়া !

অনস্তর সমাধি হইতে শিষাকে ব্যুঞ্চিত করিবেন বলিয়া এমং ভোতার তোতা প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন এবং 'হরি ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ ওম্' মস্ত্রের স্থাস্তীর আরাবে পঞ্চবটীর স্থল-করিবার চেষ্টা।
জল-ব্যোম পূর্ণ হইয়া উঠিল।

পরে শিষ্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া এবং নির্বিকল্প ভূমিতে তাহাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবেন, বলিয়া এমৎ তোতা কিরূপে এখানে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের সহায়ে কিরূপে নিজ আধ্যাত্মিক জীবন সর্বাক্ষসম্পূর্ণ করিলেন, সে সকল কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তারে বলিয়াছি বলিয়া এখানে তাহার পুনক্রেখ করিলাম না।

একাদিক্রমে একাদশ মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া
শ্রীমৎ তোতা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্থান করিলেন। ঐ ঘটনার
অব্যবহিত পরেই ঠাকুরের মনে দৃঢ় সঙ্কল্প উপস্থিত হইল, তিনি
এখন হইতে নিরন্তর নির্বিকল্প অদ্বৈত ভূমিতে অবস্থান করিবেন।
কিরূপে তিনি ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন—জীবকোটি সাধকবর্গের কথা দূরে থাকুক, অবতারপ্রতিম আধিকারিক

শুকভাব, পৃর্বাদ্ধ—৮ম অধাায়, ২৪৮—২৭০ পৃঃ।

পুরুষেরাও যে ঘনীভূত অদৈতাবস্থায় বহুকাল অবস্থান করিতে সক্ষম হয়েন না, সেই ভূমিতে কিরূপে তিনি নিরন্তর ছয় মাস কাল অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—এবং ঐকালে কিরূপে জানৈক সাধু পুরুষ কালীবাটীতে আগমন পূর্বক ঠাকুরের দ্বারা পরে লোককল্যাণ বিশেষরূপে সাধিত হইবে একথা জানিতে পারিয়া ছয় মাস কাল তথায় অবস্থান করিয়া নানা উপায়ে তাঁহার শরীর রক্ষা করিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র \* বলিয়াছি। অতএব ঠাকুরের সহায়ে এইকালে মথুর বাবুর জীবনে যে বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

ঠাকুরের ভিতর নানা প্রকার অন্তুত দৈবশক্তির দর্শনে শ্রীযুত মথুরামোহনের ভক্তি বিশ্বাস ইতিপূর্বেনই তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই কালের একটা ঠাকুরের জগদ্বা দাসীর কটন পীডা আরোগ্য ঘটনায় সেই ভক্তি অধিকত্র অচল অটল ভাব করা। ধারণ পূর্বেক মথুরামোহনকে চিরকাল ঠাকুরের শরণাপন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

মথুরামোহনের দিতীয়া পত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী এইকালে গ্রহণীরোগে আক্রান্তা হয়েন। রোগ ক্রমশঃ এত বাড়িয়া উঠে যে, কলিকাতার স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বৈছ্য সকলে তাঁহার জীবন-রক্ষাসম্বন্ধে প্রথমে সংশ্যাপন্ন এবং পরে হতাশ হয়েন।

ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, মথুরামোহন স্থপুরুষ ছিলেন, কিন্দ দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপবান্ দেখিয়াই রাসমণি তাঁহাকে প্রথমে নিজ তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ীর

<sup>\*</sup> श्वक्रञाव, श्रुक्तार्क-- २ श्र काशास, ८৮-- ৫१ शः।

সহিত এবং ঐ কন্থার মৃত্যু হইলে পুনরায় নিজ কনিষ্ঠা কলা
শ্রীমতী জগদস্বা দাসীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। অতএব
বিবাহের পরেই শ্রীযুত মথুরের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং স্বায়
বৃদ্ধিবলে ও কর্ম্মকুশলতায় ক্রমে তিনি নিজ শ্রুটাকুরাণীর
দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া উঠেন। অনন্তর রাণী রাসমণির মৃত্যু
হইলে কিরূপে তিনি রাণীর বিষয়সংক্রান্ত সকল কার্য্য পরিচালনায় একরূপ একাধিপত্য লাভ করেন তাহা আমরা পাঠককে
ইতিপূর্বের জানাইয়াছি।

শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক পীড়ায় মথুরামোহন এখন যে কেবল প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইতে বসিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজ শ্বশ্রুঠাকুরাণীর বিষয়ের উপর পূর্বেবাক্ত আধিপত্যও হারাইতে বসিয়াছিলেন। স্থতরাং তাঁহার মনের এখনকার অবস্থাসম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিপ্রায়োজন।

রোগীর অবস্থা দেখিয়া যখন ডাক্তার বৈজেরা জবাবদিয়া গেলেন মথুর তথনকাতর হইরা দক্ষিণেশরে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন এবং কালামন্দিরে শ্রীপ্রাজগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া ঠাকুরের অনুসন্ধানে পঞ্চবটীতে আসিলেন। তাঁহার ঐ প্রকার উন্মন্ত-প্রায় অবস্থা দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে সমত্রে পার্শ্বে বসাইলেন এবং ঐরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মথুর তাহাতে তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া সজলনয়নে গদ গদ বাক্যে সকল কথা নিবেদন করিয়া দানভাবে বারম্বার বলিতে লাগিলেন, 'আমার যাহা হইবার তাহা ত হইতে চলিল; বাবা, তোমার সেবাধিকার হইতেও এইবার বঞ্চিত হইলাম, তোমার সেবা আর করিতে পাইব না।'

মথুরের ঐরূপ দৈন্য দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় করুণায় পূর্ণ

হইল। তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া মথুরকে বলিলেন, 'ভয় নাই, তোমার পত্নী আরোগ্য হইবে!' বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জানিতেন, স্কুতরাং, তাঁহার অভয়বাণীতে প্রাণ পাইয়া সেদিন বিদায়গ্রহণ করিলেন। অনন্তর জানবাজারে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি দেখিলেন, সহসা জগদন্বা দাসীর সাংঘাতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে! ঠাকুর বলিতেন, "সেই পদন হইতে জগদন্বা দাসী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল এবং তাহার ঐ রোগটার ভোগ (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই শরীরের উপর দিয়া হইতে থাকিল; জগদন্বা দাসীকে ভাল করিয়া ছয়মাস কাল পেটের পীড়া ৠ অন্তান্য যন্ত্রণায় ভুগিতে হইয়াছিল!"

শ্রীযুত মথুরের ঠাকুরের প্রতি অন্তুত প্রেমপূর্ণ-সেবার কথা আলোচনা করিবার সময় ঠাকুর একদিন আমাদিগের নিকট পূর্বেবাক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মথুর যে চৌদ্দ বৎসর সেবা করিয়াছিল তাহা কি অমনি করিয়াছিল ?—মা. তাহাকে (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর দিয়া নানা প্রকার অন্তুত অন্তুত সব দেখাইয়াছিলেন, সে জন্মই সে অত সেবা করিয়াছিল।"

## ষোড়শ অধ্যায়

## বেদান্তসাধনের শেষকথা ও ইসলামধর্মসাধন।

শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক পীড়া পূর্বেবাক্ত প্রকারে আরোগ্য করিয়াই হউক অথবা অদ্বৈত-ভাব-ভূমিতে নিরস্তর অবস্থানের জন্ম ঠাকুর দীর্ঘ ছয় মাস কাল ঠাকুরের কঠিন ব্যাধি। ধরিয়া যে অমাসুষী চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার ঐ কালে তাহার মনের অপূর্ব্ব আচরণ। ফলেই হউক তাঁহার দৃঢ় শরীর ভগ্ন হইয়া এখন কয়েক মাস রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। তাঁহার নিকটে শুনিয়াছি. ঐ সময়ে তিনি আমাশয় পীড়ায় কঠিনভাবে আক্রান্ত হইয়া-ছিলেন। ভাপিনেয় হৃদয় নিরন্তর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিল, এবং শ্রীযুত মথুর তাঁহাকে স্বস্থ ও রোগমুক্ত করিবার জন্ম প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসা ও পথ্যাদির বিশেষ বন্দো-বস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শরীর ঐরূপে ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও ঠাকুরের দেহবোধবিবর্জ্জিত মন এখন কি যে অপূর্বব শান্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অবস্থান করিত তাহা বলিবার নহে। মাত্র উত্তেজনায়\* উহ। শরীর, ব্যাধি এবং সংসারের সকল বিষয় হইতে পৃথক্ হইয়া দূরে নির্বিকল্প ভূমিতে এককালে উপনীত হইত, এবং ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বরের স্মরণমাত্রেই অন্য সকল কথা ভুলিয়া তন্ময় হইয়া কিছুকালের জন্ম আপনার পৃথগস্তিত্ববোধ সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিত! স্থতরাং ব্যাধির প্রকোপে শরীরে

<sup>🔹 🔸</sup> শুরুভাব, পূর্বার্জ, ২য় অধ্যায়—৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

অসহ যন্ত্রণা উপস্থিত হইলেও তিনি যে, উহার সামান্তমাত্রই উপলব্ধি করিতেন, একথা বুঝিতে পারা যায়। তবে, ঐ ব্যাধির যন্ত্রণা সময়ে তাঁহার মনকে উচ্চভাবভূমি হইতে নামাইয়া শরীরে যে নিবিফ করিত, একথাও আমরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন, এই কালেই আবার তাঁহার নিকটে বেদান্তমার্গ-বিচরণশীল সাধকাগ্রণী পরমহংসসকলের আগমন হইয়াছিল এবং 'নেতি নেতি', 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়', 'অয়মাত্মা বেদা প্রভূতি বেদান্তপ্রসিদ্ধ তত্ত্বসমূহের বিচারধ্বনিতে তাঁহার বাসগৃহ নিরন্তর মুখরিত হইয়া থাকিত। শাবেদান্তপ্রসিদ্ধ ঐসকল উচ্চ তত্ত্বের বিচারকালে তাঁহারা যখন কোন বিষয়ে সুদ্মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেন না, ঠাকুরকেই তখন মধ্যন্ত্র হইয়া উহার মীমাংসা করিয়া দিতে হইত। বলা বাহুল্য, ইতর সাধারণের লায় ব্যাধির প্রকোপে নিরন্তর মুহ্মমান হইয়া থাকিলে কঠোর দার্শনিক বিচারে ঐরপে প্রতিনিয়ত যোগদান করা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইত না।

আমরা অন্যত্র বলিয়াছি, নির্বিকল্প ভূমিতে নিরস্তর অবস্থান-কালের শেষভাগে ঠাকুরের এক বিচিত্র দর্শন বা উপলব্ধি উপস্থিত হইয়াছিল। ভাবমুখে অবস্থান করিবার জন্ম অবৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ঠাকুরের তিনি তৃতীয়বার আদিষ্ট হইয়াছিলেন। প্র দর্শন—এ দর্শনের ফলে 'দর্শন' বলিয়া ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিলেও ভাষার উপলব্ধিসমূহ। উহা যে তাঁহার প্রাণে প্রাণে উপলব্ধির কথা ইহা পাঠক বুঝিয়া লইবেন। কারণ, পূর্বব তুইবারের ন্যায় ঠাকুর

শুকুভাব, উত্তরাদ্ধ—২য় অধ্যায়—৪৮—৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

<sup>+</sup> বর্ত্তমান গ্রন্থের অন্তম অধ্যার দেখ।

এই কালে কোন দৃষ্ট মূর্ত্তির মুখে ঐ কথা শ্রাবণ করেন নাই। কিন্তু তুরীয়, অবৈতভাবে একেবারে একীভূত হইয়া অবস্থান করিবার কালে যখন তাঁহার মন কথঞ্চিৎ পৃথক্ হইয়া কখন কখন আপনাকে সগুণ বিরাট ব্রন্মের বা এী শ্রীজগদম্বার অংশ বলিয়া প্রভ্যক্ষ করিতেছিল তখন উহা বিরাট ব্রক্ষের বিরাট মনে ঐক্রপ ভাব বা ইচ্ছার বিশ্বমানতা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছিল 🕂 ঐ উপলব্ধি হইতে তাঁহার নিজ জীবনের ভবিষ্যুৎ প্রশ্নোজনীয়তা তাঁহার সম্মুখে এখন সম্যক্ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কারণ, শরীর রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিন্দুমাত্র বাসনা অন্তরে না থাকিলেও শ্রীশ্রীজগদম্বার বিচিত্র ইচ্ছায় ঐরূপে পুনরায় ভাবমুখে অবস্থান কবিতে আদিষ্ট হইয়া ঠাকুর এখন বুঝিতে পারিলেন যে, নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও ভগবল্লীলাপ্রয়ো-জনের জন্ম তাঁহাকে অতঃপর দেহ রক্ষা করিতে হইবে এবং নিতাকাল ব্রহ্মে অরম্ভান করিলে শরীর থাকা সম্ভবপর নহে বলিয়াই তিনি ঐক্লপ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। পরে জাতি-স্মরত্বসহায়ে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মৃক্তস্বভাববান্ আধিকারিক অবতার পুরুষ, বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম-গ্রানি দূর করিয়া লোককল্যাণ সাধনের জন্মই তাঁহাকে দেহধারণ ও তপস্তাদিসাধন করিতে হইয়াছে। বুঝিতে পারিলেন, শ্রীশ্রীজগ-মাতা উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনের জন্মই এবার তাঁহাকে বাহৈশর্য্যের আড়ম্বরপরিশৃহ্য করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে নিরক্ষর করিয়া আনয়ন কয়িয়াছেন। বুঝিলেন, শ্রীশ্রীজ্ঞগন্মাতার এ লীলারহস্থ তাঁহার জীবৎকালে স্বল্পলোকেই ধরিতে বুঝিতে সমর্থ হইবে এবং

<sup>†</sup> শুরুভাব, পূর্বার্দ্ধ, ৩য় অধ্যায়—৯৯ হইতে ১০৪ পৃষ্ঠা দেখ।

ইতরসাধারণে ঐ কথা বুঝিতে আরম্ভ করিলেই মাতা নিজ সন্তানকে আপন অক্ষে মিলিত করিয়া লইবেন—কিন্তু তাঁহার শরীরমনের দারা যে প্রবল আধ্যাত্মিক তরঙ্গ জগতে উদিত হইবে তাহা সর্ববতোভাবে অমোঘ থাকিয়া তিনি দেহ রক্ষা করিবার পরেও অনস্তকাল জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করিতে থাকিবে।

ঐরপ্ত অসাধারণ উপলব্ধিসকল ঠাকুরের কিরূপে উপস্থিত হইয়াছিল ব্রঝিতে হইলে শাস্ত্রের কয়েকটি কথা আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। শাস্ত্র বলেন, অদৈতভাব-ব্রন্ধভানলাভের পূর্বে ব্রণাল্যান্ত্র পূর্বন সহায়ে জ্ঞানস্বরূপে পূর্ণরূপে অবস্থান কুরিবার লাভসম্বন্ধে শান্ত্রীয় পূর্নেব সাধক জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়া কথা। থাকেন। # অথবা, ঐ ভাবের পরিণামে তাঁহার স্মৃতি তখন এতদূর পরিণত অবস্থায় উপস্থিত হয় যে, ইতি-পূর্বে তিনি যে ভাবে, যথায়, যতবার শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং ঐ জন্মসকলে যাহা কিছু স্থকুত তুক্কতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সে সকল কথা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইয়া থাকে। ফলে, সংসারের সকল বিষয়ের নশ্বরতা এবং ক্লপরসাদি ভোগস্থখের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া বারম্বার একই ভাবে জন্মপরিগ্রহের নিক্ষলতা সম্যক্ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া ভাঁহার মনে তীত্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং ঐ বৈরাগ্য-সহায়ে তাঁহার প্রাণ সর্বববিধ বাসনা হইতে এককালে পৃথক্ হইয়া দণ্ডায়মান হয়।

> সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বভাতিজ্ঞানং। পাতঞ্জলস্ত্র-বিভূতিপাদ, ১৮শ স্তা।

উপনিষদ্ বলেন, \* ঐরূপ পুরুষ সিদ্ধসঙ্কল্ল হয়েন এবং দেব পিতৃ প্রভৃতি যখন যে লোক প্রত্যক্ষ করিতে ব্ৰহ্মজ্ঞানলাভে সাধকের তাঁহার ইচ্ছা হয় তখনই তাঁহার মন সমাধি-সর্ব্যপ্রকার CETSI-বিভূতি ও সিদ্ধ-বলে ঐ সকল লোক সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে সহল্পত্র জনা ভসপ্রকে সমর্থ হয়। মহামুনি পতঞ্জলি শান্ত্রীয় কথা। যোগশাস্ত্রে ঐ বিষয়ের উল্লেখ

বলিয়াছেন যে, ঐরূপ পুরুষে সর্ববিধ বিভৃতি বা ফোগৈশর্য্যের উদয় হইয়া থাকে। আবার, পঞ্চদশীকার সায়ন-মাধব ঐক্সপ পুরুষের বাসনারাহিত্য এবং যোগৈশ্বর্যালাভ উভয় কথার সামঞ্জস্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐরূপ বিচিত্র ঐর্যাসকল লাভ করিলেও বাসনা না থাকায় তাঁহারা ঐ সকল শক্তি নিজ ভোগস্থখলাভের জন্ম কখনও প্রয়োগ করেন না। সর্ববতোভাবে ঈশ্বরেচ্ছাধীন থাকিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে আধিকারিক † পুরুষেরাই কেবল কখন কখন বহুজনবিতায় ঐ শক্তিসকলের প্রয়োগ করিয়া थार्कन । शक्ष्मिकांत्र वर्तन, ঐक्रग्र श्रुक्य मःमारत य व्यवशाय থাকিতে থাকিতে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করেন, ঐ জ্ঞানলাভের পরে তদবস্থাতেই কালাতিপাত করেন, সমর্থ হইলেও ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা কিছুমাত্র অমুভব করেন না।

পুর্বেবাক্ত শান্ত্রীয় কথাসকল স্মরণ রাখিয়া ঠাকুরের বর্ত্তমান জীবনের অমুশীলনে তাঁহার এই কালের বিচিত্র অমুভৃতিসকল সমাক্ না হইলেও অনেকাংশে বুঝিতে পারা পূৰ্ব্বাক্ত শান্তকথা-যায়। বুঝা যায় যে, তিনি ভগবৎপাদপদ্মে ঠাকুরের মুসারে জীবনালোচনায় তাঁহার অন্তরের সহিত সর্ববস্ব সমর্পণ করিয়া সর্বব-অপূর্ব্ব উপলব্ধিস কলের প্রকারে বাসনাপরিশৃত্য হইয়াছিলেন বলিয়াই कांत्रण वृक्षा यात्र।

ছান্দোগ্যোপনিষং—৮ম প্রপাঠক—২য় থগু। † লোককল্যাণ সাধনের अञ्च यांशीता विलाय व्यक्षिकात वा मक्ति नहेंगा कना शहन करतन।

অত স্বল্পকালে ব্রহ্মজ্ঞানের নির্বিকল্প ভূমিতে উঠিতে এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বুঝা যায় যে, তিনি জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়াই এইকালে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, পূর্বব পূর্বব যুগে যিনি 'খ্রীরাম' এবং 'খ্রীকৃষ্ণ' রূপে, আবিভূতি হইয়া লোককল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, তিনিই বর্ত্তমান কালে পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণ' রূপে আবিভূতি হইয়াছেন গ বুঝা যায় যে, লোককল্যাণ-সাধনের জন্ম পরজাবনে তাঁহাতে বিচিত্র বিভূতিসকলের প্রকাশ নিত্য দেখিতে পাইলেও কেন আমরা কখনও তাঁহাকে আপন শরীরমনের স্থখসাচছন্দোর জন্ম ঐ সকল দিব্যশক্তির প্রয়োগ করিতে দেখিতে পাই না। বুঝা যায়, কেন তিনি সক্ষল্পমাত্রেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি অপরের মধ্যে জাগরিত করিয়া দিতে সমর্থ হইতেন; এবং বুঝা যায়, কেন তাঁহার দিব্যপ্রভাব দিন দিন পৃথিবীর সকল দেশে অপূর্বব আধিপত্যলাভ করিতেছে।

অবৈতভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ইইয়া ভাবরাজ্যে পুনরায় অবরোহণ করিবার কালে ঠাকুর ঐরপে নিজ জীবনের ভূতভবিশ্বৎ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ প্রেজিড উপলব্ধিসকল তাঁহাতে যে, সহসা একদিন ছিত না হইবার কারণ। মুগপৎ আসিয়া উপস্থিত ইইয়াছিল তাহা বোধ হয় না। আমাদিগের অনুমান, ভাবভূমিতে অবরোহণের পরে বৎসরকালের মধ্যে তিনি ঐ সকল কথা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতা ঐ কালে তাঁহার চক্ষুর সন্মুখ্ ইতে আবরণের পর আবরণ উঠাইয়া দিন দিন তাঁহাকে ঐ সকল কথা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পূর্বেবাক্ত উপলব্ধিসকল ঠাকুরের মনে মুগপৎ কেন উপস্থিত হয় নাই তিধিষয়ের কারণ

জিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগকে বলিতে হয় যে, অদৈতভাবে অবস্থানপূর্বক গভার প্রকানন্দদস্তাগে তিনি এইকালে নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন। স্থতারং তাঁহার মন যতদিন না বহিমু খী বৃত্তি পুনরায় স্তুবলম্বন করিয়াছিল ততদিন ঐ সকল বিষয় উপলব্ধি করিবার তাঁহার অবসর ছিল না এবং প্রবৃত্তিও হয় নাই। সে যাহা হউক, সাধনকালের প্রারম্ভে ঠাকুর যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'মা আমি কি করিব, তাহা কিছুই জানি না, তুই স্বয়ং আমাকে যাহা শিখাইবি, তাহাই শিখিব'—তাহা এই কালে পূর্বোক্তরূপে পূর্ণ হইয়াছিল। '

অষ্ট্রবত-ভাব-ভূমিতে আরু হইয়া ঠাকুরের এই কালে আর একটা বিষয়ও উপলব্ধি হইয়াছিল। তিনি হৃদয়ক্ষম করিয়া-ছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে স্কপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ববিধ সাধন-ভঙ্গনের চরম উদ্দেশ্য। কারণ, ভারতের **অ**ধৈতভাব প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্ম্মদম্প্রদায়ের করাই সকল সাধনের উদ্দেশ্য বলিয়া ঠাকুরের মতাবলম্বনে সাধন করিয়া তিনি ইতিপূর্বেব উপলব্ধি। প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা সাধককে উক্ত ভূমির দিকে অগ্রসর করে। অদৈতভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই জন্য আমাদিগকে বারম্বার বলিতেন, 'উহা শেষ কথা রে, শেষ কথা, ঈশ্বর-প্রেমের চরম পরিণতিতে সর্বশেষে উহা সাধক-জীবনে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়; জানিবি, সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত, তত পথ।'

ঐরূপে অদৈতভাব উপলব্ধি করিয়া ঠাকুরের মন অসীম উদারতা লাভ করিয়াছিল। ঈশ্বরলাভকে যাহারা মানবজাবনের উদ্দেশ্য বলিয়া শিক্ষা প্রদান করে, ঐরূপ সকল সম্প্রদায়ের

প্রতি উহা এখন অপূর্ণ্য সহামুভূতিদম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ঐরপ উদারতা এবং সহামুভূতি যে তাঁহার পর্বোক্ত উপল্ধি সম্পূর্ণ নিজম্ব সম্পত্তি, এবং পূর্বব্যুগের তাহার পূর্বে অক্ত কেহ পূর্ণভাবে করে কোন সাধকাগ্রণী যে, উহা তাঁহার স্থায় পূর্ণ-नारे । ভাবে লাভ করিতে সমর্থ হন নাই. এ কথা প্রথমে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে এবং প্রশিদ্ধ তার্থসকলে নানা সম্প্রদায়ের প্রবীণ সাধকসকলের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমে তাঁহার ঐ কথার উপলব্ধি হইয়াছিল বলিয়াই আমাদিগের ধারণা : কিন্তু এখন হইতে তিনি ধর্ম্মের একদেশী ভাব অবলোকন করিলেই প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ হীনবুদ্ধি দূর করিতে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হইতেন।

অদৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঠাকুরের মন এখন কিরূপ উদার ভাবসম্পন্ন হইয়াছিল তাহা আমরা এই কালের একটী ঘটনায় স্পাষ্ট বুঝিতে পারি। আমরা ভাবৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছি, ঐ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইবার পরে ঠাকুরের মনের উদারত। সম্বন্ধে দৃষ্টাস্ত—ভাহার ইসনামধর্মবাধন। হয়। ব্যাধির হস্ত হইতে ভাঁহার মুক্ত হইবার

পরে উল্লিখিত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

গোবিন্দ রায় নামক এক ব্যক্তি এই সময়ের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ধর্মান্থেষণে প্রবৃত্ত হন। হৃদয় বলেন, ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। সম্ভবতঃ পারসী ও আরবী ভাষায় ইঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা মতামত আলোচনা করিয়া এবং নানা সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া ইনি পরিশেষে ইসলাম ধর্ম্মের উদার মতে আকৃষ্ট হইয়া যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ধর্মপিপাস্থ গোবিন্দ ইসলামের ধর্মমত গ্রহণ করিলেও উহার সামাজিক নিয়মপদ্ধতি • বৈদান্তসাধনের শেষ কথা ও ইসলামধর্ম্মসাধন। ৩২৩
কতদূর অনুসরণ করিতেন, বলিতে পারি না। কিন্তু দীক্ষা গ্রহণ
করিয়া অবধি তিনি যে, কোরাণ পাঠ এবং তত্ত্ত প্রণালীতে
সাধনভঙ্গনে মহোৎসাহে নিযুক্ত ছিলেন, একথা আমরা শ্রবণ
করিয়াছি। গোবিন্দ প্রেমিক ছিলেন। বোধ হয়, ইস্লামের স্থৃফি
সম্প্রদায়ে প্রচলিত শিক্ষা এবং ভাবসহায়ে ঈশ্বরের উপাসনা
করিবার পদ্ধতি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। কারণ, ঐ
সম্প্রদায়ের দরবেশদিগের মত তিনি এখন ভাবসাধনে অহোরাত্র

নিযুক্ত থাকিতেন।

বেরপেই হউক, গোবিন্দ এখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে

উপস্থিত হয়েন এবং সাধনাসুকূল বুঝিয়া পঞ্চ
ইফি গোবিন্দ রায়ের

তাগমন।

কিছুকাল কাটাইতে থাকেন। রাণী রাসমণির

কালীবাটীতে, তখন হিন্দু সংসারত্যাগীদের ন্যায় মুসলমান ফকীরগণেরও সমাদর ছিল, এবং কালীবাটীর আতিথ্য উভয় দলের

উপরেই সমভাবে বর্ষিত হইত। অতএব এখানে থাকিবার কালে
গোবিন্দের ভিক্ষাটনাদি করিতে হইত না এবং ইফটিন্তায় নিযুক্ত

হইয়া তিনি সানন্দে দিন যাপন করিতেন।

প্রেমিক গোবিন্দকে দেখিয়া ঠাকুর তৎপ্রতি আরুফ্ট হয়েন,

এবং তাঁহার সহিত আলপে প্রবৃত্ত হইয়া
গোবিন্দের সহিত
আলাপ করিয়া
ঠাকুরের সহল।
ঐরপে ঠাকুরের মন এখন ইসলামধর্ম্মের প্রতি
আরুফ্ট হয় এবং তিনি ভাবিতে থাকেন,

'ইহাও ত ঈশ্বলাভের এক পথ, অনন্তলীলাময়ী মা এপথ দিয়াও ত কত লোককে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মলাভে ধন্য করিতেছেন; এ পথ দিয়া কিরূপে তিনি তাঁহার আশ্রিতদিগকে কুতার্থ করেন তাহা দেখিতে হইবে, গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া ঐভাব-সাধনে নিযুক্ত হইব।'

যে চিন্তা, সেই কাজ। ঠাকুর গোবিন্দকে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গোবিন্দের নিকট হইতে যথাবিধি ইসলামধর্ম সাধনে প্রব্রত হইলেন। দীকা গ্রহণ করিয়া সাধনে ঠাকুরের ঠাকুর বলিতেন, "ঐ সময়ে 'আল্লা' মন্ত্র জপ সিদ্ধিলাভু। করিতাম, মুসলমানদিগের স্থায় কাছা খুলিয়া কাপড় পরিতাম, ত্রিসন্ধ্যা নমাজ পড়িতাম, এবং হিন্দুভাব মন হইতে এককালে লুপ্ত 'হওয়ায় হিন্দুর দেবদেবীকে প্রণাম দূরে থাকুক, দর্শন পর্য্যন্ত করিতে প্রবৃত্তি হইত না। ঐভায়ে তিন দিবস অতিবাহিত হইবার পরে ঐ মতের সাধনফল সম্যক্ হস্তগত হইয়াছিল।" ইসলামধর্ম্মসাধনকালে ঠাকুর প্রথমে এক দীর্ঘ শাশ্রুবিশিষ্ট, সুগম্ভীর জ্যোতির্মায় পুরুষপ্রবরের দিব্য দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। পরে সগুণ বিরাট ত্রন্মের উপলব্ধি পূর্ববক তুরীয় নিগু ণত্রকো তাঁহার মন লীন হইয়া গিয়াছিল।

হান্য বলেন, মুসলমানধর্মসাধনের সময় ঠাকুর, মুসলমানদিগের খাদ্যসকল, এমন কি গোমাংস গ্রহণ
করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। মথুরামোহনের
সামুনয় অমুরোধই তথন তাঁহাকে ঐ কর্ম্ম
হইতে নিরস্ত করিয়াছিল। বালকস্বভাব ঠাকুরের ঐরপ
ইচ্ছা অস্ততঃ আংশিক পূর্ণ না হইলে তিনি কথন নিরস্ত হইবেন
না ভাবিয়া মথুর ঐ সময়ে এক মুসলমান পাচক আনাইয়া তাহার
নির্দ্দেশে এক ব্রাহ্মণের দ্বারা মুসলমানদিগের প্রণালীতে খাদ্যসকল
রন্ধন করাইয়া ঠাকুরকে খাইতে দিয়াছিলেন। মুসলমানধর্ম্ম
সাধনের সময় ঠাকুর কালীবাটীর অভ্যন্তরে একবারও পদার্পণ

বেদান্তসাধনের শেষ কথা ও ইসলামধর্মসাধন। ৩২৫ করেন নাই। উহার বাহিরে অবস্থিত মথুরামোহনের কুঠিতেই থাকিতেন।

বেদান্তসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের মন অক্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি কিরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল তাহা ভারতের হিন্দু ও মুসল-পূর্বেবাক্ত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায় এবং মান জাতি কালে আতৃ-একমাত্র বেদাস্তবিজ্ঞানে বিশ্বাসী হইয়াই যে, ভাবে মিলিভ হইবে. ঠাকুরের ইসলাম মত ভারতের হিন্দু ও মুসলমানকুল পরস্পার সহামু-সাধনে ঐ বিষয় বুঝা ভূতিসম্পন্ন এবং ভ্রাতৃভাবে নিবদ্ধ হইতে পারে যার। একথাও হৃদয়ঙ্গম হয়। নতুবা ঠাকুর যেমন বলিতেন, 'হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেন একটা পর্ববত ব্যবধান রহিয়াছে—পরস্পরের চিন্তাপ্রণালা, ধর্ম্মবিশ্বাস ও কার্য্যকলাপ এতকাল একত্র বাসেও পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ ভুর্ব্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে।' ঐ পাহাড় যে একদিন অন্তর্হিত হইবে এবং উভয়ে প্রেমে পরস্পরকে আলিঞ্চন করিবে, যুগাবতার ঠাকুরের মুসলমান-

নির্বিকল্প ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে ঠাকুরের এখন
বৈতভূমির সীমান্তরালে অবস্থিত বিষয় ও
পরবর্ত্তাকাল কর ব্যক্তিসকলকে দেখিয়া অদৈতস্মৃতি অনেক
দ্র প্রবন ছিল। সময় সহসা প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিত এবং তাঁহাকে
তুরীয়ভাবে লীন করিত। সঙ্কল্প না করিলেও

ধর্মসাধন কি তাহারই সূচনা করিয়া যাইল ?

সামান্য মাত্র উদ্দীপনায় আমরা তাঁহার ঐরপ অবস্থা উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। অতএব এখন হইতে তিনি সক্ষম্ম করিবামাত্র যে, ঐ ভূমিতে আরোহণে সমর্থ ছিলেন, এ কথা বলা বাহুল্য। অদৈতভাব যে, তাঁহার কতদূর অন্তরের পদার্থ ছিল তাহা পূর্বেবাক্ত-•প্রকার সামান্য বিষয়সকল হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, এবং বুঝা যায় যে ঐ ভাব তাঁহার হৃদয়ে যেমন তুরবগাহ তেমনই দূর প্রচারী ছিল। ঠাকুরের জীবন হইতে ঐ ভাবের পরিচায়ক কয়েকটী ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর প্রশস্ত উন্থান বর্ষাকালে তৃণাচ্ছন্ন হওয়ায় মালিদিগের ভরিতরকারি বপনের বিশেষ অস্তবিধা হইয়া থাকে। তঙ্ক্রন্ত ঘেসেডাদিগকে ঐ সময়ে व विषयक करत्रकृषी ঘাস কাটিয়া লইবার অনুমতি প্রদান করা হয়। मुद्रोत्र—() तुक যেসেডা। একজন ব্লদ্ধ ঘেসেডা একদিন ঐরূপে বিনা-মূল্যে যাস লইবার অনুমতি পাইয়া সানন্দে ঘাস কাটিতেছিল এবং পরে মোট বাঁধিয়া উহা বাজারে বিক্রয় করিতে যাইবার "উপক্রম করিতেছিল। ঠাকুর দেখিতে পাইলেন, লোভে পড়িয়া সে এত ঘাস কাটিয়াছে যে, ঐ ঘাসের বোঝা লইয়া যাওয়া বুদ্ধের শক্তিতে সম্ভবে না। দরিদ্র ঘেসেড়া কিন্তু ঐ বিষয় কিছুমাত বুঝিতে না পারিয়া বৃহৎ বোঝাটী মাথায় তুলিয়া লইবার জন্য নানারূপে পুনঃ পুনঃ চেফা করিয়াও উহা উঠাইতে পারিতেছিল না। ঐ বিষয় দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। ভাবিলেন, অন্তরে পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ আত্মা বিছ্যমান এবং বাহিরে এত নিবুদ্ধিতা, এত অজ্ঞান! 'হে রাম, তোমার বিচিত্র লীলা!'—বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন!

দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর দেখিলেন একটা পত্ত (ফড়িং)
উড়িয়া আসিতেছে এবং উহার গুহুদেশে একটা লম্বা কাটি বিদ্ধ
রহিয়াছে। কোন হৃষ্ট বালকে এরূপ করিয়াছে
(২) আহত পত্তর। ভাবিয়া তিনি প্রথমে ব্যথিত হইলেন। কিন্তু
পরক্ষণেই ভাবাবিষ্ট হইয়া 'হে রাম, তুমি আপনার হুর্দশা
আপনি করিয়াছ' বলিয়া হাস্তের রোল উঠাইলেন!

কালীবাটীর উন্থানের স্থানবিশেষ নবান দূর্ব্বাদলে সমাচ্ছন্ন
হইয়া এক সময়ে রমণীয়দর্শন হইয়াছিল। ঠাকুর উহা
দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া এতদ্র তন্ময়
হইয়া গিয়াছিলেন যে, ঐ স্থানকে সর্ববিভাছর্বাদিল।
ভাবে তাঁহার নিজ অন্ধ বলিয়া তখন অন্তভব
করিতেছিলেন; এমন সময়ে সহসা এক ব্যক্তি ঐস্থানের উপর
দিয়া অন্তত্ত গমন করিতে লাগিল। তিনি উহাতে নির্দ্ধ বক্ষের
ভিতর অসহ্থ যন্ত্রণা অনুভব করিয়া এককালে অস্থির হইয়া
পড়িলেন। ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'বুকের উপর দিয়া কেহ চলিয়া যাইলে যেমন যন্ত্রণার
অনুভব হয় ঐ কালে ঠিক সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলাম।
ঐরূপ ভাবাবস্থা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, আমার উহা ছয় ঘণ্টাকাল মাত্র
ছিল, তাহাতেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম।'

কালীবাটীর চাঁদুনি-দমাযুক্ত বৃহৎ ঘাটে দণ্ডায়মান হইয়া ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে গঙ্গাদর্শন করিতেছিলেন। তথন চুইখানি নৌকা লাগিয়াছিল এবং মাঝিরা (৪) নৌকার মাঝি-কোন বিষয় লইয়া পরস্পর কলহ করিতেছিল। দ্বয়ের প্রস্পর কলতে কলহ ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া সবল ব্যক্তি তুর্বব-ঠাকুরের নিজ শরীরে আঘাতামুভব। লের পৃষ্ঠদেশে বিষম চপেটাঘাত করিল। ঠাকুর উহাতে চীৎকার করিয়া ক্রন্দ্ন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ঐরূপ কাতর ক্রন্দন কালীঘরে হৃদয়ের কর্ণে প্রবেশ করায় সে দ্রুতপদে তথায় আগমনপূর্বক দেখিল তাঁহার পৃষ্ঠদেশ আরক্তিম হইয়াছে এবং ফুলিয়া উঠিয়াছে। ক্রোধে অধীর হইয়া হৃদয় বারন্বার বলিতে লাগিল, 'মামা, কে তোমায় মারিয়াছে দেখাইয়া দাও, আমি তার মাথাটা ছি ড়িয়া লই।' পরে ঠাকুর কথঞ্চিৎ শাস্ত হইলে ঘটনা শুনিয়া হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, ইহাও কি কখন সম্ভবপর! ঘটনাটী শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐরূপ অনেক ঘটনার । উল্লেখ করা যাইতে পারেন। বাহুল্য বোধে আমরা নিরস্ত হইলাম।

### .সপ্তদশ অধ্যায়।

# জন্মভূমিদন্দর্শন।

প্রায় ছয়মাস কাল ভূগিয়া ঠাকুরের শরীর অবশেষে ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইল, এবং মন ভাবমুখে দ্বৈতাদৈতভূমিতে অবস্থান করিতে অনেকাংশে অভ্যস্ত হইয়া আসিল। কিন্তু তাঁহার শরীর তথনও পূর্বের ন্যায় স্কুন্ত ও সবল হয় নাই। স্কৃতরাং বর্ষাগমে গঙ্গার জল লবণাক্ত হইলে বিশুদ্ধ পানীয়ের অভাবে তাঁহার পেটের পীড়া যে পুনরায় দেখা দিবে না, তিন্বিয়ে নিশ্চয়তা কি ? অতএব ভেরবী ব্রাহ্মণী ও হদরের স্থির হইল, এখন তাঁহার কয়েকমাসের জন্য সহিত ঠাকুরের কামান্দ জন্মভূমি কামারপুকুরে গমন করাই শ্রেয়ঃ। প্রুরে গমন। তখন সন ১২৭৪ সালের জ্যৈন্ঠ হইবে। আয়েজন হইতে লাগিল। মথুর-পত্নী ভক্তিমতা জগদেশ্বা দাসী, কামারপুকুরের ঠাকুরের সংসার, শিবের সংসারের ন্যায় চিরদরিদ্রে বিলয়া জানিতেন। অতএব সেখানে যাইয়া 'বাবা'-কে যাহাতে

গুরুভাব, পূর্বাদ্ধ, ২য় অধ্যায়—१৪,৭৫ পৃষ্ঠা দেখ।

কোন বিষয়ের জন্ম কন্ট পাইতে না হয়, এরূপভাবে সক্স ক্থা তন্ন তন্ন করিয়া ভাবিয়া দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। \* অনস্তর শুভ মুহূর্ত্তের উদয় হইলে, ঠাকুর যাত্রা করিলেন। হৃদয় ও ভৈদ্মবী আহ্মণী তাঁহার সঙ্গে যাইল। তাঁহার বৃদ্ধা জননা কিন্তু গঙ্গাতীরে বাস করিবেন বলিয়া ইতিপূর্নের যে সঙ্কল্ল করিয়াছিলেন, তাহাই স্থির রাখিয়া দক্ষিণেখরে, মথুরের নিকটে বাস করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বের প্রায় আট বৎসরকাল ঠাকুর কামারপুকুরে আগমন করেন নাই, স্ত্রাং তাঁহার আত্মীয়বর্গ যে তাঁহাকে দেখিবার জন্ম উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন একথা বলা বাহুল্য। কখনও স্ত্রীবেশ ধ্রিয়া 'হরি হরি' করিতেছেন, কখনও সন্ন্যাসা হইয়াছেন, কখনও 'আল্লা আল্লা' বলিতেছেন, প্রভৃতি তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হওয়ায় ঐক্তপ হইবার বিশেষ কারণ যে ছিল একথা বলিতে হইবে না। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাদিগের মধ্যে আসিবামাত্র তাঁহাঁদিগের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল। তাঁহারা দেখিলেন, তিনি পূর্বের যেমন ছিলেন গাকুরকে তাহার আন্ত্রীয় এখনও তদ্ধপ আছেন। সেই অমায়িকতা, সেই প্রেমপূর্ণ হাস্ত-পরিহাস, সেই কঠোর সত্যনিষ্ঠা, দেখিয়াছিল। সেই ধর্ম্মপ্রাণতা, সেই হরিনামে বিহ্বল হইয়া আত্মহারা হওয়া-—সেই সকলই তাঁহাতে পূর্বের **ত্যায় পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে**, কেবল, কি একটা অদৃষ্টপূর্বব অনিব্বচনায় দিব্যাবেশ তাঁহার শরীরমনকে সর্ব্বদা এমন সমুদ্রাসিত করিয়া রাখিয়াছে যে সহসা তাঁহার সমুখীন হইতে, এবং তিনি স্বয়ং এরূপ না করিলে স্কুদ্র সংসারের বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে,

> শুকুভাব উত্তরাদ্ধ—১ম অধ্যায়, ১২ ও ১৩ পৃষ্ঠা দেখ ৩৯

হৃদয়ে কোথা হইতে বিষম সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার নিকটে থাকিলে সংসারের সকল তুর্ভাবনা যেমন কোথায় অপসারিত হইয়া প্রাণে একটা ধীর স্থির আনন্দ ও শাস্তি প্রবাহিত থাকে দূরে যাইলে তেমনি পুনরায় তাঁহার নিকটে যাইবার জন্ম কি একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে প্রবলভাবে আকুট হয়। সে যাহা হউক, বৃহুকাল পরে তাঁহাকে পাইয়া এই দরিদ্র সংসারে এখন আনন্দের হাটবাজার বসিল, এবং নববধৃকে আনাইয়া স্থথের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্ম, রমনীগণের নির্দ্দেশে ঠাকুরের খশুরালয় জয়রামবাটী গ্রামেও লোক প্রেরিত হইল। ঠাকুর ঐ বিষয় জানিতে পারিয়া উহাতে বিশেষ সম্মতি বা আপত্তি কিছুই প্রকাশ করিলেন না। বিবাহের পর নববধুর ভাগ্যে একবার মাত্র স্বামিসন্দর্শন লাভ হইয়াছিল। কারণ তাঁহার সপ্তম বর্ষ রয়সকালে কুলপ্রথানুসারে ঠাকুরকে একদিন জয়রামবাটীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তখনও তিনি নিতান্ত বালিক। ঐ বিষয় বুঝিবার কিছুমাত্র অধিকারিণী ছিলেন না। স্থতরাং ঐ ঘটন। সম্বন্ধে তাঁহার এইটকুমাত্রই মনে ছিল যে, হৃদয়ের সহিত ঠাকুর তাঁহার পিত্রালয়ে আসিলে বাটীর কোন নিভূত সংশে তিনি লুকাইয়াও পরিত্রাণ পান নাই। কারণ, কোথা হইতে অনেকগুলি পদ্মফুল আনিয়া কিছুক্ষণ বাদে হৃদয় তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল এবং লঙ্জা ও ভয়ে তিনি নিতান্ত সঙ্কচিত হুইলেও পাদপদ্ম পূজা করিয়াছিল। ঐ ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর পরে তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহাকে কামারপুকুরে প্রথম লইয়া যাওয়া হয়। সেবার তাঁহাকে তথায় একমাস থাকিতেও হইয়াছিল। কিন্তু, ঠাকুর ও ঠাকুরের জননা তখন দক্ষিণেশ্বে থাকায় উভয়ের কাহাকেও দেখা তাঁহার ভাগ্যে হইয়াঁ

উঠে নাই। উহার ছয় মাস আন্দাজ পরে পুনরায় শশুরালয়ে আগমন
পূর্বক দেড়মাস কাল থাকিয়াও পূর্বেলক্ত কারণে তিনি তাঁহাদের
কাহাকেও দেখিতে পান নাই। মাত্র তিন
আগীমন।

চারি মাস তাঁহার তথা হইতে পিত্রালয়ে ফিরিবার পরেই এখন সংবাদ আসিল—ঠাকুর
আসিয়াছেন, তাঁহাকে কামারপুকুরে যাইতে হইবে। তিনি তখন
ছয় সাত মাস হইল চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। স্থৈতরাং
বলিতে গেলে, বিবাহের পরে ইহাই তাঁহায় প্রথম স্বামিসন্দর্শন।

কামারপুকুরে ঠাকুর এবার ছয়, সাত মাস ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। **তাঁহার বাল্যবন্ধুগ**ণ এবং গ্রামস্থ পরিচিত স্ত্রীপুরুষ সকলে তাঁহার সহিত পূর্নেবর ভায় মিলিত হইয়া ভাঁহার আশ্বীয়বৰ্গ ও বাল্যবন্ধর প্রীতিসম্পাদনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরও গণের সহিত ঠাকুরের এই কালের আচরণ। বহুকাল পরে তাঁহাদিগকে দেখিয়া পরিভুষ্ট হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রামের পর অবসরলাভে চিন্তাশীল মনীষিগণ বালকবালিকাদিগের অর্থহীন উদ্দেশ্যরহিত ক্রীডাদিতে যোগদান করিয়া যেরূপ আনন্দ অনুভব করেন, কামারাপুকুরের স্ত্রী-পুরুষ সকলের ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবনে যোগ-দান করিয়া ঠাকুরের হর্তুমান আনন্দ তব্জপ হইয়াছিল। তবে, ইহজীবনের নশ্বরতা অসুভব করিয়া যাহাতে তাহারা সংসারে থাকিয়াও ধীরে ধীরে সংযত হইতে এবং সকল বিষয়ে ঈশবের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষালাভ করে তদ্বিষয়ে তিনি যে সর্ববদা দৃষ্টি রাখিতেন একথা নিশ্চয় বলা যায়। ক্রীড়া, কৌতুক, হাস্ত, পরিহাসের ভিতর দিয়া তিনি আমাদিগকে নিরস্তর ঐ সকল বিষয় যে ভাবে শিক্ষা দিতেন তাহা হইতে আমরা পূর্কোক্ত কথা অনুমান করিতে পারি।

আবার এই ক্ষুদ্র পল্লীর ক্ষুদ্র সংসারে থাকিয়াও কেহ কেছ
ধর্মজীবনে অশাতীত অগ্রসর হইয়াছে দেখিয়া তিনি ঈশ্বরের
অচিন্ত্য মহিমা-ধ্যানে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ঐ বিষয়ক একটী
ঘটনার তিনি বহুবার আমাদিগের নিকট উল্লেখ করিতেন—
•

ঠাকুর বলিতেন, এই সময়ে একদিন তিনি আহারান্তে নিজ গুহে বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রতিবেশিনী কয়েকটী রমণী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং উহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির আধ্যান্ত্রিক নিকটে উপবিষ্ট থাকিয়া ভাঁহার সহিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নানা প্রশালাপে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ উন্নতি সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা ৷ সময় সহসা ঠাকুরের ভাবাবেশ ইয় এবং তাঁহার অমুভূতি হইতে থাকে তিনি যেন মীনরূপে সচ্চিদানন্দ সাগরে পরমানন্দে ভাসিতেছেন, ড্বিতেছেন, এবং নানা ভাবে সন্তরণে ক্রীডা করিতেছেন। কথা কহিতে কহিতে ঐক্তপে ভাবাবেশে মগ্ন হওয়া ঠাকুরের অনেক সময়েই উপস্থিত! হইত। প্রতরাং রমণীগণ উহাতে কিছুমাত্র মন না দিয়া উপস্থিত বিষয়ে নিজ নিজ মতামত একাশ করিয়া গগুগোল করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে একজন ভাঁহাদিগকে এরপ করিতে নিষেধ করিয়া ঠাকুরের ভাবাবেশ যতক্ষণ না ভঙ্গ হয়, ততক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে বলিলেন। বলিলেন, 'উনি ( ঠাকুর ) এখন মীন হইয়া সচ্চিদানন্দ সাগ্রে সন্তরণ দিতেছেন, গোলমাল করিলে উ'হার ঐ আনন্দে ব্যাঘাত হইবে !' রমণীর কথায় অনেকে তখন বিশাস স্থাপন না করিলেও সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে ভাবভঙ্গে ঠাকুরকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—'রমণী সতাই বলিয়াছে ! আশ্চর্যা, কিরূপে ঐ বিষয় জানিতে পারিল !" কামরপুকুর পল্লাস্থ নরনারীর দৈনন্দিন জীবন ঠাকুরের নিকটে এখন যে অনেকাংশে নবীন বলিয়া বোধ হইয়াছিল একথা বুঝিতে
পারা যায়। বিদেশ হইতে বহুকাল পরে
কামারপুর্বাদীপ্রত্যাগত ব্যক্তির, স্বদেশের প্রত্যেক ব্যক্তি ও
ক্তন ভাবে দেখিবার বিষয়কে যেমন নূতন বলিয়া বোধ হয় ঠাকুরের
কারণ।
এখন অনেকটা তদ্রপ ইইয়াছিল। কারণ.

কেবল আট বৎসরকাল মাত্র জন্মভূমি হইতে দূরে থাকিলেও ঐ কালের মধ্যে ঠাকুরের অন্তরে সাধনার প্রবল ঝটিকা<sup>®</sup>প্রবাহিত হর্রা উহাতে আমূল পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছিল। ঐ আট বৎসরকালের ভিতর তিনি আপনাকে ভুলিয়াছিলেন, জগৎ ভুলিয়াছিলেন এবং দূরাৎ স্থদূরে দেশকালের সীমার বহির্ভাগে যাইয়া উহার ভিতর পুনরাগমনকালে সর্ববভূতে ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া আগমনপূর্বনক সকল ব্যক্তি ও বিষয়কে দেখিতে পাইতেছিলেন! নধীন ভাবে শ্রেণীসমূহের পারম্পর্য্য হইতেই আমাদিগের কালের অনুভূতি এবং উহার দৈর্ঘা স্বন্ধতাদি পরিমাণের উপলব্ধি হইয়া থাকে, একথা দর্শনপ্রসিদ্ধ। ঐ জন্ম সম্প্রকালের মধ্যে প্রভূত চিন্তা-রাশি অন্তরে উদয় ও লয় হইলে ঐ কাল আমাদিগের নিকট স্তুদীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হয়। পূর্বেবাক্ত আট বৎসরে ঠাকুরের মস্তবে কি বিপুল চিন্তারাশি প্রকটিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ঐ কালকে স্কুতরাং তাঁহার যে এক যুগতুল্য বলিয়া অনুভব হইবে, ইহাতে বিচিত্ৰতা কি ?

কামারপুকুরে স্ত্রী-পুরুষ সকলকে ঠাকুর কি অন্তুত প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। গ্রামের জমীদার, লাহা বাবুদের বাটী হইতে আরম্ভ করিয়া আব্দান, কামার, সূত্রধর, স্বর্বর্বাণিক প্রভৃতি সকল জাতীয় প্রতিবেশি-

পরিবারভুক্ত স্ত্রী-পুরুষদিগের সকলেই তাঁহার সহিত শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রেমসম্বন্ধে নিয়ন্ত্রিত ছিল। শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার সরলহৃদয়া ভক্তিমতী বিধবা জন্মভূমির স্হিত र्शक्रतत वितर धमनवक । ভগ্নী প্রসন্ন ও ঠাকুরের বাল্যসখা তৎপুত্র গয়াবিষ্ণু লাহা, সরল বিশাসী শ্রীনিবাস শাঁখারা, পাইনদের বাটার ভক্তিপরায়ণা রমণীগণ, ঠাকুরের ভিক্ষামাজ কামারকত্যা ধনী প্রভৃতি অনেকের ভক্তিভালবাসার কথা ঠাকুর বিশেষ প্রীতির সহিত অনেক সময়ে আমাদিগকে বলিতেন, এবং আমরাও শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম। ইঁহারা সকলে প্রায় সর্বাক্ষণ তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিতেন। গৃহকর্মের অমুরোধে গাঁহার৷ ঐরূপ করিতে পারিতেন না তাঁহারা সকাল, সন্ধ্যা ন মধ্যাক্তে অবসর পাইলেই আসিয়া উপস্থিত হইতেন। ঐরূপে আসিবার কালে রমণীগণ আবার তাঁহাকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত হইবার জন্য নানাবিধ খাঘ্য-সামগ্রী লইয়া উপন্থিত হইতেন। গ্রামবাসীদিগের ঐ সকল মধুর আচরণ, এবং গৃহে পরিজনমধো থাকিয়াও ঠাকুর নিরন্তর কিরূপ দিব্য ভাবাবেশে থাকিতেন,সে সকল কথার আভাস আমরা অন্যত্র পাঠককে দিয়াছি, # সেজন্ত পুনরুরেখ নিপ্পায়োজন। কামারপুকুরে আসিয়া ঠাকুর এইবার অন্থ একটী স্থমহৎ কর্ত্তব্য পালনেও যতুপরায়ণ হইয়াছিলেন। কারণ, নিজ পত্নীর কামারপুকুরে আসা না আসা সম্বন্ধে. উদাসীন ঠাকুরের নিজ পত্নীর থাকিলেও যখন তিনি তাঁহার সেবা করিতে প্রতি কর্ত্তবা পালনের সত্য সত্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঠাকুর আরম্ভ। তখন তাঁহাকে শিক্ষা দীক্ষাদি প্রদানপূর্বক তাঁহার কল্যাণসাধনে

শুরুভাব, উত্তরার্ক—:ম অধ্যায়, ১২—:৬ পৃঃ

তৎপর হইয়াছিলেন। ঠাকুরকে বিবাহিত জানিয়া তাঁহার সম্যাসাশ্রমের গুরু শ্রীমনাচার্য্য তোতাপুরী তাঁহাকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "তাহাতে আসে যায় কি ? স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান, সর্ববতোভাবে অকুয় থাকে সে ব্যক্তিই ত্রক্ষে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; স্ত্রী ও পুরুষের উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদসুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ত্রক্ষবিজ্ঞান লাভ হইয়াছে; স্ত্রীপুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও ত্রক্ষবিজ্ঞান হইতে এখনও বহুদূরে রহিয়াছে।" শ্রীমৎ তোতার পূর্বেবাক্ত কথা ঠাকুরের ক্মরণপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে বহুকালব্যাপী সাধনলব্ধ নিজ বিজ্ঞানের পরীক্ষায় এবং নিজ পত্নীর যথার্থ কল্যাণ্যাধনে নিযুক্ত করিয়াছিল।

কর্ত্তব্য কলিয়া বিবেচিত হইলে ঠাকুর কখনও কোনও কার্যা উপেঁকা করিতে বা অর্দ্ধসম্পন্ন করিয়া ফেলিয়া ঐ বিষয়ে ঠাকুর রাখিতে পারিতেন না। বর্ত্তমান বিষয়েও হইনা ছিলেন। তদ্ধপ হইয়াছিল। ঐহিক পারত্রিক সকল সর্বতোভাবে তাঁহার মুখাপেকা বালিকা পত্নীকে শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়া তিনি ঐ বিষয় অর্দ্ধনিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। গৃহকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যাহাতে তিনি লোক-চরিত্রজ্ঞা হন, টাকার সদ্মবহার করিতে পারেন. এবং সর্বেবাপরি ঈশরে সর্বস্থ সমর্পন করিয়া যথন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, এবং যেখানে যেমন সেখানে তেমন ব্যবহার করিতে নিপুণা হইয়া উঠেন ও তিষিয়ে এখন হইতে

<sup>•</sup> खक्क जात, शृद्धार्क — २ स अशाब, २० शृः व्यवः वर्ष अशाब , ३००-১৪२ शृः दत्त्य ।

তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাথিয়াছিলেন। অখণ্ডব্রক্ষচর্য্যসম্পন্ন নিজ আদর্শ জীবন সম্মুখে রাথিয়া পূর্বেবাক্তরূপে শিক্ষা-প্রদানের ফল কতদূর কিরূপ হইয়াছিল তাহা আমরা অন্যত্র অনেক স্থলে আভাস প্রদান করিয়াছি। অতএব এখানে-সংক্ষেপে ইহাই বলিলে চলিবে যে, শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী, ঠাকুরের কামগন্ধরহিত বিশুদ্ধ প্রেমলাভে সর্ববতোভাবে পরিত্প্তা হইয়া তাঁহাঁকে সাক্ষাৎ ইন্টদেবতাজ্ঞানে আজীবন পূজা করিতে এবং তাঁহার শ্রীপদামুসারিণী হইয়া নিজ জীবন গড়িয়া তুলিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।

ঐরপে পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হইলে ঠাঁকুরকে ভৈরবী ব্রাহ্মণী এখন অনেক সময় বুঝিতে পারেন নাই। আমরা দেখিয়াছি, শ্রীমৎ তোতার সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুরের সয়্মাস-গ্রহণ কালেও তিনি, তাঁহাকে ঐরপ সক্ষল্ল হুইতে বিরত করিবার চেফা কয়য়াছিলেন। \* কারণ, তিনি ভাবিয়াছিলেন ঐরপ করিলে ঠাকুরের হৃদয় হইতে ঈশরপ্রেমের এককালে উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। বর্ত্তমানকালে ঐরপ কোন আশক্ষাই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। বোধ হয় তিনি ভাবিয়া-ছিলেন, ঠাকুর নিজ পত্রীর সহিত ঐরপ ঘনিষ্ঠ-পত্নীর শ্রতি ঠাকুরের

বিদ্ধাপ আচরণ দর্শনে ভাবে মিলিত হইলে তাঁহার প্রকাচর্য্যের হানি বান্ধর্ণার আশকা ও হইবে। ঠাকুর কিন্তু পূর্ববারের ন্যায় এবারেও ভাবাস্তর।

ব্যাক্ষণীর উপদেশ রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। ব্রাক্ষণী যে উহাতে নিতান্ত কুণ্ণা হইলেন একপা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু শুধু তাহাই নহে, ঐ ঘটনায় তাঁহার অভি-

শুরুভাব, পুর্বার্ক—২য় অধ্যায়, ৪৮ পৃ:।

মান প্রতিহত হইয়া ক্রমে অহস্কারে পরিণত হয় এবং কিছুকালের জন্ম উহা তাঁহাকে ঠাকুরের প্রতি শ্রাদাবিহীনা করে। হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, সময়ে সময়ে তিনি উহার প্রকাশ্যে পরিচয়ও প্রাদান করিয়া বসিতেন। যথা—আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোন প্রশ্ন তাঁহার সমীপে উত্থাপন করিয়া যদি কেহ বলিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মতামত গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী কুদ্ধা হইয়া বলিয়া বসিতেন, 'সে আবার বলিবে কি ? তাহার চক্ষ্দান ত আমিই করিয়াছি!' অথবা সামান্য কারণে এবং সময়ে সময়ে বিনা কারণেও বাটার স্ত্রীলোকদিণের উপরে অসম্বন্ধই ইয়া তিরকার করিয়া বসিতেন। ঠাকুর কিয়ু তাঁহার ঐরূপ কথা বা অন্যায় অত্যাচারে অবিচলিত থাকিয়া তাঁহাকে পূর্বেরর স্থায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে বিরত হয়েন নাই।

ঠাকুরের নির্দেশে খ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীও ব্রাহ্মণীকে নিজ শুশ্রুকুলা জানিয়া ভক্তিশ্রীতির সহিত সর্ব্বদা তাঁহার সেবাদিতে নিযুক্ত থাকিতেন এবং আপনাকে অজ্ঞ বালিকা জানিয়া তাঁহার কোন কথা বা কার্য্যের কখনও প্রতিবাদ করিতেন না।

অভিমান, অহন্ধার বৃদ্ধি পাইলে বৃদ্ধিমান মনুষ্মেরও মতিভ্রম উপস্থিত হয়। অতএব ঐরূপ অহন্ধার পদে পদে প্রতিহত হইতে বিলম্ব হয় না। আবার ঐরূপে প্রতিহত হওয়াতে মানব উহার বিপরীত ফল চিন্তা অভিমান, অহন্ধারের করিয়া উহাকে পরিত্যাগপূর্বক আপন কল্যাণ-হৃদ্ধিতে ব্যান্ধার বৃদ্ধি সাধনের অবসর লাভ করে। বিদুষী সাধিকা নাশ। ব্যাহ্মাণীরও এখন ঐরূপ হইয়াছিল। কারণ ঐরূপ অহন্ধারের বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি, 'যেখানে যেমন, ংসেখানে তেমন' বাবহার করিতে না পারিয়া এই সময়ে একদিন বিষম অনর্থ উপস্থিত করিলেন। ঘটনাটা এইরূপে উপস্থিত হইল—-

শ্রীনিবাস শাঁখারীর কথা আমরা ইতিপূর্বেবই উল্লেখ করিয়াছি। উচ্চ জাতিতে জন্ম পরিগ্রহ না করিলেও শ্রীনিবাস ভগবন্ধক্তিত্তে অনেক ব্রাক্ষণের অপেক্ষাও বড় ছিলেন। শ্রীশ্রীরঘুবীরের প্রসাদ পাইবার জন্ম ইনি একদিন এই সময়ে ঐ বিষয়ক ঘটুনা। ঠাকুরের সমীপে আগমন করেন। শ্রীনিবাসকে লইয়া ঠাকুর এবং তাঁহার পরিবারবর্গের সকলে যে সেদিন আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা বলিতে হইবে না। ভক্তি-মতী ব্রাহ্মণীও শ্রীনিবাদের বিশাস ভক্তি দর্শনে পরিতৃষ্টা হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নকাল পর্যান্ত নানা ভক্তিপ্রসঙ্গে অতিবাহিত হইল এবং শ্রীশ্রীরঘুবীরের ভোগরাগাদি সম্পূর্ণ হইলে শ্রীনিবাস প্রসাদ পাইতে বসিলেন। ভোজনান্তে প্রচলিত প্রথামত তিনি আপন উচ্ছিষ্ট পরিন্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে निरंघ कतिरामन এवः विमालन 'आमतारे छेरा कतिव এथन।' ব্রাহ্মণী বার্ম্বার এরপে বলায় শ্রীনিবাস অগত্যা নিরস্ত হইয়া নিজ বাটীতে গমন করিলেন।

সমাজ-প্রবল পল্লী গ্রামে সামান্ত সামাজিক নিয়মভঙ্গ লইয়া
আনেক সময় বিষম গগুণোল এবং দলাদলির স্থান্তি হইয়া থাকে।
এখনও ঐরূপ হইবার উপক্রেম হইল। কারণ,
বাক্ষণির দহিত
ক্ষণেরের কলহ।
করিবেন, এই বিষয় লইয়া ঠাকুরকে দশন
করিতে সমাগতা পল্লীবাসিনী বাক্ষণকন্তাগণ বিশেষ আপত্তি
করিতে লাগিলেন। ভৈরবী বাক্ষণী তাঁহাদের ঐরূপ আপত্তি
স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। ক্রমে গগুণোল বাড়িয়া•

উঠিল এবং ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় ঐ কথা শুনিতে পাইলেন।
সামাশ্য বিষয় লইয়া বিষম গোল বাঁধিবার সম্ভাবনা দেখিয়া, হৃদয়
ব্রাক্ষাণীকে ঐ কায়্য হইতে বলিলেও তিনি তাঁহার কথা গ্রহণ
করিলেন না। তখন হৃদয়ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং
ব্রাক্ষাণী ও হৃদয়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। হৃদয়
বলিতে লাগিলেন, 'ঐরূপ করিলে তোমাকে ঘরে থাকিতে স্থান
দিব না।' ব্রাক্ষাণীও ছাড়িবার পাত্রা নহে, বলিলেন, 'লা দিলেই
ক্ষতি কি ?—শীতলার ঘরে
মনসা া শোবে এখন।' তখন
বাটার অন্য সকলে মধ্যস্থ হইয়া নানা অফুনয়বিনয়ে ব্রাক্ষাণীকে
ঐকায়্য ইইতে নিরস্ত করিয়া বিবাদ শান্তি করিলেন।

অভিমানিনী ব্রাহ্মণী এরপে নিরস্ত হইলেও কিন্তু সেদিন অন্তরে বিষম আঘাৎ পাইয়াছিলেন। ক্রোধের উপশম হইলে তিনি শান্তভাবে চিন্তা করিয়া আপন ভ্রম বান্দ্রণার নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অপ-বুৰিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, এখানে রাধের আশহা, অমু-যখন ঐক্তপ মতিভ্রম উপস্থিত হইতেছে তখন তাপ ও ক্ষমা চাহিয়া অতঃপর এখানে তাঁহার আর অবস্থান করা ক†শী গমন। শ্রেয়ঃ নহে। তীক্ষ্ণন্তিসম্পন্ন সাধকের দৃষ্টি কোনরূপে নিজান্তরে পতিত হইলে চিত্তের কোন মলিনভাবই তখন তাঁহার নিকট সাত্মগোপন করিতে পারে না—ব্রাহ্মণীরও এখন তদ্রূপ হইয়া-ছিল। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভাবপরিবর্ত্তনের আলোচনা করিয়া তিনি উহারও মূলে আত্মদোষ দেখিতে পাইলেন এবং মনে মনে সাতিশয় অমুতপ্তা হইলেন। অনস্তর কয়েকদিন গত হইলে একদিন ভক্তিসহকারে বিবিধ পুষ্পমাল্য স্বহস্তে রচনা ও চন্দন-

८५ वमन्दित् ।

<sup>†</sup> ব্রাহ্মণী ঐরপে ক্রুদ্ধ সর্পের সহিত আপনাকে সমতুল্য করেন।

চর্চিত করিয়া শ্রীগোরাজজ্ঞানে ঠাকুরকৈ মনোছর বেশে ভূষিত করিলেন এবং স্ব্রান্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরে সংযত হইয়া মনপ্রাণ ঈশ্বরে অর্পণপূর্ববক কামারপুকুর পশ্চাতে রাখিয়া কাশীধামের পথ অবলম্বন করিলেন। 'এরূপে, প্রায় ছয় বৎসর কাল নিবস্তর ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া ত্রাহ্মণী ঠাকুরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

প্রার সাত্যাসকাল ঐরপে নানাভাবে কামারপুকুরে অতিবাহিত করিয়া সম্ভবতঃ সন ১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুর
পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন।
ঠাক্রের কলিকাতার তাহার শরীর তখন প্রায় পুর্বের হ্যায় স্থিপ্ত ও
লত্যাগমন।
সবল হইয়াছিল। এখানে ফিরিবার সম্প্রকাল
পরে তাঁহার জীবনে একটা বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।
উহারই কথা আমরা এখন পাঠককে বলিব।

### অফ্টাদশ অধ্যায়

#### তীর্থদর্শন ও হৃদয়মোহনের কথা।

শ্রীযুত মথুরামোহন এখন সপরিবারে ভারতের পুণ্যতীর্থসকল
দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন। যাত্রার
দিন আগামী মাঘে দেখা ইইতেছিল এবং
ঠাক্রের তীর্থাত্রা
দির আগামী মাঘে দেখা ইইতেছিল এবং
মথুরামোহনের গুরুপুত্রাদি অনেক ব্যক্তি
তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন বলিয়া স্থির ইইরাছিল।
সন্ত্রীক মথুরামোহন ঠাকুরকে সঙ্গে লইবার জন্ম বিশেষক্রপে অমু-



<u>बाजागक्रमः ७ जन्म ।</u>

রোধ করিতে লাগিলেন। ফলে, বুদ্ধা জননী 🚁 এবং ভাগিনের হৃদয়কে সজে লইয়া, ঠাকুর যাইতে সম্মৃত হইলেন।

অনন্তর শুভদিনের উদয় হইলে, শ্রীষুত মথুর, ঠাকুর ও অন্যান্য সকলকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। তখন সন ১২৭৪ সালের মাঘ মাসের মধ্যভাগ হইবে, ইংরাজী ঐ বাত্রার সময়-নিরপণ।

১৮৬৮ খ্রীফীন্দের ২৭শে জানুয়ারী তারিখ। ঠাকুরের তীর্থযাত্রা-সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা পাঠককে অত্রত্র বলিয়াছি। গ সেজন্য শ্রীষুত হৃদরের নিকট আমরা ঐ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, কেবলমাত্র তাহারই এখানে সংক্রেপে উল্লেখ করিয়া ক্রান্ত হইব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার জননী, শ্রীযুত মথুরামোহন, তাঁহার পত্নী, পুত্রবধূ, এবং গুরুপুত্র, হৃদয়, পাচক ব্রাহ্মণ, দ্বারবান্, এবং দাসদাসী প্রভৃতিতে সর্ববসমেত একশত পাঁচিশ জন স্বান্দাজ ঐকালে তীর্থদর্শনে যাত্রা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি এবং তৃতীয় শ্রেণীর তিনখানি গাড়ী রেলওয়ে কোম্পানির নিকট হইতে রিজার্ভ ( reserve ) করিয়ালওয়া হয় এবং বন্দোবস্ত থাকে, শ্রীযুত মথুরের ইচ্ছা হইলে, কলিকাতা হইতে কাশীর মধ্যে যে কোন স্থানে ঐ চারিখানি গাড়ি তাহারা কাটিয়া দিবে।

মথুরপ্রামুখ সকলে দেবঘরে ৺বৈগুনাথজীকে দর্শনপূর্ববক

<sup>\*</sup> কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের জননী তাঁহার সহিত তীর্থে গমন করেন নাই। হাদয় কিন্তু আমাদিগকে অন্তরূপ বলিয়াছিলেন।

গুৰুভাৰ, উদ্ভৱাদ্ধি— ৩র অধ্যায় দেখ।

করেক দিন অবস্থান করেন। এখানে একটা বিশেষ ঘটনা
উপস্থিত হইয়াছিল। এই স্থানের এক দরিদ্র
দরিক্র-সেবা। পলীর স্ত্রীপুরুষদিগের ফুর্দ্দশা দেখিয়া ঠাকুরের
ফাদয় করুণাপূর্ণ হইায়াছিল এবং মথুর বাবুকে
বিলিয়া তিনি তাহাদিগকে এক দিবস ভোজন এবং প্রত্যেককে
এক এক খানি বস্ত্র দান করাইয়াছিলেন। •

বৈষ্ঠনাথ হইতে শ্রীযুত মথুর একেবারে ৺কাশীধামে উপস্থিত হয়
নাই। কেবল, কাশীর সন্নিকট কোন স্থানে গাড়া
পথে বিষ্ণ।
হইতে নামিয়া কার্য্যান্তরে বিলম্ব হওয়ায়
শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও হাদয় উঠিতে না উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দেয়।
শ্রীযুত মথুর উহাতে ব্যস্ত হইয়া কাশী হইতে এই মর্ম্মে তার করিয়া
পাঠান যে, পরবর্ত্তী গাড়ীরে জন্ম তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া
হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী গাড়ীর জন্ম তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে
হয় নাই। কোম্পানির জনৈক বিশিষ্ট কর্ম্মচারী, শ্রীযুক্ত
রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধায়, কোন কার্য্যের তত্ত্বাবধানে একখানি
স্বতন্ত্র (special) গাড়ীতে করিয়া স্বল্লক্ষণ পরেই ঐ স্থানে
উপস্থিত হন এবং তাঁহাদিগকে ঐকপে বিপন্ন দেখিয়া, নিজ
গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া কাশীধামে নামাইয়া দেন। রাজেন্দ্র বাব্
কলিকাতায় বাগবাজার পল্লীতে বাস করিতেন।

কাশীধামে পৌছিয়া শ্রীযুত মথুর কেদারঘাটের উপরে পাশা-পাশি ছুইখানি বাটী ভাড়া লইয়াছিলেন। তিনি এখানে সকল

<sup>\*</sup> গুরুতার, পূর্বাদ্ধি— ৭ম অধার, ২২৬ পূচা দেখ।

বিষয়ে রাজা রাজভার ভায় আচরণ করিতেন। পান বাটার বাছিরে কোন স্থানে গমন করিবার কালে তাঁহার সজে রূপার ছত্র এবং অত্র পশ্চাৎ দ্বারবানগণ রূপার আসাসে টা প্রভৃতি লইয়া যাইত।

এখানে থাকিবার কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পাল্ফীতে চাপিয়া
কেদার্থাটে অবস্থান প্রায় প্রভ্যহই ৺বিশ্বনাথ জ্ঞীউর দর্শনে ও শবেষনাথ দর্শন। যাইতেন। হৃদয় তাঁহার সঙ্গে যাইত। যাইতে যাইতেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন, দেবদর্শনকালের ত কথাই নাই! প্ররূপে সকল দেবস্থানে তাঁহার ভাবাবেশ হইলেও ৺কেদারনাথের মন্দিরে তাঁহার বিশেষ ভাবাবেশ হইত।

দেববান ভিন্ন ঠাকুর কাশীর বিশিষ্ট সাধুদিগকেও দর্শন করিতে যাইতেন। তথনও হাদয় সঙ্গে থাকিত। ঠাকুর ও শ্রীতৈলক সামি। ঐরপে কয়েকদিন প্রথিতনামা পরমহংসাগ্রণী শ্রীযুক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামিজাকে দেখিতে যান। স্বামিজী তখন মৌনাবলম্বনে মণিকর্ণিকার ঘাটে থাকিতেন। প্রথম দর্শনের দিন স্বামিজী আপন নস্তদানি ঠাকুরের সম্মুখে ব্যবহারের জন্ম ধারণ করিয়া ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, এবং ঠাকুর তাঁহার ইন্দ্রিয় ও অবয়ব সকলের গঠনাদি পরীক্ষা করিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, ইহাতে যথার্থ পরমহংসের লক্ষণসকল বর্ত্তমান. ইনি সাক্ষাৎ বিশেশর।' স্বামিজী তথন মণিকর্ণিকার পার্শ্বে একটি ঘাট বাঁধাইয়া দিবার সঙ্কল্ল করিয়াছিলেন! ঠাকুরের অমুরোধে হৃদয়, কয়েক কোদাল মৃত্তিকা ঐ স্থানে নিক্ষেপ করিয়া ঐ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন। তৎপরে ঠাকুর একদিন স্বামিজীকে মথুরের আবাসে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে তাঁহাকে পায়সার খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন।

क्कान, उद्धति—७३ वदात्र, >>৮ १

পাঁচ সাতদিন কাশীতে থাকিয়া ঠাকুর মথুরের সহিত প্রয়াগে গমন করেন এবং পুণ্যসঙ্গমে স্নান করিয়া তথায় ত্রিরাত্রি বাস করেন! মথুরপ্রমুখ সকলে তথায় শাস্ত্রীয় ব্যবহারামুসারে মস্তক্ষ মুণ্ডিত করিলেও ঠাকুর উহা করেন নাই। বলিয়াছিলেন, 'আমার করিবার আবস্যক নাই।' প্রয়াগ হইতে মথুরপ্রমুখ সকলে পুনরায় ৺কাশীতে ফিরিয়াছিলেন এবং এক পক্ষ কাল তথায় বাস করিয়া শ্রীরন্দাবন দর্শনে অগ্রসর ইইয়াছিলেন।

শ্রীরন্দাবনে মথুর্র নিধুবনের নিকটে একটা বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। কাশীর স্থায় এখানেও তিনি প্রশাবনে নিধ্বনাদি প্রশাবনে নিধ্বনাদি প্রশাবনে নিধ্বনাদি প্রশাবনে নিধ্বনাদি প্রশাবনে নিধ্বনাদি প্রশাবনে নিধ্বনাদি প্রশাবন করিয়া অবস্থান করিতেন এবং পারীসমভিব্যাহারে দেবস্থানসকল দর্শন করিতে যাইয়া প্রত্যেক স্থলে কয়েক খণ্ড গিনি প্রণামীস্বরূপে প্রদান করিতেন। নিধুবন দর্শন ভিন্ন ঠাকুর এখানে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড এবং গিরিগোবর্দ্ধন দর্শন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থলে তিনি ভাবাবেশে গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। এখানেও ঠাকুর বিশিষ্ট সাধক সাধিকাগণের নাম শ্রাবণ করিলেই দর্শন করিতে যাইতেন। ঐরপে নিধুবনে গঙ্গামাতার দর্শনলাভে তিনি পরম পরিত্বই হইয়াছিলেন এবং হাদয়কে তাঁহার অঙ্গের লক্ষণসকল দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহার বিশেষ উচ্চাবন্থা লাভ হইয়াছে।'

এক পক্ষ কাল আন্দাজ শ্রীরন্দাবনে থাকিয়া মথুরপ্রমুখ

দ্বাণীতে প্রত্যাগমন কলে পুনরায় কাশীধামে আগমন করেন
ও ছিতি। এবং ৺বিশ্বনাথের বিশেষ বেশ দর্শনের
জন্ম ১২৭৫ সালের বৈশাখ মাস পর্যান্ত অবস্থান করেন।

ঐ সময়ে ঠাকুর এখানে স্থবর্ণময়ী অন্নপূর্ণা প্রতিমা দর্শন করিয়াছিলেন।

হৃদয় বলেন, কাশীধামে ঠাকুরের যোগেশ্বরী নাল্লী ভৈরবী
কাশীতে ব্রাহ্মণীকে
কাশীতে ব্রাহ্মণীকে
দর্শন। ব্রাহ্মণীর শেষ চৌষট্টী যোগিনী নামক পল্লাতে তাঁহার বাসা
কথা।
বাটাতে তিনি কয়েকবার গমন করিয়াছিলেন।
ব্রাহ্মণী ঐস্থলে মোক্ষদা নাল্লী একটা রমণীর সহিত বাস
করিতেছিলেন। ঐ রমণীর ভক্তি বিশ্বাস দর্শনে ঠাকুর পরিতুষ্ট
হইয়াছিলেন। শ্রীরন্দাবন যাইবার কালে ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সঙ্গে
তথায় গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণীকে ঠাকুর এখানেই অবস্থান
করিতে বলেন। ঠাকুর শ্রীরন্দাবন হইতে ফিরিবার স্বল্পকাল
পরে ব্রাহ্মণী তথায় দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্রীবুন্দাবনে, অবস্থানকালে ঠাকুরের বীণা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে তথায় কোনও বীণ্কার উপস্থিত না থাকায় উহা সফল হয় নাই। কাশীতে ফিরিয়৷ তাঁহার বাণকার মহেশকে মনে পুনরায় ঐ ইচ্ছা উদয় হয় এবং শ্রীযুক্ত দেখিতে য়াওয়। মহেশচন্দ্র সরকার নামক একজন অভিজ্ঞ বাণ্কারের ভবনে হৃদয়ের সহিত স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহাকে বীণা শুনাইবার জন্ম অনুরোধ করেন। মহেশ বাবু কাশীস্থ মদনপুরা নামক পল্লীতে অবস্থান করিতেন! ঠাকুরের অনুরোধে তিনি সেদিন পরম আহলাদে অনেকক্ষণ পর্যান্ত বীণা বাজাইয়াছিলেন। বীণার মধুর ঝন্ধার শুনিবামাত্র ঠাকুর ঐদিন ভাবাবিষ্ট হয়েন, পরে অন্ধবাহদশা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগদন্ধার নিকটে এইরূপে প্রার্থনা করিতে শুনা গিয়া
তিনীক্ত শান্ত শ্রামায় হুঁস দাও, আমি ভাল করিয়া বীণা শুনিব!'

উহার পরেই তিনি বাহুভাবভূমিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হন, এবং সানন্দে বীণা শুনিতে এবং সময়ে সময়ে উহার স্থুরের সহিত নিজ স্বর মিলাইয়া গীত গাহিতে থাকেন। অপরাহু পাঁচটা হইতে রাত্রি আটটা পর্যান্ত ঐরূপে আনন্দে অতিবাহুহত হইলে মহেশ বাবুর অনুরোধে তিনি ঐস্থানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া মথুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন! মহেশ বাবু তদবিধি ঠাকুরকে প্রত্যহ দর্শন করিতে আগমন করিতেন। ঠাকুর বলিতেন—বাণা বাজাইতে বাজাইতে ইনি এককালে মন্ত হইয়া উঠিতেন'।

কাশী হইতে শ্রীযুত মথুর গয়াধামে যাইবার বাসদা প্রকাশ করেন। কিন্তু ঠাকুরের ঐ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি থাকায় তিনি ঐ সংক্ষন্ন পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। হৃদয় বলিতেন, ঐরূপে প্রায় চারি মাস কাল তীর্থে দক্ষণেখরে প্রত্যাগমন শুমণ করিয়া সন ১২৭৫ সালে জ্যুষ্ঠ মাসের ও আচরণ। মধ্যভাগে ঠাকুর পুনরায় দক্ষিণেখরে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীরন্দাবন হইতে ঠাকুর রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের মাটী ও রজ আনয়ন করিয়াছিলেন। দক্ষিণেখরে আসিয়া হৃদয়ের সাহায্যে তিনি উহার কিয়দংশ পঞ্চবটীর চতুর্দ্দিঝে ছড়াইয়া দিলেন এবং কিয়দংশ নিজ সাধনকুটীরমধ্যে স্বহস্তে প্রোথিত করিয়া বলিলেন, "আজ হইতে এই স্থল শ্রীরন্দাবন তুল্য দেবভূমি হইল।" হৃদয় বলিত, উহার অনতিকাল পরে তিনি মথুর বাবুকে বলিয়া নানাস্থানের বৈশ্বব গোস্বামী ও ভক্তসকলকে নিমন্ত্রণ করাইয়া আনিয়া পঞ্চবটীতে একটী মহোৎসব করিয়াছিলেন। মথুরবার

গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৩য় অধ্যায়, ১২৮—১৩৬ পৃষ্ঠা।

ঐ কালে গোস্বামীদিগকে ১৬ টাকা এবং বৈষ্ণব ভক্তদিগকে ১ টাকা করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন।

তীর্থ হইতে ফিরিবার অল্পকাল পরে শ্রীযুত হৃদয়ের স্ত্রীর মুত্রা হয়। ঐ ঘটনায় তাহার মন, সংসারের প্রতি কিছুকালের জন্ম বিরাগসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা হদয়ের স্ত্রীর মৃত্যু ও ইতিপূর্ণেব বলিয়াছি হৃদয়রাম ভাবুক ছিল না। देवज्ञाना । নিজ ক্ষুদ্র সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া মথাসম্ভব ভোগ-স্থথে কাল্যাপন করাই তাহার জীবনের আদর্শ ছিল। ঠাকুরের নিরস্তর সঙ্গগুণে তাহার মনে কখন কখন অগ্যভাবের উদয় হইলেও উহা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারিত না। ভোগ-বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার কোনরূপ স্থযোগ উপস্থিত হইলেই হৃদয় সকল ভূলিয়া উহার পশ্চাৎ ধাবিত হইত এবং যতকাল উহা সংসিদ্ধ না হইত ততকাল তাহার মনে অন্য চিন্তা প্রবেশলাভ করিত না। সৈজন্য ঠাকুরের সমগ্র সাধন হৃদয়ের দক্ষিণেশরে থাকিবার কালে অনুষ্ঠিত হইলেও সে তাহার স্বল্লই দেখিবার ও বুঝিবার অবসর পাইয়াছিল। এরপ হইলেও কিন্তু হৃদয় তাহার মাতৃলকে যথার্থ ভালবাসিত এবং তাঁহার যখন যেরূপ সেবার আবশ্যক হইত তাহা সম্পাদন করিতে যত্নের ক্রটি করিত না। উহার ফলে হৃদয়ের সাহস, বুদ্ধি এবং কার্য্যকুশলতা বিশেষ প্রক্ষুটিত হইয়াছিল। পরে বিশিষ্ট সাধককুল আসিয়া তাহার মাতুলের অলোকিকত্ব সম্বন্ধে যত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং সাধনার ফলে তাঁহাতে দৈবশক্তি সকলের প্রকাশ সে যত অব-লোকন করিতে লাগিল, মাতুলকে অবলম্বন করিয়া তাহার মনে ততই একটা বিশেষ বলের উদয় হইতে থাকিল। সে ভাবিতে 🖟 লাগিল মাতুল যখন তাহার আপনার হইতেও আপনার এবং সেবা

দ্বারা যখন সে তাঁহার বিশেষ কুপাপাত্র হইয়াছে তখন আধ্যাত্মিক রাজ্যের ফলসকল তাহার এক প্রকার করায়ত্তই রহিয়াছে। যথনি তাহার মন ঐ সকল ফল লাভ করিতে প্রয়াসী হইবে মাতৃল নিজ দৈবশক্তিপ্রভাবে তাহাকে তখনি ঐ সকল লাভ করাইয়া দিবেন। অতএব পরকাল সম্বন্ধে তাহার ভাবিবার আবশ্যকতা নাই। অগ্রে কিছকাল সংসারম্ব্রখ ভোগ করিয়া পরে সে উহাতে মনোনিবেশ করিবে। পত্নীবিয়োগবিধুর হৃদয় ভাবিল, এখন সেইকাল উপস্থিত হইয়াছে। সে পূর্ববাপেক্ষা নিষ্ঠার সহিত শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় মনোনিবেশ করিল,পরিধানের কাপড় ও পৈতা খুলিয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে ধাান করিতে লাগিল এবং ঠাকুরকে ধরিয়। বসিল, তাহার যাহাতে তাঁহার ন্যায় আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল উপস্থিত হয়, তাহা করিয়া দিতে হইবে। ঠাকুর তাহাকে যত বুঝাইলেন যে, তাহার ঐরূপ করিবার আবশ্যকতা নাই, তাঁহার সেবা করিলেই তাহার সকল ফল লাভ হইবে, এবং হৃদয় ও তিনি উভয়েই যদি দিবারাত্র ভগবন্তাবে বিভোর হইয়া আহার-নিদ্রাদি শারীরিক চেফী সকল ভূলিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে কে কাহাকে দেখিবে, ইত্যাদি—সে তাহাতে কর্ণপাত করিল না। ঠাকুর অগত্যা বলিলেন, "মার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক,আমার ইচ্ছায় কি কিছু হয় রে !—মা-ই আমার বৃদ্ধি পাল্টা-ইয়া দিয়া আমাকে এইরূপ অবস্থায় আনিয়া অন্তত অন্তত উপলব্ধি সকল করাইয়া দিয়াছেন—মার ইচ্ছা হয় যদি তোরও হইবে।"

ঐরপ কথাবার্ত্তার কয়েক দিন পরে পূজা ও ধ্যানকালে
হৃদয়ের অল্পস্থল্ল অন্তুত দর্শন এবং অর্দ্ধবাহ্যভাব হইতে আরম্ভ হইল ! মথুর বাবু হৃদয়েক
একদিন ঐরূপ ভাবাবিষ্ট দেখিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,—'হৃতুর ভ

আবার এ কি অবস্থা হইল, বাবা ?' ঠাকুর তাহাতে তাঁহাকে বুঝ়াইয়া বলিলেন, 'হৃদয় চং করিয়া ঐরূপ করিতেছে না,— একটু আধটু দর্শন হ'ক ব'লে সে মাকে অনেক ক'রে ধ'রেছিল তাই ঐরূপ হইতেছে। ঐরূপ দেখাইয়া বুঝাইয়া মা আবার তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিবেন।' মথুর বলিলেন, 'বাবা, এসব তোমারই খেলা, তুমিই হৃদয়কে ঐরূপ অবস্থা করিয়া দিয়াছ, তুমিই এখন তাহার মন ঠাণ্ডা করিয়া দাও—আমরা উভয়ে নন্দীভৃক্ষীর মত তোমার কাছে গাকিব, সেবা করিব, আমাদের ঐপর অবস্থা কেন ?'

শ্রীফুত মথুরের সহিত ঠাকুরের ঐরূপ কথাবার্ত্তার কয়েক দিন পরে একদিন রাত্রে ঠাকুরকে পঞ্চবটী অভিমুখে যাইতে দেখিয়া, তাঁহার প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া, হৃদয় গাড়ু ও গামছা লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে হৃদর্যের এক , অপূর্বব দর্শন উপস্থিত হইল। সে দেখিতে লাগিল, ঠাকুর স্থুল রক্ত-মাংসের দেহধারী মনুষ্য নহেন, তাঁহার দেহনিঃস্ত অপূর্বব জ্যোতিতে পঞ্চনটী আলো-কিত হইয়া উঠিতেছে, এবং চলিবার কালে তাঁহার জ্যোতির্ময় পদযুগল ভূমি স্পর্শ না করিয়া শৃন্যে শৃন্যেই তাঁহাকে বহন করিয়া চলিয়াছে। চক্ষুর দোষে ঐরূপ দেখিতেছি ভাবিয়া হৃদয়ে বারংবার নিজ চক্ষু মার্জ্জন করিল, চতু-স্পার্শ্বস্থ পদার্থসকল নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় ঠাকুরের দিকে দেখিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না— বৃক্ষ, লতা, গঙ্গা, কুটীর প্রভৃতি পদার্থনিচয়কে পূর্ববৰৎ দেখিতে পাইলেও, ঠাকুরকে পুনঃ পুনঃ ঐরূপ দেখিতে থাকিল! তখন ∉বিস্মিত হইয়া হৃদয় ভাবিল, আমার ভিতরে কি কোনরূপ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে ঐরূপ দেখিতেছি ? ঐরূপ ভাবিয়া সে আপনার শরীরের দিকে চাহিল। দেখিল, সেও় দিব্যদেহধারী জ্যোতির্দ্ধয় দেবাসুচর, সাক্ষাৎ দেবতার সঙ্গে থাকিয়া চিরকাল তাঁহার সেবা করিতেছে—সে যেন ঐ দেবুতার জ্যোতিঃঘন অক্সসন্তৃত অংশবিশেষ, উহার সেবার জন্তই তাহার ভিন্ন শরীর ধারণপূর্বক পৃথগ্ভাবে অবস্থিতি! ঐরূপ দেখিয়া, এবং নিজ জীবনের ঐরূপ রহস্ত হৃদয়ক্ষম করিয়া তাহার অন্তরে আনন্দের প্রবল বন্তা উপস্থিত হইল। সে আপনাকে ভুলিল, সংসার ভুলিল, পৃথিবীর মাসুষ তাহাকে ভাল মন্দ নানা কথা বলিবে তাহা ভুলিল এবং অর্দ্ধন্মহুভাবাবেশে উন্মন্তের ন্তায় চীৎকার করিয়া বারংবার বলিতে লাগিল,—'ও রামকৃষ্ণ, ও রামকৃষ্ণ, আমরা ত মানুষ নহি, আমরা এখানে কেন ? চল দেশে দেশে যাই, জীবোদ্ধার করি! তুমি যা, আমিও তাই!'

ঠাকুর বলিতেন, "হাহাকে ঐরপ চীংকার করিতে শুনিয়া বলিলাম, 'ওরে থাম্, থাম্; আমাদের কি হইয়াছে যে, অমন করিতেছিস্; একটা কি হইয়াছে ভাবিয়া এখনি লোকজন সব ছুটিয়া আসিবে'—কিন্তু সে কি হা শুনে! তখন তাড়াতাড়ি হাহার নিকটে আসিয়া তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিলাম, 'দে মা শালাকে জড় করে দে।'"

হৃদয় বলিত, ঠাকুর ঐরপ বলিবামাত্র তাহার পূর্বেবাক্ত দর্শন
ও আনন্দ যেন কোথায় লুপ্ত হইল এবং সে
হৃদয়ের মনের জড়
পূর্বেব যেমন ছিল আবার তেমনি হইল !
অপূর্বেব আনন্দ হইতে ঐরপে সহসা বিচ্যুত
হইয়া তাহার মন বিষাদে পূর্ণ হইল এবং সে রোদন করিতেঃ

করিতে ঠাকুরকে বলিতে লাগিল, 'মামা, তুমি কেন অমন কর্লে,
কেন জড় হতে বল্লে, ঐরপ দর্শনানন্দ আমার আর হবে না।'
ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিলেন, "আমি কি তোকে একেবারে,
জড় হতে বলেছি, তুই এখন স্থির হয়ে থাক্—এই কথা বলেছি।
একটু দেখেই তুই যে গোল কর্লি, তাতেই ত আমাকে ঐরপ
বল্তে হ'ল। আমি যে চবিবশ ঘণ্টা কত কি দেখি, আমি
কি ঐরপ গোল করি ? তোর এখনও ঐরপ দর্শন কর্কার সময়
হয় নাই, এখন স্থির হয়ে থাক্, সময় হলে আবার কত কি
দেখবি।"

প্রকুরের পূর্বোক্ত কথায় হৃদয় নারব হইলেও নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইল। পরে অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া সে হৃদয়ের সাধনার বিদ্ন। ভাবিল. যেরপেই হউক সে ঐরপ দর্শন আবার লাভ কবিতে চেফী করিবে। ঐরপ ভাবিয়া সে ধ্যান-জপের মাত্রা বাডাইল, এবং রাত্রে পঞ্চবটীতলে যাইয়া ঠাকুর যেখানে বসিয়া পূর্নের জপ ধ্যান করিতেন সেই স্থলে বসিয়া ৺জগদস্বাকে ডাকিবে এইরূপ মনস্থ করিল। ঐরূপ ভাবিয়া একদিন সে গভীররাত্রে শ্যাত্যাগ করিয়া পঞ্চবটাতে উপস্থিত হইল এবং ঠাকুরের আসনে ধ্যান করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের মনে পঞ্চবটীতে আসিবার বাসনা হওয়াতে তিনিও ঐদিকে আসিতে লাগিলেন এবং তথায় পৌছিতে না পৌছিতে শুনিতে পাইলেন, হৃদয় কাতর চাৎকারে তাঁহাকে ডাকিতেছে, 'মামা গো, পুড়ে মলুম, পুড়ে মলুম !' ত্রস্তপদে অগ্রসর হইয়া ঠাকুর তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রে, কি হইয়াছে ?' হৃদয় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিল, 'মামা, এইখানে ধ্যান করিতে বসিবামাত্র কে যেন এক মালসা আগুন গাঁয়ে ঢালিয়া দিল, অসহা দাহযন্ত্রণা হইতেছে!' ঠাকুর তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিলেন, 'যা' ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, তুই কেন এরূপ করিস্ বল দেখি, তোকে বলেছি, আমার সেবা কর্লেই তোর সব হবে।' হৃদয় বলিত, ঠাকুরের হস্তম্পর্শে• বাস্তবিক তাহার সকল যন্ত্রণা তথনি শান্ত হইল। অতঃপর সে আর পঞ্চবটীতে ঐরূপে ধ্যান করিতে যাইত না এবং তাহার মনে বিশ্বাস হইল ঠাকুর তাহাকে যে কথা বলিয়াকেন তাহার অন্তথা করিলে তাহার ভাল হইবে না।

ঠাকুরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়। হৃদয় এখন অনেকটা শান্তিলাভ করিলেও ঠাকুরবাটীর দৈনিদিন হৃদয়ের ৬ ছুর্গোৎসব। কর্ম্মসকল তাহার পূর্বের ন্থায় রুচিকর বোধ হইতে লাগিল না। তাহার মন নৃতন কোন কর্ম্ম করিয়া নবোল্লাস লাভ করিবার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ুসন ১২৭৫ সালের আশ্বিন মাস আগত দেখিয়া সে নিজ বাটীতে শার্দীয়া পূজা করিবার মনস্থ করিল। হৃদয়রামের জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় সহোদর গঙ্গানারায়ণের তথন মূত্যু হইয়াছে, এবং রাঘব, মথুর বাবুর জমীদারীতে খাজনা আদায়ের কর্ম্মে বেশ চুই পয়সা উপাৰ্জ্জন করিতেছে। সময় ফিরিয়া বাটীতে নূতন চণ্ডীমণ্ডপখানি নির্ম্মিত হইবার কালে গঙ্গানারায়ণ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, একবার ৺জগদম্বাকে আনিয়া তথায় বসাইবেন, কিন্তু জীবৎকালে সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবার তাঁহার স্থযোগ হয় নাই। হৃদয় এখন তাঁহার ঐ ইচ্ছা স্মরণপূর্বক উহা পূর্ণ করিতে যত্নপর হইল। কন্মী হৃদয়ের ঐ কার্য্যে শান্তিলাভের সম্ভাবনা বুঝিয়া ঠাকুর তাহাতে সম্মত হইলেন এবং মথুর বাবু হৃদয়ের ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাহাকে আর্থিক সাহায্য করিলেন। শ্রীযুত

মথুর এরপে অর্থসাহায্য দ্বিরলেন বটে কিন্তু পূজাকালে ঠাকুরকে নিজ বাটাতে রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হৃদয় তাহাতে ক্ষুণ্ণমনে পূজা করিবার জন্য একাকা দেশে যাইতে প্রস্তুত হইতে লাগিল। হৃদয় বলিত, তাহাকে ক্ষণ দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'তুই তুঃখ করিতেছিস্ কেন ? আমি নিত্য সূক্ষম শরীরে তোর পূজা দেখিতে যাইব, আমাকে অপর কেহ দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তুই পাইবি। তুই অপরু একজন আক্ষাণকে তন্ত্রধার রাখিয়া নিজে আপনার ভাবে পূজা করিস্ এবং একেবারে উপবাস না করিয়া মধ্যাক্ষে ত্রধ গঙ্গাজল ও মিছরির সঙ্গরৎ পান করিস্। ঐরপে পূজা করিলে ৺জগদম্বা তোর পূজা নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন।' হৃদয় বলিত ঐরপে ঠাকুর, কাহার দ্বারা প্রতিমা গড়াইতে হইবে, কাহাকে তন্ত্রধার করিতে হইবে, কিভাবে অন্য সকল কার্য্য করিতে হইবে—সকল কথা তন্ন তন্ধ করিলে।

বাটীতে আসিয়া ক্রদয় ঠাকুরের কথামত সকল কার্য্যের অমুষ্ঠান করিল এবং যন্তীর দিনে ৺দেবীর বোধন, অধিবাসাদি সকল
কার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বয়ং পূজায় ত্রতী হইল।
কার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বয়ং পূজায় ত্রতী হইল।
কার্য্য সাক্রকে সপ্তমী-বিহিতা পূজা সাক্স করিয়া রাত্রে নীরাদেখা। জন করিবার কালে হৃদয় দেখিতে পাইল, ঠাকুর
জ্যোতির্ম্ময় শরীরে প্রতিমার পার্শ্বে ভাবাবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান
রহিয়াছেন! হৃদয় বলিত, এরূপে প্রতিদিন এ সময়ে এবং
সন্ধিপূজাকালে সে, দেবীপ্রতিমাপার্শ্বে ঠাকুরের দিব্যদর্শন লাভ
করিয়া মহোৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল। পূজা সাক্ষ হইবার স্কল্পকাল
প্রের হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিল এবং ঐ বিষয়ক সকল

কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিল। ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিয়-ছিলেন, "আরতি ও সন্ধিপূজার সময় তোর পূজা দেখিবার জন্য বাস্তবিকই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া আমার ভাব হইয়া গিয়া ছিল এবং অনুভব করিয়াছিলাম যেন জ্যোতির্ম্ময় শরীরে জ্যোতি

হৃদয় বলিত, ঠাকুর তাহাকে এক সময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়া
বলিয়াছিলেন, 'তুই তিন বৎসর পূজা করিবি'—ঘটনাও বাস্তবিক
ঐরপ হইয়াছিল। ঠাকুরের কথা না শুনিয়া
৺য়র্গোৎসবের শেষ

চঁতুর্থবারে পূজার আয়োজন করিতে যাইয়া
কথা।

এমন বিশ্বপরম্পরা উপস্থিত হইয়াছিল যে,
পরিশেষে বাধ্য হইয়া তাহাকে পূজা বন্ধ করিতে হইয়াছিল।
সে যাহা হউক, প্রথম বৎসরের পূজার কিছুকাল পরে হৃদয়
পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া পূর্বেবর ভায় দক্ষিণেশ্রের পূজাকার্য্যে
এবং ঠাকুরের সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিল।

## ঊনবিংশ অধ্যায়।

#### श्वक्रविरश्रांश।

ঠাকুরের অগ্রজ শ্রীযুক্ত রামকুমারের পুত্র অক্ষয়ের সহিত পাঠককে আমরা ইতিপূর্বের সামান্যভাবে পরিচিত করাইয়াছি। পূজ্যপাদ আচার্য্য তোতাপুরীর দক্ষিণেশরে রামকুমার-পূত্র অক্ষরের কথা। আগমনের স্বল্পকাল পরে সন ১২৭২ সালের প্রথম ভাগে অক্ষয় দক্ষিণেশরে আসিয়া বিষ্ণুমন্দিরে পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহান্ধ বয়স সতর বৎসর হইবে। তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা এখানে বলা প্রয়োজন।

জন্মগ্রহণ কালে অঞ্চয়ের প্রসূতীর মৃত্যু হওয়ায় মাতৃহীন বালক নিজ্ঞ আত্মীয়বর্গের বিশেষ আদরের পাত্র হইয়াছিল। সন ১২৫৯ সালে ঠাকুরের কলিকাতায় প্রথম আগমনকালে অক্ষয়ের বয়স তিন চারি বৎসর মাত্র ছিল। অতএব ঐ ঘট-নার পূর্বের তুই তিন বৎসর কাল পর্যান্ত ঠাকুর ব্দক্ষয়কে ক্রোড়ে করিয়া মানুষ করিতে, ও সর্ববদা আদর যত্ন করিতে অবসর পাইয়াছিলেন। পিতা রামকুমার কিষ্কু আজীবন সক্ষয়কে কখনও ক্রোড়ে করেন নাই; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'মায়া বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, এ ছেলে বাঁচিবে না!' পরে ঠাকুর যখন সংসার ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া সাধনায় নিমগ্র হইলেন, তখন স্থন্দর শিশু তাঁহার অলক্ষ্যে কৈশোর অতিক্রম পূর্ববক যৌবনে পদার্প্য করিয়া অধিকতর প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুর এবং তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়বর্গের নিকটে শুনিয়াছি, অক্ষয় বাস্ত-বিকই অতি স্থপুরুষ ছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, অক্ষয়ের দেহের বর্ণ যেমন উজ্জ্বল ছিল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গঠনও তেমন স্থঠাম ও স্থললিত ছিল, দেখিলে জাঁবন্ত শিবমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান হইত।

বাল্যকাল হইতে অক্ষয়ের মন শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিশেষ
অনুব্রক্ত ছিল। কুলদেবতা ৺রঘুবীরের
অক্ষরের শ্রীনামচন্দ্রে
ডিজি ও সাধনামূরাগ।
করিতেন। স্কুতরাং দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া
অক্ষয় যখন পূজাকার্য্যে ব্রতী হইলেন তখন আপনার মনের
এমত কার্য্যেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, শ্রীশ্রীরাধা-

গোবিন্দজীর পূজা করিতে বসিয়া অক্ষয় ধ্যানে এমন তন্ময় হইত যে, সে সময় বিফুখরে বহুলোকের সমাগম হইলেও সে জানিতে পারিত না—ছই ঘণ্টাকাল ঐরপে অতিবাহিত হইবার পরে তাহার হুঁস হইত!' হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি মন্দিরের নিত্যপূজা সুসম্পন্ন করিবার পরে অক্ষয় পঞ্চবটীতলে আগমন-পূর্বক অনেক ক্ষণ শিবপূজায় অতিবাহিত করিতেন; পরে স্বহস্তে রহ্মন করিয়া ভোজন সমাপনাস্তে শ্রীমন্তাগবত পাঠে নিবিষ্ট হইতেন। তন্তিন্ন নবানুরাগের প্রেরণায় তিনি এইকালে আস ও প্রাণায়াম এত অতিমাত্রায় করিয়া বসিতেন যে, তহ্জন্য তাঁহার কণ্ঠ-তালুদেশ স্ফীত হইয়া কখন কখন রুধির নির্গশু হইত। অক্ষয়ের ঐরপ ভক্তি ও ঈশরানুরাগ যে তাঁহাকে ঠাকুরের প্রিয় করিয়া তুলিবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি ?

ক্ররূপে বৎসরের পর বৎসর সতিবাহিত হইয়া সন ১২৭৫
সাল সমাগত হইল। অক্ষয়ের মনের ভার বুঝিতে পারিয়া খুল্লতাত
রামেশ্বর তাহার বিবাহের জন্ম এখন পাত্রা অম্বেষণ করিতে লাগিলেন। কামারপুরুরের অনতিদূরে কুচেকোল নামক গ্রামে উপযুক্তা পাত্রীর সন্ধান পাইয়া রামেশ্বর যখন
অক্ষয়েক লইয়া যাইবার জন্ম দক্ষিণেশরে
আগমন করিলেন, তখন চৈত্র মাস। চৈত্রমাসে যাত্রা নিষিদ্ধ
বিলয়া আপত্তি উঠিলেও রামেশ্বর এবং অক্ষয় উহা মানিলেন
না। বলিলেন, বিদেশ হইতে নিজ বাটীতে আগমন কালে ঐ
নিষেধ-বচন মানিবার আবশ্যকতা নাই। বাটীতে ফিরিয়া অনতিকাল পরে সন ১২৭৬ সালের বৈশাখে অক্ষয়ের বিবাহ হইল।
বিবাহের কয়েক মাস পরে শৃশুরালয়ে যাইয়া অক্ষয়ের কঠিন

পীড়া হইল। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সংবাদ পাইয়া তাহাকে কামার-

পুকুরে আনাইলেন এবং চিকিৎসাদি দ্বারা আরোগ্য করাইয়া
বিবাহের পরে অক্ষপুনরায় দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন। এখানে
ক্ষের কঠিন পীড়া ও আসিয়া তাহার চেহারা ফিরিল এবং স্বাস্থ্যের
দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন।
বিশেষ উন্নতি হইতেছে বলিয়া বোধ হইতে
লাগিল। এমন সময়ে সহসা একদিন অক্ষয়ের জুর হইল।
ভাক্তারবৈক্তেরা বলিল, সামাত্য জুর, শীঘ্রই সারিয়া যাইবে।

হৃদয় বলিতেন, বিবাহের সল্পকাল পরে অক্ষয়কে ,পূর্বেবাক্ত-রূপে শশুরালয়ে পীডিত হইতে শুনিয়া ঠাকর অক্ষয়ের দ্বিতীয়বার ইতিপূর্বের বলিয়াছিলেন, 'হৃতু, লক্ষণ বড় পীড়া। অক্ষরের মৃত্যু-খারাপ, রাক্ষস-গণ-বিশিষ্টা ঘটনা ঠাকুরের পূর্বব কোন কন্সার হইতে জানিতে পারা। সহিত বিবাহ হইয়াছে ছেঁড়ো মারা যাবে দেখ্চি!' তিন চারি দিনেও অক্ষয়ের জরের উপশম হইল না দেখিয়া তিনি এখন হৃদয়কে ডাকিয়া বলিলেন, 'হাতু, ডাক্তারেরা বুঝিতে পারিতেছে না, অক্ষয়ের বিকার হইয়াছে, ভাল চিকিৎসক আনাইয়া আশ মিটাইয়া চিকিৎসা কর, ছে ডা কিন্তু বাঁচিবে না ' হৃদয় বলিতেন ''তাঁহাকে ঐরূপ বলিতে শুনিয়া আমি

বলিলাম, 'ছিঃ ছিঃ মামা, তোমার মুখ দিয়ে ও রকম কথাগুলা

কেন বাহির হইল !'— তাহাতে তিনি বলিলেন,
অক্ষর বাঁচিবে না
গুনিয়া হদয়ের আশকা 'আমি কি ইচ্ছা করে এরপে বলি ?
ও আচরণ।
বি-এক্তারে বলি, মা যেমন জানান্ ও বলান্
তেমনি বলি। আমার কি ইচ্ছা, অক্ষয় মারা পড়ে!"

ঠাকুরের ঐরপ কথা শুনিয়া হৃদয় বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং স্থাচিকিৎসক সকল আনাইয়া অক্ষয়ের পীড়া আরোগ্যের অক্ষয়ের মৃত্যু ও ঠাকু- জন্ম নানাভাবে চেন্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রের আচরণ। রোগের ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইতে লাগিল; অনস্তর প্রায় মাসাবধি ভুগিবার পরে অক্ষয়ের অন্তিমকাল আগত দেখিয়া ঠাকুর তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'অক্ষয়, বল্ গঙ্গা নারায়ণ ওঁ রাম !'—অক্ষয় এক তুই করিয়া তিনবার ঐ মন্ত্র আর্ত্তি করিল ; পরক্ষণেই তাহার প্রাণবায়ু 'দেহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইল ! হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, অক্ষয়ের ঐরূপ মৃত্যু হইলে হৃদয় যত কাঁদিতে লাগিল, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া তত হাসিতে লাগিলেন !

প্রিমুর্দেশন পুত্রসদৃশ অক্ষয়ের মৃত্যু উচ্চ ভাবভূমি হইতে দর্শন করিয়া ঠাকুর ঐরপে হাস্থা করিলেও হৃদয়ে বিষমাঘাত অক্ষয়ের মৃত্যুতে যে ক্লমুভব করেন নাই, তাহা নহে। বহুকাল ঠাকুরের মনংকষ্ট। পরে আমাদের নিকট ঐ ঘটনার ভূউল্লেখ করিয়া তিনি সময়ে সময়ে বলিয়াছেন যে, ঐ সময়ে ভাবাবেশে মৃত্যুটাকে অবস্থান্তরপ্রাপ্তিমাত্র বলিয়া দেখিতে পাইলেও ভাবভঙ্গ হইয়া সাধারণ ভূমিতে অবরোহণ করিবার কালে অক্ষয়ের বিয়োগে তিনি বিশেষ অভাব বোধ ক্রিয়াছিলেন। এবং তাহার মৃত্যুর পরে তিনি বাবুদের কুঠিতে আর কখনও বাস করিতে পারেন নাই। কারণ, অক্ষয়ের দেহত্যাগ ঐ বাটীতে হইয়াছিল।

অক্ষয়ের মৃত্যুর পরে ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর
ভট্টাচার্য্য, দক্ষিণেশ্বরে রাধাগোবিন্দজীর পূজকের পদ গ্রহণ
করিয়াছিলেন। কিন্তু কামারপুকুরের সংসারের
ঠাকুরের লাভা রামেখরের প্জকের পদ
গ্রহণ। থাকায় তিনি সকল সময়ে দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে
পারিতেন না। উপযুক্ত বিশ্বাসী ব্যক্তির হস্তে ঐ কার্য্যের ভারাপণি করিয়া মধ্যে মধ্যে কামারপুকুর গ্রামে যাইয়া থাকিতেন।

<sup>———</sup> শুরুভাব— পূর্বাদ্ধ, মে অধাায়, ২: হইতে ২৫ পৃষ্ঠা দেখু।

শুনিয়াছি, শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধাায় এবং দীননাথ নামক একব্যক্তি ঐ সময়ে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করিত।

সে যাহাঁ হউক, অক্ষয়ের মৃত্যুর স্বল্লকাল পরে শ্রীযুত মথুর ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নিজ জমাদারী মহলে এবং গুরুগৃহে গমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মন হইতে অক্ষয়ের মধুরের সহিত ঠাকরের রাণাঘাটে গমন ও দরিদ্র বিয়োগজনিত অভাববোধ প্রশমিত করিবার नोत्राय्यगर्यत्र (मर्वा। জন্মই বোধ হয়, তিনি এখন ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, পরমভক্ত মথুর, এক পক্ষে যেমন ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবহাজ্ঞানে সকল বিষয়ে তাঁহার অনু-বর্ত্তী হইয়া চলিতেন, অপর পক্ষে তেমনি আবার তাঁহাকে সাংসারিক ব্যাপারমাত্রে অনভিজ্ঞ বালকবোধে সর্ববতোভাবে নিজ রক্ষণীয় বিবেচনা করিতেন। মথুরের জমীদারী মহল পরিদর্শন করিতে যাইয়া ঠাকুর এক স্থানের পল্লীবাসা স্ত্রী-পুরুষগণের তুর্দ্দশা ও অভাব দেখিয়া তাহাদিগের ছুঃখে কাতর হন এবং তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া মথুরের ছারা ভাহাদিগকে 'একমাথা করিয়া তেল, এক একখানি নূতন কাপড় এবং উদর পুরিয়া একদিনের ভোজন,' দান করাইয়াছিলেন। হৃদয় বলিতেন, রাণাঘাটের সন্নিকট কলাই-ঘাট নামক স্থানে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, এবং মথুর-বাবু ঐ সময়ে ঠাকুরকে ও ভাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় করিয়া চুণীর খালে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি,সাতক্ষারার নিকট সোনাবেড়ে নামক গ্রামে মথুরের নিজ বাটী ছিল। ঐ গ্রামের সন্নিহিত গ্রামসকল মথুরের নিজ বাটী ও তখন মথুরের জমীদারীভুক্ত। ঠাকুরকে সঙ্গে শুকুগৃহ দর্শন। লইয়া মথুর এই সময়ে ঐস্থানে গমন করিয়া-

ছিলেন। এখান হইতে মথুরের গুরুগৃহ অধিক দূরবন্ত্রী

ছিল না। বিষয়সম্পত্তির বিভাগ লইয়া গুরুবংশীয়দিগের মধ্যে এই কালে বিবাদ চলিতেছিল। সেই বিবাদ মিটাইবার জন্য মথুরকে তাঁহারা আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গ্রামের নাম তালামাগ্রো। মথুর তথায় যাইবার কালে ঠাকুর ও হৃদয়কে নিজ হস্তীর উপর আরোহণ করাইয়া এবং স্বয়ং শিবিকায় আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছিলেন। \* মথুরের গুরুপুত্রগণের স্যত্ম পরিচর্য্যায় ক্যেক সপ্তাহ এখানে অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া-ছিলেন। \*

মথুরের বাটী ও গুরুস্থান দর্শন করিয়া ফিরিবার স্ক্রেকাল পরে ঠাকুরকে লইয়া কলিকাভায় কলুটোলা কল্টোলার হরিসভাষ ঠাকুরের শ্রীচৈভক্ত-দেবের আসনাধিকার হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত পল্লীবাসী শ্রীযুক্ত ও কাল্না, নবদীপাদি দর্শন।
সভার অধিবেশন হইত। ঠাকুর তথায় নিমন্ত্রিত

হইয়া গমন পূর্বক ভাবাবেশে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্য নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাঠককে অন্যত্র প্রদান করিয়াছি।† উহার অনতিকাল পরে ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন করিতে অভিলাষ হওয়ায় শ্রীষুত্ত মথুর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কাল্না, নবদ্বীপ প্রভৃতি

ক্ষান্ত কালে বলিতেন, যাইবার কালে পথ বন্ধুর ছিল বলিয়া শ্রীযুত্ত
মধুর ঠাকুরকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া স্বয়ং হস্তিপৃঠে গমন করিয়াছিলেন এবং গ্রামে পৌতিবার পরে ঠাকুরের কৌতূহল পরিতৃপ্তির
জন্ম ভাঁহাকে কথন কথন হস্তিপৃঠে আরোহণ করাইয়াছিলেন।

<sup>🕂</sup> গুরুভাব, উত্তরাদ্ধ—৩য় অধ্যায়।

স্থানে গমন করিয়াছিলেন। কাল্নায় গমন করিয়া ঠাকুর কিরূপে ভগবান দাস বাবাজী নামক সিদ্ধ ভক্তের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কিরূপ অন্তুত্ত দর্শ্বন উপস্থিত হইয়াছিল, সে সকল কথা আমরা পাঠককে বলিয়াছি। স্পান্ধ সম্ভবতঃ সন ১২৭৭ সালে ঠাকুর ঐ সকল। পূণ্য স্থান দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের সন্ধিকট গঙ্গায় চড়াসকলের নিকট দিয়া গমন করিবার কালে ঠাকুরের যেরূপ গভীর ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল, নবদ্বীপে যাইয়া তদ্রপ হয় নাই। শ্রীযুত মথুর প্রভৃতি ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 'ঠাকুর বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীচৈতভাদেবের লীলাস্থল পুরাতন নবদ্বীপ, গঙ্গাগর্ভে লীন হইয়াছে; ঐ সকল চড়ার স্থলেই সেই সকল বিভামান ছিল, সেজন্যই ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াভিল।

সে যাহা হউক, একাদিক্রমে চতুর্দ্দশ বৎসর ঠাকুরের সেবায় সর্ব্বান্তঃকরণে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীযুত মথুরের মন এখন কতদূর নিক্ষাম ভাবে উপনীত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত-মথুরের নিক্ষাম ভাক্ত। স্বরূপে হৃদয় আমাদিগকে একটী ঘটনা বলিয়াছিলেন। পাঠককে উহা এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।

এক সময়ে মথুর বাবু শরীরের সন্ধিস্থলবিশেষে স্ফোটক হইয়া শয্যাগত হইয়াছিলেন। ঠাকুরকে দেখিবার জন্য ঐসময়ে তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া হৃদয় ঐকথা ঠাকুরকে নিবেদন করিল। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, 'আমি যাইয়া কি করিব, তাহাব ফোড়া আরাম করিয়া দিবার আমার কি শক্তি আছে ? ঠাকুর যাইলেন না দেখিয়া মথুর লোক পাঠাইয়া বারম্বার

<sup>়</sup> রুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ৩য় অধ্যায়—১৩৭ পৃষ্ঠা।

কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। তাঁহার ঐরপ ব্যাকুল চায়
রকে অগত্যা যাইতে হইল। ঠাকুর
<sup>ঐ বিবন্ধে দৃষ্টাস্ত।</sup>
উপস্থিত হইলে মথুরের আনন্দের অবধি
রহিল না। তিনি অনেক কফে উঠিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া
বসিলেন, এবং বলিলেন 'বাবা, একটু পায়ের ধূলা দাও।'

ঠাকুর বলিলেন, 'আমার পায়ের ধূলা লইয়া কি হইবে, উহাতে• তোমার ফোডা কি আরোগ্য হইবে ?'

মথুর তাহাতে বলিলেন, 'বাবা আমি কি এমনি, তোমার পায়ের ধূলা কি কোড়া আরাম করিবার জন্য চাহিতেছি? তাহার জন্য ত ডাক্তার আছে। আমি ভবসাগর পাও হইবার জন্য তোমার শ্রীচরণের ধূলা চাহিতেছি।'

শ্রীযুত মথুর ঐকথা বলিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন
এবং মথুর তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ
জ্ঞান করিলেন—তাঁহার তুনয়নে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে
লাগিল! শ্রীযুত মথুর সম্প্রকালেই সে যাত্রা রোগমুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মথুর ঠাকুরকে এখন কতদূর ভক্তিবিশ্বাস করিতেন তদ্বিষয়ের নানা কথা আমরা ঠাকুরের এবং হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি। এক কথায় ব্লিতে হইলে, তিনি তাঁহাকে ইহকাল পরকালের সম্বল ও গতি বলিয়া দৃঢ় ধারণা ঠাকুরের সহিত মথুরের করিয়াছিলেন। . অত্য পক্ষে ঠাকুরের কুপাও তাঁহার প্রতি তেমনি অসীম ছিল। স্বাধীন-চেতা ঠাকুর মথুরের কোন কোন কার্য্যে সময়ে বিরক্ত হইলেও ঐভাব ভুলিয়া তখনি আবার তাঁহার সকল অনুরোধ রক্ষাপূর্বক তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য চেফা করিতেন। ঠাকুর ও মথুরের সম্বন্ধ যে কত গভীর প্রেমপূর্ণ ওঁ

অবিচ্ছেন্ত ছিল তাহা নিম্নলিখিত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায়— এক দিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া মথুরকে বলিলেন, 'মথুর, তুমি যতদিন (জীবিত) থাকিবে আমি ততদিন এখানে (দক্ষিণে-শ্বরে) থাকিব। মথুর শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন, সাক্ষাৎ জগদম্বাই ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন— স্থতরাং ঠাকুরের ঐরূপ কথা শুনিয়া বুঝিলেন তাঁহারু অবর্ত্ত-মানে ঠাকুর তাঁহার পরিবারবর্গকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন। অনন্তর তিনি দীনভাবে ঠাকুরকে বলিলেন, 'সে কি বাবা, আমার পত্নী এবং পুত্ৰ দারকানাথও যে তোমাকে ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত। বিশেষ ভক্তি করে।' ঠাকুর মথুরকে কাতর দেখিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, ভোমার পত্নী ও দোয়ারি যতদিন থাকিবে, আমি ততদিন থাকিব।' ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়া-শ্রীমতী জগদমা দাসী ও দারিকানাথের দেহাবসানের অনতিকাল পরে ঠাকুর চিরকালের নিমিত্ত দক্ষিণেশর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন! এমতী জগদম্বা দাসী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। 

উহার পরে কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর মাত্র ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন।

অন্য এক দিবস শ্রীযুত মথুর ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, কৈ বাবা, তুমি যে, বলিয়াছিলে তোমার ভক্তগণ ঐ বিষয়ে দিতীয় দৃষ্টাস্ত। আসিবে, তাহারা কেহই ত এখন আসিল না ?

<sup>&</sup>quot;Jagadamba died on or about 1st January, 1881, intestate, leaving defendant Trayluksha, then the only son of Mathura, her surviving." Quoted from
Plaintiff's statement in High Court Suit no. 203 of 1889.

ঠাকুর তাহাতে বলিলেন, 'কি জানি বাবু, মা তাহাদিগকে কত দিনে আনিবেন—তাহারা সব আসিবে, একথা কিন্তু মা আমাকে ষয়ং জানাইয়াছেন! অপর যাহা যাহা দেখাইয়াছেন সে সকলি ত একে একে সত্য হইয়াছে, এটা কেন সত্য হইল না, কে জানে!' ঐ বলিয়া ঠাকুর বিষণ্ধমনে ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার ঐ দর্শনটা কি তবে ভুল হইল ? মথুর তাঁহাকে বিষণ্ধ দেখিয়া মনে বিশেষ ব্যথা পাইলেন, ভাবিলেন, ঐকথা পাড়িয়া ভাল করেন নাই। পরে, বালকভাবাপন্ধ ঠাকুরকে সান্ত্বনার জন্ম বলিলেন, 'তারা আস্কুক্ আর নাই আস্কুক্ বাবা, আমি ত তোমার চিরামুগত ভক্ত রহিয়াছি?—তবে আর, তোমার দর্শন সত্য হইল না কিরূপে?—আমি একাই এক শত ভক্তের তুল্য, তাই মা বলিয়াছিলেন, অনেক ভক্ত আসিবে!—ঠাকুর বলিলেন, 'কে জানে বাবু, তুমি যা বল্চ তাই বা হবে।' মথুর ঐ প্রসক্ষে আর অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া অন্য কথা পাড়িয়া ঠাকুরকে ভুলাইয়া দিলেন।

ঠাকুরের নিরস্তর সঞ্চগুণে শ্রীযুত মথুরের মনে কতদূর ভাবপরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা আমরা
মথুরের ঐরপ নিদামভক্তি লাভ করা
আন্চর্য্য নহে। ঐ বলিয়াছি। শাস্ত্র বলেন মুক্ত পুরুষের সেবকেরা
সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত।
তদমুষ্ঠিত শুভ কর্ম্মসকলের ফলের অধিকারী
হয়েন। অতএব অবতার পুরুষের সেবকেরা যে, বিবিধ দৈবী
সম্পদের অধিকারী হইবেন, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি ?

সে যাহা হউক, সম্পদ বিপদ, স্থুখ ছঃখ, মিলন বিয়োগ, জীবন মৃত্যু রূপ তরঙ্গসমাকুল কালের অনস্ত প্রবাহ ক্রমে সন ১২৭৮ সালকে ধরাধামে উপস্থিত করিল। ঠাকুরের

সহিত মণুরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া ঐ বৎসর পঞ্চদশ বর্ষে করিল। বৈশাখ যাইল, জ্যৈষ্ঠ পদার্পণ মথুরের দেহত্যাগ। যাইল, আষাঢ়েরও অর্দ্ধেক দিন অতীতের গর্ভে লীন হইল, এমন সময় শ্রীযুত মথুর জ্বরোগে শ্য্যাগত হইলেন। ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া উহা সাত আট দিনেই বিকারে পরিণত হইল এবং মথুরের বাক্রোধ হইল। ঠাকুর পূর্বব হইতেই বুঝিয়াছিলেন—মা তাঁহার নিজ ভক্তকে স্লেহমুর অঙ্কে গ্রহণ করিতেছেন—মথুরের ভক্তিত্রতের ়উদ্যাপন হইয়াছে! সেজগু হৃদয়কে প্রতিদিন দেখিতে পাঠাইলেও, স্বয়ং মথুরকে দর্শন করিতে একদিনও যাইলেন না। ক্রমে শেষ দিন উপস্থিত হইল—অস্তিমকাল আগত দেখিয়া মথুরকে কালীঘাট লইয়া যাওয়া হইল। সেই দিন ঠাকুর হৃদয়কেও দেখিতে পাঠাইলেন না-কিন্তু অপরাহু উপস্থিত হইলে, তুই তিন ঘণ্টাকাল গভীর ভাবে নিমগ্ন হইলেন। শরীর দক্ষিণেশ্বরে পডিয়া রহিল-জ্যোতির্ম্ময় বন্মে দিব্য শরীরে ঠাকুর ভক্তের পার্শ্বে উপনীত হইয়া তাহাকে কুতার্থ করিলেন—বহুপুণ্যার্জ্জিত লোকে তাহাকে স্বয়ং আরুত করাইলেন।

 করিয়াছেন ! \* ঐরপে পুণ্যলোকে গমন করিলেও, ভোগবাসনার সম্পূর্ণ ক্ষয় না হওয়ায়, পরম ভক্ত মথুরামোহনকে ধরাধামে পুনরায় ফিরিতে হইবে, ঠাকুরের মুখে ঐকথা আমরা অন্যসময়ে শুনিয়াছি এবং পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।শ

\* "Mathura Mohan Biswas died in July, 1871, intestate leaving him surviving Jagadamba, sole widow, Bhupal since deceased, a son by his another wife who had pre-deceased him—and Dwarka Nath Biswas since deceased, defendant Traylukshá Nath and Thakurdas alias Dhurmadas, three sons by the said Jagadamba."

Quoted from plaintiff's statement in High Court Suit No. 230 of 1889—Shyama Churun Biswas, vs. Trayluksha Nath Biswas, Gurudas, Kalidas, Durgadas and Kumudini.

†. গুরুভাব--পূর্বাদ্ধ, ৭ম অধ্যায়, ২২৮ পূঠা।

## বিংশ অধ্যায়

## ৺যোড়শী-পূজা।

মথুর চলিয়া যাইলেন, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে মানবের জীবন প্রবাহ কিন্তু সমভাবেই বহিতে লাগিল। দিন, মাস অতীত হইয়া ক্রমে ছয়মাস কাটিয়া গেল এবং ১২৭৮ সালের ফাল্পন মাস সমাগত হইল। ঠাকুরের জীবনে একটী বিশেষ ঘটনা ঐ কালে উপস্থিত হইয়াছিল। উহা জানিতে হইলে আমাদিগকে জয়রামবাটী গ্রামে ঠাকুরের শশুরালয়ে একবার গমন করিতে ইইবে।

আমরা ইতিপূর্বের বলিয়াছি, সন ১২৭৪ সালে ঠাকুর যখন ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া নিজ জন্মভূমি কামার-পুকুর গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার আত্মীয়া বিবাহের পরে ঠাকুরকে রমণীগণ তাঁহার পত্মীকে তথায় আনয়ন শ্রথম দর্শনকালে করিয়াছিলেন। বলিতে হইলে বিবাহের শ্রীশ্রীমা বালিকা মাত্র পর ঐ কালেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ছিলেন। স্বামিসন্দর্শন প্রথম লাভ হইয়াছিল। কামারপুকুর অঞ্চলের বালিকাদিগের সহিত কলিকাতার বালিকাদিগের তুলনা করিবার অবসর যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন, কলিকাতা অঞ্চলের বালিকাদিগের দেহের ও মনের পরিণতি স্বল্প বয়সেই গ্রামা বালিকাদিগের বিলম্বে শরীরমনের পরিণতি হয়।

উপস্থিত হয়, কিন্তু কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রামসকলের বালিকাদিগের তাহা হয় না। চতুর্দ্দশ এবং কখন কখন পঞ্চদশ ও যোড়শ বৰ্ষীয়া কন্যা-দিগেরও সেখানে যৌবনকালের অঙ্গলক্ষণসমূহ পূর্ণভাবে উদগত হয় না—এবং শরীরের স্থায়

মনের পরিণতিও ঐরূপ বিলম্বে উপস্থিত হয়। পিঞ্জরাবন্ধ পক্ষিণীসকলের খ্যায় অল্পপরিসর স্থানে কাল যাপন করিতে বাধ্য না হইয়া পবিত্র নির্ম্মল গ্রাম্য বায়ু সেবন এবং গ্রাম মধ্যে যথা তথা স্বচ্ছন্দবিহারপূর্ববক স্বাভাবিক ভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্মই বোধ হয় ঐরূপ হইয়া থাকে। <sup>6</sup>

অতএব চতুর্দ্দশ বৎসরে প্রথমবার স্বামিসন্দর্শনকালে শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী বালিকা মাত্র ছিলেন। ঠাকুরকে প্রথমবার দাম্পত্যজীবনের গভীর উদ্দেশ্য এবং দায়িয়-দেখিয়া এী শ্রীমার মনের ভাব। বোধ করিবার শক্তি তাঁহাতে বিকাশোমুখ হইয়াছিল মাত্র। পবিত্রা বালিকা দেহবুদ্ধিবিরহিত ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ আদরযত্ন লাভে ঐকালে দিবাাননে উল্লসিতা হইয়াছিলেন। স্ত্রীভক্তদিগের নিকটে তিনি ঐ উল্লাসের কথা অনেক সময় এই-রূপে বলিয়াছিলেন—"হৃদয়মধ্যে একটা পূর্ণঘট যেন স্থাপিত ব্রহিয়াছে, ঐকাল হইতে সর্ববদা এইরূপ অমুভব করিতাম— অনির্ব্বচনীয় আনন্দে অন্তর তখন নিরম্ভর এমন পূর্ণ থাকিত !"

কয়েক মাস পরে ঠাকুর যখন কামারপুকুর হইতে কলি-কাতায় ফিরিলেন, বালিকা তখন অনন্ত আনন্দ-ক্রভাব লইয়া শ্রীশ্রীমার সম্পদের অধিকারিণী হইয়াছেন—এইরূপ জররামবাটীতে वारमञ्ज्ञ कथा। অমুভব করিতে করিতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া পূর্বেবাক্ত উল্লাসের উপলব্ধিতে তাঁহার চলন, আসিলেন।

বলন, আচরণাদি সকল চেফার ভিতর এখন একটা পরিবর্ত্তন যে, উপস্থিত হইয়াছিল একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু সাধারণ মানব উহা দেখিতে পাইয়াছিল কি না সন্দেহ; কারণ, উহা তাঁহাকে চপলা না করিয়া শাস্তস্বভাবা করিয়া-ছিল, প্রগল্ভা না করিয়া চিন্তাশীলা করিয়াছিল, স্বার্থ-দৃষ্টি-নিবদ্ধা না করিয়া নিঃস্বার্থ প্রেমিকা করিয়াছিল, এবং অন্তর হইতে সর্ব্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত করিয়া মানব-সাধারণের ছঃখকস্টের সহিত অনন্ত সমবেদনাসম্পন্না করিয়া ক্রমে তাঁহাকে করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় গ্রারণত করিয়াছিল। মানসিক উল্লাসপ্রভাবে অশেষ শরীর-কফকে তাঁহার এখন হইতে কফ্ট বলিয়াই মনে হইত না এবং আদর যত্নের প্রতি-দান না পাইলে মনে তুঃখ উপস্থিত হইত না। ঐরূপে শারীরিক সকল বিষয়ে সামান্যে সস্তুষ্টা থাকিয়া বালিকা আপনাতে আপনি ডুবিয়া তথন পিত্রালয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু শরীর ঐস্থানে থাকিলেও তাঁহার মন ঠাকুরের পদামুসরণ করিয়া এখন হইতে দক্ষিণেখরেই উপস্থিত ছিল। ঠাকুরকে দেখিবার জন্ম এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্ম मर्सा मर्सा मर्न प्रवन वामनात छेम्य इट्रेलि वानिका छेटा যত্নে সম্বরণ করিয়া ধৈর্যাবলম্বন করিতেন :—ভাবিতেন, প্রথম দর্শনে যিনি তাঁহাকে কুপা করিয়া এতদূর ভালবাসিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ভুলিবেন না,—সময় হইলেই নিজ সকাশে ডাকিয়া লইবেন। ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং হৃদয়ে বিশাস স্থির রাখিয়া বালিকা ঐ শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চারিটী দীর্ঘ বৎসর একে একে কাটিয়া গেল। আশা প্রতীক্ষার প্রবল প্রবাহ বালিকার মনে সমভাবেঁই বহিতে লাগিল। তাঁহার শরীর কিন্ত মনের স্থায় সমভাবে থাকিল 3 and না, দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া সন ১২৭৮ মনোবেদনার কারণ ও দক্ষিণেশ্বরে আসিবার সালের পৌষে উহা তাঁহাকে অফ্টাদশ ব্যীয়া मक्दा । যুবতীতে পরিণত করিল। দেবতুল্য স্বামীর প্রথম মন্দর্শনজ্বনিত আনন্দ তাঁহাকে জীবনের দৈনন্দিন স্বখচুঃখ হইতে উচ্চে উঠাইয়া রাখিলেও সংসারে নিরাবিল আনন্দের অব-সর কোথায় ৽— গ্রামের পুরুষেরা জল্পনা করিতে বসিয়া যখন তাঁহার স্বামীকে 'উন্মত্ত' বলিয়া নির্দেশ করিত, "পুরিধানের কাপড পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়৷ 'হরি' 'হরি' করিয়া বেডায়''— ইত্যাদি নানা কথা বলিত, অথবা সমবয়স্কা রমণীগণ যখন তাঁহাকে 'পাগলের স্ত্রী' বলিয়া করুণা বা উপেক্ষার পাত্রী বিবেচনা করিত, তখন মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার অন্তরে দারুণ ব্যথা উপস্থিত হইত। উন্মনা হইয়া তিনি তখন চিন্তা করিতেন—তবে কি পূর্বের যেমন দেখিয়াছিলাম তিনি সেরূপ আর নাই ? লোকে যেমন বলিতেছে, তাঁহার কি ঐরূপ অবস্থান্তর হইয়াছে 🤊 বিধাতার নির্ববন্ধে যদি ঐরপই হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার ত আর এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে পার্শ্বে থাকিয়া ভাঁহার সেবাতে নিযুক্ত থাকাই উচিত। অশেষ চিন্তার পর স্থির করিলেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরে স্বয়ং গমনপূর্ববক চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবেন, পরে—যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে ভক্রপ অমুষ্ঠান করিবেন।

ফাল্পনের দোলপূর্ণিমায় ঐীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতে স্নান করিবার জন্ম বঙ্গের স্থদূর প্রান্ত হইতে অনেকে ঐদিন কলিকাতায় আগমন করে।

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর দূরসম্পর্কীয়া কয়েককরিবার বন্দোবন্ত।

করিবেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলেন।
তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া তিনি এখন তাঁহাদিগের সহিত
গঙ্গাম্বানে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার পিতার
অভিমত না হইলে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে, ভাবিয়া
রমণীরা তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ঐ বিষয়
জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধিমান পিতা শুনিয়াই বুঝিলেন, কন্যা
কেন এখন কলিকাতায় যাইতে অভিলাবিনা হইয়াছেন, এবং
তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং কলিকাতা আসিবার জন্য সকল বিষয়ের
বন্দোবস্ত করিলেন।

রেল-কোম্পানীর প্রসাদে স্থদূর কাশী বৃন্দাবন কলিকাতার অতি সন্নিকট হইয়াছে. কিন্তু ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর ও জয়-রামবাটী ঐ প্রসাদে বঞ্চিত থাকিয়া যে দূরে সেই দুরেই পড়িয়া রহিয়াছে। এখনও ঐরূপ, ঞ্জীশ্রীমার পদত্রজে গঙ্গা-স্থান করিতে আগমন তখনকার ত কথাই নাই—তখন বিষ্ণুপুর বা ও পথিমধ্যে জর। তারকেশ্বর কোন স্থানেই রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই এবং ঘাটালকেও বাষ্পীয় জলযান কলিকাতার সহিত যুক্ত করে নাই: স্থতরাং শিবিকা অথবা পদত্রজে গমনাগমন করা ভিন্ন ঐ সকল গ্রামের লোকের অন্য উপায় ছিল না এবং জমীদার প্রভৃতি ধনী লোক ভিন্ন মধ্যবিৎ গৃহস্থেরা সকলেই শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিতেন। অতএব কন্যা ও সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে শ্রীরামচন্দ্র দূর পথ পদত্রজে অতিবাহিত করিতে ॰ লাগিলেন। ধান্যক্ষেত্রের পর ধান্যক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে কমলপূর্ণ দীর্ঘিকানিচয় দেখিতে দেখিতে, অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষানির শীতল ছায়া অনুভব করিতে করিতে, তাঁহারা সকলে প্রথম ছুই তিন দিন সানন্দে পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু গস্তব্যস্থলে পোঁছান পর্যান্ত ঐ আনন্দ রহিল না। পথশ্রমে অনভ্যস্তা কন্তাা পথিমধ্যে একস্থলে দারুণ জরে আক্রান্তা হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষ চিন্তান্থিত করিলেন। কন্তার ঐরপ অবস্থায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া তিনি চটীতে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পথিমধ্যে ঐরূপে পীড়িতা হওয়ায় শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর
অক্টঃকরণে কতদূর বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল,
গীড়িতাবহার শ্রীশ্রীমার
তাহা বলিবার নহে। কিন্তু এক অঞ্চুত দর্শন
উপস্থিত হইয়া ঐ সময়ে তাঁহাকে আশ্বস্তা
করিয়াছিল। উক্ত দর্শনের কথা তিনি পরে ফ্রীভক্তদিগকে
কখন কখন নিম্নলিখিত ভাবে বলিয়াছেন—

"জরে যখন একেবারে বেহুঁস্, লজ্জাসরমরহিত হইয়া পড়িয়া আছি, তখন দেখিলাম,পাশে একটা মেয়ে এসে ব'স্ল—মেয়েটার বং কাল, কিন্তু এমন স্থন্দর রূপ কখনও দেখি নাই!—ব'সে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্ল—এমন নরম ঠাগুা হাত, গায়ের জালা জুড়িয়ে যেতে লাগ্ল! জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কোথা থেকে আস্চ গা ?' মেয়েটা ব'ল্লে—'আমি দক্ষিণেশর থেকে আস্চি।' শুনে, অবাক্ হয়ে বল্লাম—'দক্ষিণেশর থেকে ? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশরে যাব, তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখ্ব, তাঁর সেবা ক'র্ব। কিন্তু পথে জর হয়ে আমার ভাগো সে সব আর হ'ল না।' মেয়েটা ব'ল্লে—'সে কি! তুমি দক্ষিণেশরে যাবে বৈ কি, ভাল হয়ে—সেখানে যাবে, তাঁকে দেখ্বে। তোমার জন্মই ত তাঁকে সেখানে আট্কে রেখেছি।' আমি

বলিলাম, 'বটে ? তুমি আমাদের কে হও গা ?' মেয়েটী বল্লে, 'আমি তোমার বোন্ হই !' আমি বলিলাম, 'বটে ? তাই তুমি এসেছ !' ঐরূপ কথাবার্ত্তার পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম !"

প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন, কন্মার জ্বর ছাড়িয়া দাত্রে জ্বরগারে গিয়াছে! পথিমধ্যে নিরুপায় হইয়া বসিয়া শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেবরে থাকা অপেক্ষা তিনি তাঁহাকে লইয়া ধীরে ধীরে পৌছান ও ঠাকুরের পথ অতিবাহন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করি-লেন। রাত্রের পূর্বেবাক্ত দর্শনে উৎসাহিতা হইয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী তাঁহার ঐ পরামর্শ সাগ্রহে অনুমোদন করিলেন। কিছু দূর্ব যাইতে না যাইতে একখানি শিবিকাও পাওয়া গেল। তাঁহার পুনরায় জ্বর আসিল, কিন্তু পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় প্রবল বেগে না আসায় তিনি উহার প্রকোপে একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িলেন না। ঐবিষয়ে কাহাকে কিছু বলিলেনও না। ক্রমে পথের শেষ হইল এবং রাত্রি•নয়টার সময় শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুর তাঁহাকে সহসা ঐরপে রোগাক্রান্তা হইয়া আসিতে দেখিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। ঠাণ্ডা লাগিয়া জর বাড়িবে বলিয়া নিজ গৃহে ভিন্ন শয্যায় তাঁহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং তুঃখ করিয়া বারস্বার বলিতে লাগিলেন, 'তুমি এত দিনে আসিলে? আর কি আমার সেজ বাবু ( মথুর বাবু) আছে যে তোমার যত্ন হবে ?' ঔষধ পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্তে তিন চারি দিনেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আরোগ্যলাভ করিলেন। ঐ তিন চারি দিন ঠাকুর তাঁহাকে দিবারাত্র নিজ গৃহে রাখিয়া ঔষধ পথ্যাদি সকল বিষয়ের স্বয়ং তত্বাবধান করিলেন, পরে নহবত ঘরে শিক্ষ জননীর নিকটে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

চক্ষকর্ণের বিবাদ মিটিল ; পরের কথায় উদিত হইয়া যে সন্দেহ মেঘের স্থায় ইতিপূর্বের বিশ্বাস-সূর্য্যকে আর্ত করিতে উপক্রম করিয়াছিল, ঠাকুরের যত্ন-প্রবৃদ্ধ অনুরাগপবনে তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া এখন কোথায় বিলীন হইল! শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী প্রাণু প্রাণে বুঝিলেন, ঠাকুর পূর্বের যেমন ছিলেন এখনও ডদ্রপ আছেন—সংসারী মানব না বুঝিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানা রটনা করিয়াছে। দেবতা, দেবতাই আছেম এবং ঠাকুরের ঐরপ আচ-বিস্মৃত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি পূর্বের রণে 🛍 শ্রীমার সানন্দে তথার অবন্ধিতি। স্থায় সমানভাবে কুপাপরবশ রহিয়াছেন! অতএব কর্ত্তব্য স্থির হইতে বিলম্ব হইল না। প্রাণের উল্লাসে তিনি নহবতে থাকিয়া দেবতার ও দেবজননীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন—এবং তাঁহার পিতা १—কন্যার আনন্দে আনন্দিত হইয়া কয়েক দিন ঐ স্থানে অবস্থান পূৰ্ববক তিনি হৃষ্টচিত্তে নিজগ্ৰামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

সন ১২৭৪ সালে কামারপুকুরে অবস্থান করিবার কালে,

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর আগমনে ঠাকুরের মনে যে চিন্তাপরম্পরার
উদয় হইয়াছিল তাহা আমরা পাঠককে বলিয়াছি। ব্রহ্মবিজ্ঞানে
দৃঢ়প্রতিষ্ঠালাভসম্বন্ধীয় আচার্য্য শ্রীমৎ তোতাপুরীর কথা
আলোচনা পূর্বক তিনি ঐ কালে নিজ সাধন-লব্ধ বিজ্ঞানের
পরীক্ষা করিতে এবং পত্নীর প্রতি নিজ কর্ত্তব্য পরিপালনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে তত্তভয় অনুষ্ঠানের আরম্ভ

ঠাকুরের নিজ ব্রহ্ম
মাত্র করিয়াই তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিতে
বিজ্ঞানের পরীক্ষা
হইয়াছিল। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে নিকটে
ও পত্নীকে শিক্ষা
পাইয়া তিনি এখন পুনরায় ঐ তুই বিষয়ে
মনোনিবেশ করিলেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—পত্নীকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বেই ত এরপ করিতে পারিতেন, এরপ করেন নাই কেন ? উত্তরে বলিতে হয়—ইতিপূর্ব্বে ঠাকুরের সাধারণ মানব এরপ করিত, সন্দেহ নাই; এর্ন্ধপ অস্থভান না ঠাকুর এ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না বলিয়া এরপ আচরণ করেন নাই। ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ

নির্ভর করিয়া যাঁহারা জীবনের প্রতিক্ষণ প্রতি কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ং মতলব আঁটিয়া কখন কোন কার্য্যে অগ্রসর হন না। আত্মকল্যাণ বা অপরের কল্যাণ সাধন করিতে তাঁহারা আমাদিগের স্থায় পরিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র বৃদ্ধির সহায়তা না লইয়া শ্রীভগবানের বিরাট বৃদ্ধির সহায়তা ও ইঙ্গিত প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। সেজগ্র স্বেচ্ছায় পরীক্ষা দিতে তাঁহারা সর্ব্বথা পরামুখ হন। কিন্তু বিরাটেচ্ছার অনুগামী হইয়া চলিতে চলিতে যদি কখন পরীক্ষা দিবার কাল স্বতঃ উপস্থিত হয় তবে তাঁহারা ঐ পরীক্ষা প্রদানের জন্ম সানন্দে অগ্রসর হন। ঠাকুর স্বেচ্ছায় আপন ব্রহ্মবিজ্ঞানের গভীরতা পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন পত্নী সেচ্ছায় কামারপুকুরে তাঁহার সকাশে আগমন করিয়াছেন এবং তৎপ্রতি নিজ কর্ত্তব্য প্রতি-পালনে অগ্রসর হইলে তাঁহাকে ঐ বিষয়ে পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে, তখনই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আবার, ঈশরে-চ্ছায় ঐ অবসর চলিয়া যাইয়া যখন তাঁহাকে কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক পত্নীর নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইল তথন তিনি ঐরূপ অবসর পুনরানয়নের জন্ম স্বতঃ প্রবৃত্ত হইলেন না। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী যতদিন না স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন ততদিন •পর্য্যস্ত তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়নের জন্ম কিছুমাত্র চেষ্টা

করিলেন না। সাধারণ বৃদ্ধিসহায়ে আমরা ঠাকুরের আচরণের ঐরূপে সামঞ্জস্ত করিতে পারি, তন্তিম বলিতে পারি যে, যোগ-দৃষ্টিসহায়ে তিনি বিদিত হইয়াছিলেন, ঐরূপ করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

সে যাহা হউক, পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনপূর্ববক পরীক্ষা প্রদানের অবসর উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ঠাকুর এখন তদ্বিষয়ে

ঠাকুরের শিক্ষাদানের প্রণালী ও শ্রীশ্রীমার সহিত এইকালে আচরণ। সানন্দে অগ্রসর হইলেন এবং অবসর পাইলেই মাতাঠাকুরাণীকে মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সর্ববপ্রকার শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। শুনা যায় এই সময়েই তিনি

মাতাঠাকুরাণীকে বলিয়াছিলেন, 'চাঁদা মামা যেমন সকল শিশুর মামা তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার, তাঁহাকে ডাকিবার সকলেরই অধিকার আছে, যে ডাকিবে তিনি তাহাকেই দর্শনদানে কৃতার্থ করিবেন, তুমি ডাক ত তুমিও, তাঁহার দেখা পাইবে।' কেবল উপদেশ মাত্র দানেই ঠাকুরের শিক্ষার অবসান হইত না; কিন্তু শিশ্বকে নিকটে রাখিয়া ভালবাসায় সর্ববতোভাবে আপনার করিয়া লইয়া তিনি তাহাকে প্রথমে উপদেশ প্রদান করিতেন, পরে শিশ্ব উহা কার্য্যে কতদূর প্রতিপালন করিতেছে সর্বদা তিমিয়ে তালকাক প্ররে তাহাকে বুঝাইয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর সম্বন্ধে তিনি যে, এখন পূর্বেবাক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রথম দিন হইতে ভালবাসায় তিনি তাঁহাকে কতদূর আপনার করিয়া লইয়াছিলেন তাহা আগমনমাত্র তাঁহাকে নিজগুহে বাস করিতে দেওয়াতে এবং আরোগ্য হইবার পরে প্রত্যহ রাত্রে নিজ শয্যায় শয়ন করিবার আরোগ্য হইবার পরে প্রত্যহ রাত্রে নিজ শয্যায় শয়ন করিবার

অনুমতি প্রদানে বিশেষরূপে হৃদয়ক্ষম হয়। মাতাঠাকুরাণীর সহিত ঠাকুরের এইকালের দিব্য আচরণের কথা আমরা পাঠককে অম্যত্র# বলিয়াছি, এজন্য এখানে তাহার আর পুনরুল্লেখ করিব নাএ ছই একটা কথা, যাহা ইতিপূর্বের বলা হয় নাই, তাহাই কেবল বলিব।

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী এক দিন এই সময়ে ঠাকুরের পদসন্ধাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াশ্রীশাকে ঠাকুর কি
ভাবে দেখিতেন।
হয় পূ' ঠাকুর তত্তত্তের বলিয়াছিলেন, 'যে মা
মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি
নহবতে বাস করিতেছেন, এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা
করিতেছেন! সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে
সর্ববদা সত্য সন্ত্য দেখিতে পাই!'

অন্য এক দিবস শ্রীশ্রীমাকে নিজ পার্ষে নিদ্রিতা দেখিয়া ঠাকুর আপন মনকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ ঠাকুরের নিজ মনের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন—"মন, ইহারই নাম স্থাম পরীক্ষা।

ত্রীশরীর, লোকে ইহাকে পরম উপাদের ভোগ্য বস্তু বলিয়া জানে এবং ভোগ করিবার জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত হয়; কিন্তু উহা গ্রহণ করিলে দেহেই আবদ্ধ থাকিতে হয়, সচিচদানন্দঘন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না; পেটে একখানা, মুখে একখানা, করিও না, সত্য বল তুমি উহা গ্রহণ করিতে চাও অথবা ঈশ্বকে চাও ? যদি উহা চাও ত এই তোমার সম্মুখে রহিয়াছে গ্রহণ কর !" ঐরূপ বিচার পূর্বক ঠাকুর শ্রীশ্রীমাতা

গুরুভাব, পূর্বাদ্ধ—৪র্থ অধ্যায়,—১৪১ পৃষ্ঠা :

ঠাকুরাণীর অস্থ্য স্পর্শ করিতে উত্তত হইবামাত্র মন কুন্তিত হইয়া সহসা সমাধিপথে এমন বিলীন হইয়া গেল যে, সে রাত্রিতে উহা আর সাধারণ ভাবভূমিতে অবরোহণ করিল না। ঈশ্বরের নাম শ্রেবণ করাইয়া পরদিন বহু যত্নে তাঁহার চৈত্ন্য সম্পাদন করাইতে হইল!

ঐরপে পূর্ণযৌবন ঠাকুর এবং নবযৌবনসম্পন্না শ্রীশ্রীমাতাপদ্ধীকে দুইনা ঠাকুরের ঠাকুরাণীর এই কালের দিব্য লীলাবিলাসআচরণের স্থার আচরণ সম্বন্ধে যে সকল কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে
কোন অবতার পুরুষ
করেন নাই। উহার.
শ্রুবণ করিয়াছি তাহা জগতের আধ্যাত্মিক
কল।
ইতিহাসে অপর কোনও মহাপুরুষের সম্বন্ধে
শ্রুবণ করা যায় না। ঐ সকল কথায় মুগ্ধ হইয়া মানব-হৃদয়
স্বতঃই ইহাদিগের দেবত্বে বিশ্বাসবান্ হইয়া উঠে এবং অন্তরের
ভক্তি শ্রুদ্ধা ই হাদিগের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতে বাধ্য হয়!
দেহবোধবিরহিত ঠাকুরের প্রায়্র সমস্ত রাত্রি এইকালে সমাধিতে
অতিবাহিত হইত এবং সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া বাহ্ছ্মিতে
অবরোহণ করিলেও তাঁহার মন এখন এত উচ্চে অবস্থান করিত
যে সাধারণমানবের স্থায় দেহবৃদ্ধি উহাতে এক ক্ষণের জন্মও
উদিত হইত না।

ঐরপে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতীত হইল ক্রেম বৎসরাধিক কাল অতীত হইল কিন্তু এই অন্তুত ঠাকুর ও ঠাকুরাণীর সংযমের ক্রিমার অলোকিক্স- বাঁধ ভক্ষ হইল না!—একক্ষণের জন্য ভুলিয়াও তাঁহাদিগের মন, প্রিয় বোধ করিয়া দেহের রমণ কামনা করিল না! ঐ কালের কথা স্মরণ করিয়া ঠাকুর পরে আমাদিগকে কখন কখন বলিয়াছেন, "ও (শ্রীশ্রীমাতা-

ঠাকুরাণী) যদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে আক্রমণ করিত তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেহবুদ্ধি আসিত কিনা, কে বলিতে পারে ? বিবাহের পরে মাকে (৺জগদম্বাকে) ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিলাম যে, মা আমার পত্নীর ভিতর হইতে কামভাব এককালে দূর করিয়া দে—ওর (শ্রীশ্রীমার) সঙ্গে একত্র বাস করিয়া এইকালে বুঝিয়াছিলাম, মা সে কথা সত্য সত্যই শ্রেবণ করিয়াছিলেন।"

সত্যহ শ্রবণ কারয়াছলেন।"
বৎসরাধিক কাল অতীত হইলেও মনে একক্ষণের জন্য
যথন দেহবুদ্ধির উদয় হইল না, এবং শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে
কখন ৺জঁগদন্ধার অংশভাবে এবং কখন সচিচদানন্দস্বরূপ আত্মা
বা ব্রহ্মভাবে দৃষ্টি করা ভিন্ন অপর কোন ভাবে দেখিতে ও
ভাবিতে যখন সমর্থ হইলেন না, তখন ঠাকুর বুঝিলেন
শ্রীশ্রীজ্ঞগন্মাতা কুপা করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষায় উত্তার্ণ করিয়াছেন
এবং মার কুপায় তাঁহার মন এখন সহজ
পরীক্ষায় উত্তার্ণ হইয়া
যাভাবিক ভাবে দিব্যভাবভূমিতে আরয়
হইয়া সর্ববদা অবস্থান করিতেছে। শ্রীশ্রীজ্ঞগন্মাতার প্রসাদে তিনি এখন প্রাণে প্রাণ অনুভব করিলেন,
তাঁহার সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীজ্ঞগন্মাতার শ্রীপাদপ্রের

মাতার প্রসাদে তিনি এখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, তাঁহার সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীপাদপন্মে মন এতদূর তন্ময় হইয়াছে যে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মার ইচ্ছার বিরোধী কোন ইচ্ছাই এখন আর, উহাতে উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই! অতঃপর শ্রীশ্রীজগদম্বার নিয়োগে তাঁহার প্রাণে এক অদ্ভূত বাসনার উদয় হইল এবং কিছুমাত্র ধিধা না করিয়া তিনি উহা এখন কার্য্যে পরিণত করিলেন। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকটে ঐ বিষয়ে সময়ে সময়ে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাই এখন সম্বদ্ধভাবে আমরা পাঠককে বলিব।

সন ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্দ্ধেকের উপর গত আজ অমাবস্থা, ফলহারিণী কালিকা পূজার পুণ্য-হইয়াছে। দিবস। স্থতরাং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আজ ৺**বোড়শী−পু**জার বিশেষ পর্বব উপস্থিত। ঠাকুর ঐশ্রিক্স আয়োজন। দম্বাকে পূজা করিবার মানসে আজ বিশেষায়ো-জন করিয়াছেন। ঐ আয়োজন কিন্তু মন্দিরে না হইয়া তাঁহার ইচ্ছানুসীরে গুপ্তভাবে তাঁহার গৃহেই হইয়াছে। পূজাকালে পূজকের আসনের দক্ষিণপার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছে। সূর্য্য অস্তে গমন করিয়া ক্রমে গাঢ় তিমিরাবগুণ্ঠনে অমাবস্থার নিশি সমাগতা ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়কে অগু রাত্রিকালে মন্দিরে ৺দেবার বিশেষপূজা করিতে হইবে, স্থতরাং ঠাকুরের পূজার আয়োজনে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া সে মন্দিরে চলিয়া যাইল এবং ৺রাধাগোবিন্দের রাত্রিকালের সেবা-পূজা সমাপনানন্তর দীমু পূজারি আসিয়া ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিল। ৺দেবীর রহস্থপূজার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে পূজাকালে উপস্থিত থাকিতে ঠাকুর ইতিপূর্বের বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও ঐ গৃহে এখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর পূজায় বসিলেন।

পূজা-দ্রব্যসকল সংশোধিত হইয়া. পূর্ববকৃত্য সম্পাদিত হইল।
ঠাকুর এইবার আলিম্পনভূষিত পীঠে শ্রীশ্রীমাকে উপবেশনের জন্ম ইন্ধিত করিলেন। পূজা দর্শন
শ্রীশ্রীমাকে অভিষেকপূর্বক ঠাকুরের পূজা- করিতে করিতে শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী ইতিকরণ। পূর্বেল অর্দ্ধ-বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
স্কৃতরাং কি করিতেছেন তাহা সম্যক্ না বুঝিয়া মন্ত্রমৃশ্ধার স্থায়

তিনি এখন পূর্ববমুখে উপবিষ্ট ঠাকুরের দক্ষিণভাগে উত্তরাস্থা হইরা উপবিষ্টা হইলেন! সন্মুখন্ত কলসের মন্ত্রপূত বারি দ্বারা ঠাকুর বারম্বার শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন। অনন্তর মন্ত্রশ্রাণ করাইরা তিনি এখন প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—

"হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাস্থলিরি, সিদ্ধিদার উন্মুক্ত কর, ইহার (এএএীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবিভূতি৷ হইয়া সর্ববিজ্যাণ সাধন কর!"

অতঃপর শ্রীশ্রীমার অঙ্গে মন্ত্রসকলের যথাবিধানে স্থাসপূর্বক ঠাকুর সাক্ষাৎ ৺দেবীজ্ঞানে তাঁহাকে যোড়শোঁপঢ়ারে পূজা করিলেন পূজাশেদে সমাধি ও গার্করের জপপূজাদি লের কিয়দংশ স্বহস্তে তাঁহার মুখে প্রদান ৺দেবীচরণে সমর্পণ। করিলেন। বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া শ্রীশ্রীমা সমাধিস্থা হইলেন! ঠাকুরও অর্দ্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সম্পূর্ণ সমাধিক্যা হইলেন! সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা দেবীর সহিত আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন!

কতক্ষণ কাটিয়া গেল! নিশার দিতীয় প্রহর বহুক্ষণ অতীত হইল! আত্মারাম ঠাকুরের এইবার বাহ্যসংজ্ঞার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গেল! পূর্বের ন্যায় অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া তিনি এখন ৬ দেবীকে আত্মনিবেদন করিলেন। অনন্তর আপনার সহিত সাধনার ফল এবং জপের মালা প্রভৃতি সর্ববস্ব শ্রীশ্রীদেবীপাদপল্মে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জ্জন পূর্ববক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন—

"হে সর্ববমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্ববকর্ম্মনিষ্পান্নকারিণি, হে শরণদায়িনী ত্রিনয়নী শিব-গেহিনী গৌরি, হে নারায়ণি তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি।" পূজ শৈষ হইল—মূর্ত্তিমতী বিছারূপিণী মানবীর দেহালম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্ববক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল—
তাঁহার দেব-মানবত্ব সর্ববতোভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করিল !

৺ষোড়শী-পূজার পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী প্রায় পাঁচ মাক্ষ কাল ঠাকুরের নিকটে অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্বের স্থায় ঐকালে তিনি ঠাকুর এবং ঠাকুরের জননীর সেবায় নিযুক্তা থাকিয়া দিবাভাগে নহবত ঘরে অতিবাহিত করিয়া রাত্রিকালে ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে শয়ন করিতেন। দিবারাত্র ঠাকুরের ভাব-সমাধির বিরাম ছিল না এবং কখন কখন নির্বিকল্প সমাধিপথে তাঁহার মন সহসা এমন বিলীন হইত যে মতের লক্ষণ সকল তাঁহার দেহে প্রকাশিত হইত! কখন্ ঠাকুরের ঐরূপ সমাধি হইবে এই আশস্কায় শ্রীশ্রীমার রাত্রিকালে ঠাকুরের নিবস্তর নিদ্রা হইত না। বহুক্ষণ সমাধিস্থ হইবার সমাধির জন্ম জীশীমার নিদ্রায় ব্যাঘাত হওয়ায় পরেও ঠাকুরের সংজ্ঞা হইতেছে না দেখিয়া এবং ভীতা ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া তিনি এক কামারপুকুরে প্রত্যা-গমন। রাত্রিতে হৃদয় এবং অন্যান্য সকলের নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছিলেন। পরে হৃদয় আসিয়া বহুক্ষণ নাম শুনাইলে ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইয়াছিল। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর সকল কথা জানিতে পারিয়া এবং শ্রীশ্রীমার রাত্রিকালে প্রত্যন্থ নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে জানিয়া নহবতে তাঁহার জননীর নিকটে মাতা-ঠাকুরাণীর শয়নের বন্দোবস্ত কবিয়া দিলেন। ঐরূপে এক বৎসর চারি মাসকাল ঠাকুরের নিকটে দক্ষিণেখরে অতিবাহিত করিয়া সম্ভবতঃ সন ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসের কোন সময়ে শ্রীশ্রীমা কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

## একবিংশ অধ্যায়।

## সাধকভাবের শেষকথ।।

৺ বোড়শী-পূজা সম্পন্ন করিয়া ঠাকুরের সাধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ इटेन।

ঈশরাসুরাগরূপ যে পুণা হুতবহ হৃদয়ে নিরন্তর

৺বোড়শীপুজার পরে ঠাকুরের সাধনবাসনার নিবু জি।

প্রজ্বলিত থাকিয়া তাঁহাকে দীর্ঘ দাদশ বংসর অস্থির করিয়া নানাভাবে সাধনায় প্রবুত্ত করাই-য়াছিল এবং ঐকালের পরেও সম্পূর্ণরাপৈ শাস্ত হইতে দেয় নাই, পূর্ণান্ততি প্রাপ্ত হইয়া

এতদিনে তাহা প্রশান্তভাব ধারণ করিল। <sup>\*</sup> ঐরূপ না হইয়াই বা উহা এঁখন করিবে কি-ঠাকুরের আপনার বলিবার এখন আর কি আছে, যাহা তিনি উহাতে ইতিপূৰ্বেৰ আহুতি প্ৰদান না করিয়াছেন ?—ধন মান নাম যশাদি পৃথিবার সমস্ত ভোগাকাঞ্জন বছপর্বেই ভিনি উহাতে বিসর্জ্জন করিয়াছেন ! হৃদয়, প্রাণ, মন, বৃদ্ধি. চিত্ত, অহঙ্কারাদি সকলকেও উহার করাল মুখে একে একে আহুতি দিয়াছেন ! ছিল কেবল বিবিধ সাধন পথে অগ্রসর হইয়া নানাভাবে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দেখিবার বাসনা—তাহাও এখন তিনি উহাতে নিঃশেষে অর্পণ করিলেন !—- অতএব প্রশান্ত না হইয়া উহা এখন আর করিবে কি १

ঠাকুর দেখিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাকে সর্ববাত্যে দর্শনদানে কুতার্থ করিয়াছেন-পরে,

কারণ, সর্ববধর্মমতের সাধনা সম্পূর্ণ করিয়া অপর আর কি করিবেন।

নানা অন্তত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিসকলের সহিত ভাঁহাকে পরিচিত করাইয়া বিবিধ শাস্ত্রীয় পথে অগ্রসর করিয়া ঐ দর্শন মিলাইয়া লইবার অবসর দিয়াছেন—অতএব, তাঁহার

তিনি এখন আর কি চাহিবেন! দেখিলেন—চৌষট্টিখানা তন্ত্রের

সকল সাধন একে একে সম্পন্ন হইয়াছে, বৈশুবহন্ত্রোক্ত পঞ্চ-ভাবাশ্রিত যতপ্রকার সাধনপথ ভারতে প্রবর্ত্তিত আছে সে সকল যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সনাতন বৈদিকমার্গামুসারী হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক শ্রীশ্রীজগদম্বার নিগুণ নিরাকাররূপের দর্শন হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার অচিন্তালীলায় ভারতের বাহিরে উদ্ভূত ইসলাম মতের সাধনায় প্রবর্ত্তিত হইয়াও যথাযথ কল হস্তগত হইয়াছে—স্কৃতরাং শ্রীশ্রীমার নিকটে তিনি এখন আর কি দেখিতে বা শুনিতে চাহিবেন!

এই কালের একবংসর পরে কিন্তু ঠাকুরের মন আবার অন্ত এক সাধন পথে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দর্শন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া ছিল। তখন তিনি এীযুক্ত শস্তুচরণ মল্লিকের এএইশাপ্রবর্ত্তিত ধর্মে সহিত পরিচিত হঁইয়াছেন এবং তাঁহার নিকটে ঠাকুরের অন্তত উপারে সিদ্ধিলাভ। বাইবেল শ্রবণপূর্ববক শ্রীশ্রীঈশার পবিত্র জীব-নের এবং সম্প্রদায় প্রবর্তনের কথা জানিতে পারিয়াছেন। ঐ বাসনা তাঁহার মনে ঈষন্মাত্র উদয় হইতে না হইতে শ্রীশ্রীজগ-দম্বা উহা অদ্ভুত উপায়ে পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে কুতার্থ করিয়া-ছিলেন, সেজন্য উহারজন্য তাঁহাকে বিশেষ কোনরূপ চেন্টা করিতে হয় নাই। ঘটনা এইরূপ হইয়াছিল। দক্ষিণেশর কালীবাটীর দক্ষিণ পার্শ্বে যতুনাথ মল্লিকের উত্থান বাটী : ঠাকুর ঐস্থানে মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে যাইতেন। শ্রীযুত যতুনাথ ও তাঁহার মাতা ঠাকুরকে দর্শন করিয়া অবধি তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রন্ধা করিতেন, স্বতরাং উত্তানে তাঁহারা উপস্থিত না থাকিলেও ঠাকুর তথায় বেড়াইতে যাইলেই কর্ম্মচারিগণ বাবুদের বৈঠকথানা উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাকে কিছুকাল বসিবার ও বিশ্রাম করিবার জন্ম অনুরোধ করিত। উক্ত গৃহের দেয়ালে অনেকগুলি উত্তম চিত্র বিলম্বিত ছিল।

মাতৃকোলে অবস্থিত শ্রীশ্রীঈশার বালগোপাল মূর্ত্তি একখানিও তন্মধ্যে ছিল। ঠাকুর বলিতেন, একদিন উক্ত ঘরে বসিয়া তিনি ঐ ছবিখানি তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলেন এবং শ্রীশ্রীঈশার সদ্ভূত জীবনকথা ভাবিতে ছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, ছবিখানি যেন জীবস্ত জ্যোতিশ্বয় হইয়া উঠিয়াছে এবং ঐ অন্তত দেব-জননী ও দেব-শিশুর অঙ্গ হইতে জ্যোতিরশ্মিসমূহ তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার মানসিক ভাবসকল আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছে ! জন্মগত হিন্দুসংস্কারসমূহ স্বস্তরের নিভূত কোণে লীন হইয়া ভিন্ন সংস্কার সকল উহাতে উদয় হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর তখন নামাভাবে আপনাকে সামলাইতে চেন্ট। করিতে লাগিলেন শ্রীশ্রীজগদস্বাকে কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন—'মা, আমাকে এ কি করিতেছিদ্,' কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ঐ সংস্কার-তরক প্রবলবেগে উথিত হইয়া তাঁহার মনের হিন্দুসংস্কার সমূহকে এককালে তল্লাইয়া দিল, দেবদেবীসকলের প্রতি ঠাকুরের অসুরাগ, ভালবাসা কোথায় বিলীন হইল এবং শ্রীশ্রীঈশার ও তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ শ্রন্ধা ও বিশ্বাস আসিয়া হৃদয় অধিকার পূর্ববক, খৃষ্টীয় পাদ্রিসমূহ প্রার্থনামন্দিরে এ এ প্রীক্ষণার মূর্ত্তি-সম্মুখে ধূপ-দীপ দান করিতেছে, অন্তরের ব্যাকু-লভা কাতর প্রার্থনায় তাঁহাকে নিবেদন করিতেছে—এই সকল বিষয় ঠাকুরকে দেখাইতে লাগিল! ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া নিরন্তর ঐ সকল বিষয়ের ধ্যানেই মগ্ন রহিলেন এবং **শ্রীজ্ঞান্মাতার মন্দিরে** যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার কথা এক-কালে ভুলিয়। যাইলেন! তিন দিন পর্যান্ত ঐ ভাবতরক তাঁহার <mark>উপর ঐরূপে প্রভুত্ব</mark> করিয়া বর্ত্তমান রহিল। পরে তৃতীয় **দিবসের অবসানে ঠাকু**র পঞ্চবটী তলে বেড়াইতে বেড়াইতে

দেখিলেন, এক অদৃষ্টপূর্বব দেব-সানব, হুন্দর গৌরবর্ণ, স্থির দৃষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকন করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন! ঠাকুর দেখিয়াই বুঝিলেন, ইনি বিদেশী এবং বিজ্ঞাতি-সম্ভূত। দেখিলেন, বিশ্রাস্ত নয়নযুগলে ইঁহার মুখের অপুর্বে শোভা সম্পাদন করিয়াছে এবং নাসিকা 'একটু চাপা' হইলেও উহাতে ঐ সোন্দর্য্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম সাধিত হয় নাই। ঐ সৌমামুখমগুলের অপূর্ব্ব দেবভাব দেখিয়া ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং বিস্মিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—কে ইনি ? দেখিতে দেখিতে ঐ মূর্ত্তি নিকটে আগমন করিল এবং ঠাকুরের পূত-হৃদয়ের অন্তত্তল হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'ঈশামসি— কুঃখ্যাতনা হইতে জীবকুলকে উদ্ধারের জন্ম যিনি হৃদয়ের শোণিত দান করিয়াছিলেন, অশেষ নির্যাতন সহু করিয়াছিলেন, সেই ঈশরা-ভিন্ন পরম যোগী ও প্রেমিক খৃষ্ট ঈশামসি !'—তখন দেব-মানব ঈশা ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার শ্বরীরে লীন হইলেন, এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া বাহুজ্ঞান হারাইয়া ঠাকুরের মন সগুণ বিরাট-ব্রন্ধের সহিত কতক্ষণ পর্য্যন্ত একীভূত হইয়া রহিল !— ঐরূপে শ্রীশ্রীঈশার দর্শনলাভ করিয়া ঠাকুর তাঁহার অবতারহসম্বন্ধে নিংসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন।

উহার বহুকাল পরে আমরা যখন ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেছি তখন তিনি একদিন শ্রীশ্রীঈশার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'হাঁ রে, তোরা ত শ্রীশ্রীঈশাসম্বনীর ঠাকুরের দর্শন কিরুপে সভ্য বলিয়া প্রমাণিত শারীরিক গঠন সম্বন্ধে কি লেখা আছে ?— হয়।
তাঁহাকে দেখিতে কিরূপ ছিল ?' আমরা

বলিলাম, 'মহাশয় ঐ কথা বাইবেলের কোন স্থানে উল্লিখিত দেখি

নাই; তবে, ঈশা য়াহুদি জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; অতএব স্থন্দর গোরবর্ণ ছিলেন এবং তাঁহার চক্ষু বিশ্রান্ত এবং নাসিকা দীর্ঘ টিকাল ছিল নিশ্চয়।' ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, 'কিন্তু আমি দেখিয়াছি তাঁহার নাক একটু চাপা! কেন একপ দেখিয়াছিলাম কে জানে!' ঠাকুরের ঐ কথায় তখন কিছু না বলিলেও আমরা ভাবিয়াছিলাম তাঁহার ভাবাবেশে দৃষ্ট মূর্ত্তি ঈশার বাস্তবিক মূর্ত্তির সহিত কেমন করিয়া মিলিবে? য়াহুদি জাতীয় পুরুষ-সকলের ত্যায় ঈশার নাসিকা টিকাল ছিল। কিন্তু ঠাকুরের শরীর রক্ষার কিছুকাল পরে জানিতে পারিলাম, ঈশার শারীরিক গঠন সম্বন্ধে ঐতন প্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং উহার মধ্যে একটীতে তাঁহার নাসিকা চাপা ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে!

ঠাকুরকে ঐরূপে পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান প্রধান যাবতীয় ধর্ম্মতসকলে সিদ্ধ হইতে দেখিয়া পাঠকের মনে প্রশ্নের উদয় হইতে, পারে, শ্রীশ্রীবৃদ্ধদেব সম্বন্ধে তাঁহার এ এবিদ্ধের অবতারত ও তাহার ধর্মমত সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল। সেজন্য ঐ বিষয়ে ঠাকুরের কথা। আমাদের যাহা জানা আছে ভাহা এখানে লিপিবদ্ধ করা ভাল। ভগবান শ্রীবৃদ্ধদেব সম্বন্ধে ঠাকুর হিন্দু-সাধারণে যেমন বিশাস করিয়া থাকে সেইরূপ বিশাস করিতেন; অর্থাৎ শ্রীবুদ্ধদেবকে তিনি ঈশ্বাবতার বলিয়া হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও পূজা সর্ববকাল অর্পণ করিতেন এবং পুরীধামস্থ শ্রীশ্রীজগন্ধাথ-স্বভদ্রা-বলভদ্ররূপ ত্রিরত্বমূর্ত্তিতে শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারের প্রকাশ অত্যাপি বর্ত্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শ্রীশ্রীজগন্ধাথদেবের প্রসাদে ভেদবুদ্ধির লোপ হইয়া মানবসাধারণের জাতিবুদ্ধি বির-হিত হওয়া রূপ উক্ত ধামের মাহাজ্যোর কথা শুনিয়া তিনি তথায় **°**যাইবার জন্ম সমৃৎস্ক হইয়াছিলেন। কিন্তু তথায় গমন করিলে

নিজ শরীরনাশের সম্ভাবনা জানিতে পারিয়া এবং যোগদৃষ্টি-সহায়ে শ্রীশ্রীজগদম্বার ঐ বিষয়ে অন্যরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 🗱 গান্ধবারিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবারি বলিয়া ঠাকুরের সতত বিখাসের কথা আমরা ইতিপূর্ণের উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীশ্রীজগন্ধাথদেবের প্রসাদী অন্ন গ্রহণে মানবের বিষয়া-সক্তে মন তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় এবং আধ্যাত্মিক ভাব ধারণের উপযোগী হয়, এ কথাতেও তিনি ঐরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। বিষয়ী লোকের সঙ্গে কিছকাল অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইলে তিনি উহার পরেই কিঞ্চিৎ গান্সবারি ও 'আট্রকে' মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার শিশ্যবর্গকেও ঐরূপ করিতে ব্বল্লিতেন। শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারে ঠাকুরের বিশাসসম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি ভিন্ন আরও একটা কথা আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম। ঠাকুরের পরম অমুগত ভক্ত মহাকবি শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীশ্রীবৃদ্ধা-বতারের লীলাময় জীবন যখন নাটকাকারে প্রকাশিত করেন তখন ঠাকুর উহা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ঈশ্বরাবতার ছিলেন ইহা নিশ্চয়, তৎপ্রবর্ত্তিত মতে এবং বৈদিক জ্ঞানমার্গে কোন প্রভেদ নাই।' আমাদিগের ধারণা ঠাকুর যোগদৃষ্টিসহায়ে ঐ কথা জানিয়াই ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক তীর্থক্ষরসকলের এবং শিখধর্ম্মপ্রবর্ত্তক গুরু নানক হইতে আরম্ভ করিয়া গুরু গোবিন্দ পর্যান্ত দশ গুরুর আনেক কথা ঠাকুর পরজীবনে জৈন এবং শিখধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকটে শুনিতে পাইয়াছিলেন। উহাতে গাঁহুরের জৈন ও শিল-তাঁহার ঐ সকল সম্প্রদায়-প্রবর্তকের উপরে বিশেষ ভক্তিশ্রান্য উদয় হইয়াছিল। অক্যান্য

গুরুভাব—উত্তরাদ্ধি, তৃতীয় অধ্যায়, ১২৮—১৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।

দেব দেবীর আলেখ্যের সহিত তাঁহার গৃহের এক পার্শ্বে মহাবীর তীর্থক্করের একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি এবং শ্রীশ্রীঈশার একখানি আলেখ্য স্থাপিত ছিল। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঐ সকল আ্লেখ্যের এবং তত্তভয়ের সম্মুখে ঠাকুর ধূপ ধুনা প্রদান করি-তেন। ঐরপে বিশেষ শ্রন্ধাভক্তি প্রদর্শন করিলেও কিন্ত আমরা তাঁহাকে তীর্থঙ্করদিগের অথবা দশ গুরুর মধ্যে কাহাকেও ঈশ্বরাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে শ্রাবণ করি নাই। শিখদিগের দশ গুরু সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, "উহারা সকলে জ্বনক ঋষির অবতার: শিখদিগের নিকট শুনিয়াছি রাজর্ষি জনকের মনে মুক্তিলাভ করিবার পূর্বের লোককল্যাণ সাধন করিবার কামনা উদয় হইয়াছিল এবং সেজন্য তিনি নানকাদি গোবিন্দ পর্য্যন্ত দশ গুরুরূপে দশবার জন্মগ্রহণ করিয়া শিখজাতির মধ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপনপূর্ববক পরব্রক্ষের সহিত চিরকালের নিমিন্ড মিলিত হইয়াছিলেন: শিখদিপের ঐ কথা মিথ্যা হইবার কোনও কারণ নাই।"

সে যাহা হউক, সর্বসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের কতকগুলি অসাধারণ উপলব্ধি হইয়াছিল। ঐ উপলব্ধিগুলির কতকগুলি ঠাকুরের নিজ সম্বন্ধে ছিল এবং কতকগুলি সর্ব্বধর্ম্মমতে সিন্ধ সাধারণ আধ্যাত্মিক বিষয়সম্বন্ধে হইয়া ঠাকুরের অসা-উহার কিছু কিছু বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরা ইতি-ধারণ উপল্কিসকলের আবৃত্তি। পূর্বের পাঠককে বলিলেও প্রধান প্রধানগুলির করিতেছি। সাধনকালের অবসানে ঠাকুর এখানে উল্লেখ শ্রীশ্রীজগন্মাতার সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া ভাবমুখে থাকিবার কালে ঐ উপলব্ধিগুলির সমাক্ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়া ় আমাদিগের ধারণা। যোগদৃষ্টিসহায়ে ঠাকুর ঐ উপলব্ধিসকল প্রত্যক্ষ করিলেও মানব-বৃদ্ধিতে ঐ সকলের কারণ আমরা যতটা বৃঝিতে পারি তাহাও এখানে পাঠককে বলিব।

প্রথম—ঠাকুরের ধারণা হইয়াছিল তিনি ঈশ্বরাবতার,আধিকারিক পুরুষ, তাঁহার সাধনভজন অন্মের জন্ম সাধিত হইয়াছে। আপনারু সহিত অপরের সাধকজীবনের তুলনা করিয়া ঠাকুর তত্ত্ভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বভার। সাধারণ • দৃষ্টিসহায়েই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দেখিয়া-ছিলেন, সাধারণ ঈশ্বসাধক তাঁহার একটা মাত্র ভাবসহায়ে আজীবন চেফা করিয়া তাঁহার দর্শনলাভ পূর্ব্বক শান্তির অধিকারী হয়: তাঁহার কিন্তু এরপ না হইয়া মতুদিন পর্যান্ত তিনি সকল মতের সাধনা না করিয়াছিলেন ততদিন কিছতেই শাস্ত হইতে পারেন নাই এবং প্রত্যেক মতের সাধনে সিদ্ধ হইতে তাঁহার অত্যন্ত্র সময় লাগিয়াছে। কারণ ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব ; পূর্ন্বোক্ত বিষয়ের কারণানুসন্ধানই ঠাকুরকে এখন যোগারুত করাইয়া উহার কারণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেখাইয়া দিয়াছিল ৷ দেখাইয়াছিল, তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব সর্ববশক্তি-মান ঈশবের বিশেষাবভার বলিয়াই ভাঁহার ঐরূপ হইয়াছে !— এবং বুঝাইয়াছিল যে, তাঁহার অদৃষ্টপূর্বব সাধনাসমূহ আধ্যাত্মিক রাজ্যের নৃতন আলোক আনয়ন করিয়া জীবের কল্যাণ্সাধনের জন্য অমুষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার ব্যক্তিগত অভাবমোচনের জন্ম महा ।

দিতীয়—তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, অন্ম জীবের স্থায় তাঁহার মৃক্তি হইবে না! সাধারণ যুক্তিসহায়ে ঐকথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ, যিনি ঈশ্বর হইতে সর্ববদা অভিন্ন তাঁহার অংশ-বিশেষ তিনি ত সর্ববদাই শুদ্ধ-বুদ্ধ মৃক্ত-স্বভাব, তাঁহার অভাব বা

পরিচ্ছিন্নতাই নাই—অতএব মুক্তি হইবে কিরূপে ? ঈশ্বরের জীবকল্যাণ-সাধনরূপ কর্ম্ম যতদিন থাকিবে (২) তাঁহার মুক্তি ভতদিন তাঁহাকেও যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া নাই। উহা করিতে হইবে—অতএব তাঁহার মুক্তি কিরূপে হইবে ! ঠাকুর যেমন বলিতেন, 'সরকারী কর্মচারীকে জমাদারীর যেখানে গোলমাল উপস্থিত হইবে সেখানেই ছুটিতে হইবে।' ঠাকুর যোগদৃষ্টিসহায়ে নিজ সম্বন্ধে কেবল ঐ কথাই জানিয়াছিলেন তাহা নহে. কিন্তু উত্তর-পশ্চিম কোণ নির্দ্দেশ করিয়া আমা-দিগকে বারম্বার বলিয়াছেন, আগামী ব্যবে তাঁহাকে ঐদিকে আগম্ম করিতে হইবে। আমাদিগের কেহ কেহ \* তিনি তাঁহাদিগকে ঐ আগমনের সময় নিরূপণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তুইশত বৎসর পরে ঐদিকে আসিতে হইবে. তখন অনেকে মুক্তিলাভ করিবে, যাহারা তখন মুক্তিলাভ না করিবে তাহাদিগকে উহার জন্ম অনেক কাল অপেক্ষ। করিতে হইবে।'

তৃতীয়—যোগার্কা হইয়া:ঠাকুর নিজ দেহরক্ষার কাল বহু
পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে
(৩) নিজ দেহরন্ধার
কাল জানিতে পারা।
তিনি ভাবাবেশে এইরূপে বলিয়াছিলেন—

"যখন দেখিনে যাহার তাহার হাতে খাইব, কলিকাতায় রাত্রি যাপন করিব এবং খাছের অগ্রভাগ অন্যকে পূর্বের খাওয়াইয়া পরে স্বয়ং অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিব তখন জানিবে দেহরক্ষা করিবার কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।"—ঠাকুরের পূর্বেবাক্ত
কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল।

আর একদিন ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর খ্রীশ্রীমাকে দক্ষিণেশ্বরে

মহাকবি শ্রীগিরিশচক্র ঘোৰ প্রভৃতি।

বলিয়াছিলেন, শেষকালে আর কিছু খাইব না—কেবল পায়সান্ন খাইব"—উহা সত্য হইবার কথা আমরা ইতিপূর্বের বলিয়াছি !

আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রকারের উপলব্ধি-গুলি এখন আমরা লিপিবন্ধ করিব—

প্রথম—সর্বনতের সাধনে সিদ্ধিলাভ হইয়া ঠাকুরের দৃঢ়ধারণা হইয়াছিল, সর্বন ধর্ম্ম সত্য—যত মত, তত পথ মাত্র। যোগবৃদ্ধি এবং সাধারণ বৃদ্ধি উভয় সহায়েই ঠাকুর যে, ঐ কথা বৃদ্ধিয়াছিলেন, ইহা বলিতে পারা যায়। কারণ, সকল প্রকার ধর্মমতের সাধনায় অগ্রসর হইয়া তিনি উহাদিগের প্রত্যেকের যথার্থ ফল জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যুগাবতার ঠাকুরের উহা প্রাচারপূর্বক পৃথিবীর ধর্ম্মবিরোধ ও ধর্ম্মগ্রানি নিবারণের জন্মই যে বর্ত্তমান কালে আগমন, একথা বৃদ্ধিতে বিলম্ব হয় না। কারণ, কোন ঈশ্বরাবতারই ইতিপূর্বের সাধনাসহায়ে ঐ কথা নিজ জীবনে পূর্ণ উপলব্ধি পূর্বক জগৎকে ঐ বিবয়ে শিক্ষা প্রদান করেন নাই।

আধ্যাত্মিক মতের উদারতা লইয়া অবতারসকলের স্থান নির্দেশ করিতে হইলে ঐ বিষয় প্রচারের জন্য ঠাকুরকে নিঃসন্দেহে সর্বেবাচ্চাসন প্রদান করিতে হয়।

দিতীয়—দৈত, বিশিষ্টাদৈত ও অদৈত মত প্রত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়—

অতএব ঠাকুর বলিতেন, উহারা পরস্পরবিরোধী
(e) বৈত, বিশিষ্টাবৈত
ও ক্ষরৈত মত মানবকে
নহে, কিন্তু মানব মনের অবস্থাসাপেক্ষ।
অবহাভেদে অবলংন ঠাকুরের ঐ প্রকার প্রত্যক্ষ অনন্ত শাস্ত্র বুঝিকরিতে হইবে।
বার পক্ষে যে, কতদূর সহায়তা করিবে তাহা
স্বল্প চিন্তার ফলেই উপলব্ধি হইবে। বেদোপনিষদাদি

<sup>\*</sup> গুরুভাব, পূর্বাদ্ধ— । য় অধ্যায়, ৫২ পৃষ্ঠা দেখ।

শাল্তে পূর্বেবাক্ত তিন মতের কথা ঋষিগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ থাকায় কি অনন্ত গণ্ডগোল বাঁধিয়া শাস্ত্রোক্ত ধর্মমার্গকে **জটিল করিয়া রাখিয়াছে তাহা বলিবার নহে। প্রত্যেক** সম্প্রদায় ঋষিগণের ঐ তিন প্রকারের প্রত্যক্ষ এবং উক্তিসকলকে সামঞ্জস্ত করিতে না পারিয়া ভাষা মোচডাইয়া উহাদিগকে একই ভাবাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন: টীকাকারগণের ঐপ্রকার চেষ্টান্ন ফলে ইহাই দাঁডাইয়াছে যে. শাস্ত্রবিচার বলিলেই লোকের মনে একটা দারুণ ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ ভীতি হইতেই শাস্ত্রে 'মবিশাস এবং উহার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক অবনতি উপস্থিত হইয়াছে। যুগাবতার ঠাকুরের সেইজন্ম ঐ তিন মতকে অবস্থাবিশেষে স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া উহাদিগের ঐক্ধপ অদ্ভূত সামঞ্জস্থের কথা প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। ঠাকু-রের ঐ মীমাংসা সর্ববদা স্মরণ রাখা আমাদিগের শান্ত্রে প্রবেশা-ধিকার লাভের একমাত্র পথ। ঠাকুরের ঐ বিষয়ক উক্তি স্মরণ কর —

"অদৈত ভাব শেষ কথা জান্বি, উহা বাক্য-মনাতীত উপ-লব্ধির বিষয়।"

"মন-বৃদ্ধি সহায়ে বিশিষ্টাদৈত পর্য্যন্ত বলা ও বুঝা যায়; তখন নিত্য যেমন নিত্য, লীলাও তেমনি নিত্য—চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম!"

"বিষয়বৃদ্ধিপ্রবল, সাধারণ মানবের পক্ষে দ্বৈতভাব, নারদ-পঞ্চরাত্রের উপদেশ মত উচ্চ নাম-সংকীর্ত্তনাদি প্রশস্ত।"

কর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠাকুর ঐরূপে সীমানির্দ্দেশ করিয়া বলিতেন—

"সৰগুণী ব্যক্তির কর্ম্ম স্বভাবতঃ ত্যাগ হইয়া যায়—চেন্টা করিলেও

(৬) কর্মনোগ অবলখনে সে আর কর্ম্ম করিতে পারে না, —অথবা ঈশ্বর

সাধারণ মানবের তাহাকে উহা করিতে দেন না। যথা, গৃহস্থের

উন্নতি হইবে।

বধ্র গর্ভর্দ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মা ত্যাগ এবঃ
পুত্র হইলে সর্বপ্রকার গৃহকর্ম ত্যাগ করিয়া উহাকে লইয়াই নাড়া

চাড়া করিয়া অবস্থান। অন্য সকল মানবের পক্ষে কিন্তু ঈশ্বরে
নির্ভর করিয়া সকল কার্য্য বড় লোকের বাটীর চাকরাণীর মত

সম্পাদন করার চেন্টাই কর্ত্ব্য। ঐরপ করার নামই কর্ম্মযোগ।

যতটা সাধ্য ঈশ্বরের নাম জপ ও ধ্যান করা এবং পূর্বেবাক্ত রূপে
সকল কর্ম্ম সম্পাদন করা—ইহাই পথ।"

্তৃতীয়—ঠাকুরের উপলব্ধি হইয়াছিল, শ্রীশ্রীজগদম্বার হস্তের
যন্ত্রম্বরূপ হইয়া নিজ জীবনে প্রকাশিত উদার মতের বিশেষভাবে
অধিকারী নব সম্প্রদায় তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত্ করিতে হইবে। ঐ
বিষয়ে ঠাকুর প্রথমে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা
স্প্রদায় প্রবর্ত্তন মথুর বাবু জীবিত থাকিবার কালে। তিনি
করিতে হইবে।
তথন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা
তাঁহাকে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার নিকটে ধর্ম্মলাভ করিতে
অনেক ভক্ত আসিবে। পরে ঐ বিষয় যে বর্ণে বর্ণে
সত্য হইয়াছিল তাহা বলা বাছল্য। কাশীপুরের বাগানে
অবস্থানকালে ঠাকুর নিজ ছায়ামূর্ত্তি (photograph) দেখিতে
দেখিতে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, শ্রহা অতি উচ্চ যোগাবস্থার
মূর্ত্তি—ইহার পরে এই মূর্ত্তির# ঘরে ঘরে পূজা হইবে।"

ঠাকুরের বসিয়া সমাধিত্ব থাকিবার মূর্ত্তি

চতুর্থ—যোগদৃষ্টিসহায়ে জানিতে পারিয়া ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা
হাহাদের শেষ জন্ম তাহারা
তাহারা ভাহার মত (তাঁহার নিকটে ধর্ম্মলাভ করিতে) আসিবে!"
এইণ করিবে।
এই বিষয়ে আমাদিগের মতামত আমরা পাঠককে
অনাত্রা বলিয়াছি। সেজন্য উহার পুনরুল্লেখ নিপ্প্রয়োজন।

ঠাকুরের সাধনকালের তিনটা বিশেষ সময়ে তিনজন বিশেষ শান্ত্রজ্ঞ সাধক পণ্ডিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়ৢ তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন পূর্বক তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্জিত পদ্মলোচন, ঠাকুর তন্ত্রসায়নে সিদ্ধ হইবার পরে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন—পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ, ঠাকুর বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত সাধনসকলে সিদ্ধিলাভের পরে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন—এবং গৌরী পণ্ডিত, দিব্যসাধনশ্রীসম্পন্ন ঠাকুরকে সাধনকালের সাধক ঠাকুরকে ভিন্ন অবসানে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। পদ্ম-ভিন্ন সময়ে দেখিয়া যে লোচন ঠাকুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, মত প্রকাশ করিয়া-

শক্তি দেখিতেছি।' বৈষ্ণবচরণ সংস্কৃত্ ভাষায় স্তব রচনা করিয়া ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের সম্মুখে তাঁহার অবতারত্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত গৌরীকান্ত ঐরূপে ঠাকুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'শাস্ত্রে যে সকল উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ আছে পাঠ করিয়াছি, সে সকলি তোমাতে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান দেখিতেছি, তন্তিম শাস্ত্রে যাহা লিপিবদ্ধ নাই এরূপ উচ্চাবস্থাসকলের প্রকাশও তোমাতে বিভ্যমান দেখিতেছি—

ছেন।

'আপনার ভিতরে আমি ঈশ্বীয় আবির্ভাব ও

<sup>+</sup> শুকুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ৪র্থ অধ্যায়, ১৯৮—२०० পৃষ্ঠা দেখ।

তোমার অবস্থা বেদ-বেদাস্তাদি শাস্ত্রসকল অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তুমি মানুষ নহ, অবতারসকলের যাঁহা
হইতে উৎপত্তি হয় সেই বস্তু তোমার ভিতরে রহিয়াছে !' ঠাকুরের
অলোকিক জীবনকথা এবং পূর্বেরাক্ত অপূর্বব উপলব্ধিসকলের
আলোচনা করিয়া বিশেষরূপে হৃদয়ক্সম হয় যে, ঐ সকল
সাধক পণ্ডিতাগ্রণীগণ তাঁহাকে রুথা চাটুবাদ করিয়া পূর্বেরাক্ত
কথাসকল্ল বলিয়া যান নাই। ঐ সকল পণ্ডিতের দক্ষিণেশরে
আগমনকাল নিম্নলিখিত ভাবে নিরূপিত হয়—

দক্ষিণেশ্বরে প্রথমবার অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী গৌরী পণ্ডিতকে তথায় দেখিয়াছিলেন। আবার, মঞ্চুর, বাবু জীবিত থাকিবার কালে গৌরী পণ্ডিত যে, দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন একথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। অতএব বোধ হয় শ্রীযুক্ত গৌরী সন ১২৭৭ সালের কোন সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আগমন পূর্বক সন ১২৭৯ গণিডিতদিগের আগমন-কাল নিরূপণ। ছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া নিজ জীবনে বাঁহারা ঐজ্ঞান পরিণত করিতে চেন্টা করিতেন ঐরূপ সাধক

যাঁহারা ঐজ্ঞান পরিণত করিতে চেম্টা করিতেন ঐরপ সাধক পণ্ডিতদিগকে দেখিবার জন্য ঠাকুরের নিরস্তর আগ্রহ ছিল। ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোরীকান্ত তর্কভূষণ পূর্বেবাক্ত শ্রেণীভূক্ত ছিলেন বলিয়াই ঠাকুরের তাঁহাকে দেখিতে অভিলাষ হয় এবং মথুর বাবুর দ্বারা নিমন্ত্রণ করাইয়া তিনি তাঁহাকে দক্ষিণেশরে আনয়ন করেন। পণ্ডিতজ্ঞীর বাস ঠাকুরের জন্মভূমির নিকটে ই দেশ নামক গ্রামে ছিল। হদয়ের ভাতা রামরতন, মথুর বাবুর নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া যাইয়া শ্রীযুক্ত গোরীকান্তকে দক্ষিণেশরের শ্রীমক্দিরে আনয়ন করিয়াছিলেন। গোরী পণ্ডিতের সাধ্নপ্রসূত

অন্তুত শক্তির কথা এবং দক্ষিণেশরে আগমন পূর্ববক ঠাকুরকে দেখিয়া তাঁহার মনে ক্রমে প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হইয়া তিনি যে ভাবে সংসার ত্যাগ করেন সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র# বলিয়াছি।

'রাণী রাসমণির জীবনবৃত্তান্ত' শীর্ষক গ্রন্থে শ্রীযুত মথুরের জন্ধ-মেরু অমুষ্ঠানের কাল সন ১২৭০ সাল বলিয়া নিরূপিত আছে। পণ্ডিত পদ্মলোচনকে ঐকালে দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া দান গ্রহণ করাইবার জন্ম শ্রীযুত মথুরের আগ্রহের কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি। অতএব বেদান্তবিৎ ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন তর্কালক্ষার মহাশয়ের ঠাকুরের নিকট আগমন-কাল সন ১২৭০ সাল বলা যাইতে পারে।

শীযুক্ত উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেশ্বরে ,আগমনকাল সহজেই নিরূপিত হয়। কারণ, ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীমতী বোগেশ্বরীর সহিত এবং পরে ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোরীকান্ত তর্কভূষণের সহিত দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে তাঁহার ঠাকুরের অলোকিকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইবার কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি। ব্রাহ্মণীর স্থায় তিনিও ঠাকুরের শরীরমনে বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত মহাভাবের লক্ষণসমৃদ্য় প্রকাশিত দেখিয়াছিলেন এবং স্তম্ভিতহৃদয়ে শ্রীযুক্তা ব্রাহ্মণীর সহিত একমত হইয়া তাঁহাকে শ্রীগোরাঙ্গদেব পুনরাবতীর্ণ, বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিকটে পূর্বেবাক্ত কথাসকল শুনিয়া মনে হয় শ্রীযুত বৈষ্ণবচরণ সন ১২৭১ সালে ঠাকুরের মধুরভাব সাধনে সিদ্ধ হইবার পরে তাঁহার নিকটে আসিয়া সন

১২৭৯ সাল পর্য্যস্ত দক্ষিণেশ্বরে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিয়া-ছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধিসকল করিবার পরে ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া ঠাকুরের মনে এক অভিনব বাসনা প্রবলভাবে উদিত হইয়াছিলু। যোগারুঢ় হইয়া পূর্ব্বপরিদৃষ্ট ভক্তসকলকে ঠাকুরের নিজ সাজো-দেখিবার জন্ম এবং তাহাদিগের অন্তরে নিজ পাকসকলকে দেখিতে বাসনা ও আহ্বান। ধর্মানক্তি সঞ্চার করিবার জন্ম তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "সেই ব্যাকুলতার भीभा हिल ना। पिसंखारंग मर्वतकाल के वार्क्लिंग इपरा दकान রূপে ধারণ করিয়া থাকিতাম। বিষয়ী লোকের মিথ্যা বিষয়প্রসঙ্গ শুনিয়া যখন বিষবৎ বোধ হইত তখন ভাবিতাম তাহার৷ সকলে আসিলে ঈশরীয় কথা কহিয়া প্রাণ শীতল করিব, শ্রাবণ জুড়াইব, নিজ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল তাহাদিগকে বলিয়া অন্তরের বোঝা লঘু করিব। ঐরূপে প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদিগের আগমনের কথার উদ্দীপনা হইয়া তাহাদিগের বিষয়ই নিরন্তর চিন্তা করিতাম—কাহাকে কি বলিব, কাহাকে কি দিব ঐ সকল কথা ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম। কিন্তু দিবাবসানে যখন সন্ধ্যার সমাগম হইত তখন ধৈর্য্যের বাঁধ দিয়া ঐ ব্যাকুলতাকে আর রাখিতে পারিতাম দা: মনে হইত আবার একটা দিন চলিয়া গেল, ভাহাদিগের কেহই আসিল যখন দেবালয় আরাত্রিকের শঙ্খঘণ্টাদি রোলে মুখরিত হইয়া উঠিত তখন বাবুদিগের কুঠির উপরের ছাদে যাইয়া হুদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সব কে কোথায় আছিস্ আয় রে—তোদের না দেখে আর থাক্তে পার্চি না রে' বলিয়া চীৎকারে গগন পূর্ণ করিতাম! মাতা তাহার বালককে দেখিবার জন্য ঐরূপ ব্যাকুলতা অনুভব করে কি না সন্দেহ, সথা সথার সহিত এবং প্রণায়িযুগল পরস্পারের সহিত মিলনের জন্য কখনও ঐরূপ করে বলিয়া
শুনি নাই—এত ব্যাকুলতায় প্রাণ চঞ্চল হইয়াছিল! ঐরূপ হইবার কয়েক দিন পরেই ভক্তসকলে একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল!"

ঐরপে ঠাকুরের ব্যাকৃল আহ্বানে ভক্তসকলের দক্ষিণেশরে আগমনের পূর্ব্বে কয়েকটা বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থের সহিত ঐসকলের মুখ্যভাবে সম্বন্ধ না থাকায় আমরা, উহাদিগকে পরিশিক্টমধ্যে লিপিবন্ধ করিলাম।

## পরিশিষ্ট।

#### পরিশিষ্ট

#### ৺বোড়শীপূজার পর হইতে ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তসকলের আগমন পণ্যক্তি ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী।

আমরা পাঠককে বলিয়াছি, ৺বোড়শী-পূঞার পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সন ১২৮ সালের কার্ত্তিক মাসে কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়া-ছিলেন। শ্রীশ্রীমার ঐ স্থানে পৌছিবার স্বন্ধ কাল পরেই ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য জরাতিসার রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন : ঠাকুরের পিতার বংশের প্রত্যেক স্ত্রীর্মেশ্বরের মৃত্যু । ,

পূক্ষের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতা কোনও না কোন ভাবে প্রকাশিত ছিল । শ্রীযুত রামেশ্বরের সম্বন্ধে ঐরপ অনেক কথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি।

রামেশ্বর বড় উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। সন্ন্যাসী ফকীরেরা ছারে আসিন্না যে যাহা চাহিত, গৃহে থাকিলে, তিনি তাহাদিগকে উহা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতেন। তাঁহার ত্মাত্মীরবর্গের নিকটে শুনিয়াছি, ঐরপে কোন ফকার আসিয়া বলিত, রন্ধনের জন্ত আমার রামেশ্বের উদার
একটা বোক্নোর অভাব, কেহ বলিত, আমার কম্বলের অভাব—রামেশ্বরও ঐসকল তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বাহির করিয়া তাহাদিগকে দিতেন। বাটার যদি কেহ উহাতে আপন্তি করিত, তাহা হইলে শীর্ত রামেশ্বর তাহাকে শাস্তভাবে বলিতেন,—লইয়া যাউক, কিছু বলিও
না, আবার ঐরপ দ্রব্যাদি কত আসিবে, ভাবনা কি ? জ্যোতিষ-শাস্তে রামেশ্বের সামান্ত ব্যংগতি ছিল।

দক্ষিণেশ্বর হইতে রামেশ্বরের শেষবার বাটী ফিরিয়া আসিবার কালে

রানেধরের মৃত্যুর সম্ভাবনা ঠাকরের পূর্ব্ব হুইতে জানিতে পারা ও তাহাকে সতর্ব করা। আর যে তাঁহাকে তথা হইতে ফিরিতে হইবে না, একথা ঠাকুর জানিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন,—'বাটী যাচ্ছ, যাও, কিন্তু স্ত্রীর নিকটে শয়ন করিও না; তাহা হইলে তোমার প্রাণরক্ষা হওয়া সংশয়!' ঐ কথা ঠাকুরের মুধে

আমাদিগের কেই \* কেই শ্রবণ করিয়াছেন।

রামেশ্বর বাটীতে পৌছিবার কিছুকাল পরে সংবাদ আসিল, তিনি পীড়িত। ঠাকুর ঐকথা শুনিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন,—'সে নিষেধ মানে নাই, তাহার প্রাণরক্ষা হওয়া সংশ্য়।' ঐ ঘটনার পাঁচ সাত দিন পরেই

রামেশরের মৃত্যুস্ংবাদে জননীর শোকে প্রাণ-সংশর হইবে ভাবিরা ঠাকুরের প্রার্থনা ও তৎফল।

সংবাদ আসিল, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর পরলোকে, গমন করিয়াছেন! তাঁহার মৃত্যুসংবাদে, ঠাকুর তাঁহার বৃদ্ধা জননীর প্রাণে বিষমাঘাত লাগিবে বলিয়া বিশেষ চিস্তান্থিত হইয়াছিলেন, এবং মন্দিরে গমন-পূর্বাক জননীকে শোকের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার

জন্ম প্রীপ্রীজগদম্বার নিকটে কাতর-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের প্রীপ্রথ শুনিয়াছি, ঐরপ করিবার পরে তিনি জননীকে সান্ধনা প্রদানের জন্ম মন্দির হইতে নহবতে আগমন করিলেন এবং সঙ্গলনয়নে তাঁহাকে ঐ তঃসংবাদ নিবেদন করিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ভাবিয়াছিলাম, মা ঐ কথা শুনিয়া একবারে হতজ্ঞান হইবেন এবং তাঁহার প্রাণরক্ষা সংশয় হইবে, কিন্তু ফলে দেখিলাম, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল! মা ঐকথা শুনিয়া জন্ম বন্ধ তঃখ প্রকাশপূর্ব্বক 'সংসার জনিতা, সকলেরই একদিন মৃত্যু নিশ্চিত, অতএব শোক করা বুথা'—ইত্যাদি বলিয়া আমাকেই শাস্ত করিতে লাগিলেন!—দেখিলাম, তানপুরার কান টিপিয়া হুর যেমন চড়াইয়া দেয়, প্রীপ্রীজগদম্বা যেন ঐরপে মার মনকে উচ্চ গ্রামে চড়াইয়া রাথিয়াছেন, পার্থিব শোক তঃখ ঐক্তন্ত তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে

না! ঐকপ দেখিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বারংবার প্রণাম করিলাম এবং নিশ্চিম্ত হইলাম!"

রামেশ্বর পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বে নিজ মৃত্যুকাল জানিতে পারিয়াছিলেন এবং আত্মীয়গণকে ঐ কথা বলিয়া নিজ সংকার ও প্রাদ্ধের জভ্ত সকল আয়োজন করিয়া রাথিয়াছিলেন। বাটার সন্মুখে একটা আঁব গাছ কোন কারণে কাটা হইতেছে দেথিয়া বলিয়াছিলেন,—ভাল হইল, আমার কার্য্যে লাগিবে! মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্ব পর্যান্ত তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পূত নাম উচ্চাবণ করিয়াছিলেন। পরে সংজ্ঞা হারা-

মৃত্যু উপস্থিত জানিরা রামেখরের আচরণ। ইয়া অল্পন্ন থাকিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বের রামেশ্বর আত্মীয়-

বর্গকে স্বস্থরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহটাকে শ্মশানমধে। অগ্নিসাৎ না করিয়া, উহার পার্শের রাস্তার উপরে যেন অগ্নিসাৎ কর। হয়। কারণ ক্ষিজ্ঞাসা করিলে, বলিয়াছিলেন, কত সাধুলোক ঐ রাস্তার উপর দিয়া চলিবে, তাঁহাদিগের পদরজে আমার সদগতি হইবে। রামেশবের মৃত্যু গভীর রাত্তিতে ইইয়াছিল।

পল্লীর গোপাল নামক এক ব্যক্তির সহিত রামেশ্বরের বছকালাবিধ বিশেষ সৌহত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে গোপাল বলিণছিলেন, ঐ দিন ঐ সময়ে তিনি তাঁহার বাটার দারে, কাহাকেও শব্দ করিতে ভনিয়া জিজ্ঞানা করায় উত্তর পাইয়াছিলেন, 'আমি রামেশ্বর, গঙ্গালান করিতে যাইতেছি, বাটীতে ৮রঘুবীর রহিলেন, তাঁহার দেবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে

যাহাতে গোল না হয়, তদ্বিয়ে তুমি নজর রাথিও!'

গোপাল বন্ধুর আহ্বানে দ্বার খুলিতে যাইয়া পুনরায়

মৃত্যুর পরে রামেখরের

নজবন্ধ গোপালের
ভানিলেন, 'আমার শরীর নাই, অতএব দ্বার খুলিলেও
সহিত কথোপকথন। তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না!' গোপাল তথাপি

দার খুলেয়। যথন কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না, তথন সংবাদ সত্য কি মিথা। জানিবার জন্ম রামেশ্বরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, সত্যসত্যই রামেশ্বরের দেহ-ত্যাগ ছইয়াছে!

শ্রীযুক্ত রামলাল চটোপাধ্যায় বলেন, তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রামেশরের
মৃত্যু সূন ১২৮০ সালের অগ্রহায়ণের ২৭ তারিথে হইরাছিল এবং তথন
তাঁহার বয়স আন্দাঞ্চ ৪৮ বৎসর ছিল। পিতার অন্তিসঞ্চয়পূর্বক কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বৈগুবাটী নামক স্থলে আসিয়া তিনি উহা গঙ্গায়
বিসর্জন করিয়াছিলেন, পরে দক্ষিণেশরে ঠাকুরের
ঠাকুরের ভাতুপুত্র নিকটে আসিবার জন্ম শ্রুত্তলে নৌকায় করিয়া গঙ্গা পার
রামলালের দক্ষিণেশরে
আগমন ও পৃত্তকের
পদগ্রহণ। চানকের দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন, মথুর বাবুর পত্নী
অন্নপূর্ণার মন্দির। শ্রীমতী জগদস্থা দাসী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা দেবীকে প্রতিষ্ঠিত
করিবার জন্ম তথন যে মন্দির নির্দাণ করিতেছিলেন,
উহার অর্দ্ধেক ভাগ গাঁথা হইয়াছে। অনস্তর ১২৮১ সালের ৩০ চৈত্র
ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল তারিথে ঐ মন্দিরে ৮/দেবীপ্রতিষ্ঠা নিম্পান হইয়াছিল। রামেশ্বরের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র রামলাল

মথুর বাব্র মৃত্যুর পরে কলিকাতায় সিঁত্রিয়াপটি পল্লী-নিবাসী

শ্রীযুক্ত শস্তুচরণ মল্লিক মহাশয় ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইয়া, তাহাকে
বিশেষরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন।\* শস্তু বাবু ইতিপূর্বের
ব্রাহ্মসমান্ত-প্রবর্তিত ধর্ম্মতে বিশেষ অন্তরাগসম্পন্ন ছিলেন এবং
তাহার অঞ্জন্ত দানের জন্ত কলিকাতাবাসী সকলের
ঠাকুরের দিতীয় রসদ্- পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঠাকুরের প্রতি শস্তু
দার শ্রীযুক্ত শস্তুচরণ বাবুর ভক্তি ও ভালবাসা দিন দিন অতি গভীর খাব
মল্লিকের কথা। ধারণ করিয়াছিল এবং মথুর বাবুর ভাায় তিনি

**দক্ষিণেশ্বরে পৃত্তকের পদ স্বীকার করিয়াছিলেন।** 

<sup>\*</sup> ঠাকুরের ভক্ত সকলের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা ঠাকুরকে বলিতে গুনিয়াছেন যে, মধুর বাবুর মৃত্যুর পরে পানিহাটি-নিবাসী খ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রবাদি জোগাইবার ভার লইয়াছিলেন। খ্রীযুক্ত মণিমোহন তথন ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সর্কাদাই তাঁহার নিকটে গমনাগমন করিতেন। তাঁহার পরে শত্তু বাবু ঐ সেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদিগের মনে হয়, শস্তু বাবুকে ঠাকুর স্বরং যথন তাঁহার দ্বিতীয় রসদ্দার বালারা নির্দেশ করিয়াছেন, তথন মণি বাবু ঠাকুরের সেবাভার গ্রহণ করিলেও, অধিক কাল ৬ উহা-সম্পন্ন করিতে পারেন নাই।

তাঁহার সেবা করিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের যথন যাহা কিছুর অভাব হইত, জানিতে পারিলে শস্তু বাবু এখন হইতে তৎসমস্তই পূর্ব করিতে আনন্দিত হইতেন শ্রীযুক্ত শস্তু ঠাকুরকে 'গুরুজী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঠাকুর তাহাতে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলিতেন, 'কে কার গুরুণ – তুমি আমার গুরুণ'— শস্তু কিন্তু ছাড়িতেন না, ঠাকুরকে চিরকাল ঐরপেই সম্বোধন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের দিব্যস্ক্রপণে শ্রীযুক্ত শস্তু বে, আধ্যান্মিক পথে বিশেষ আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উহার প্রভাবে তাঁহার ধর্মবিশাসসকল যে, পূর্ণতা এবং সকলতা লাভ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার ঠাকুরকে ঐরপ সম্বোধনে ক্রম্মস্কম হয়। শস্তু বাবুর পত্নীও ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে ক্রম্মস্কম হয়। শস্তু বাবুর পত্নীও ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে ক্রম্মস্কম হয়। শস্তু বাবুর পত্নীও ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে ক্রম্মস্কম হয়। শস্তু বাবুর পত্নীও ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে ক্রম্মস্কন হয়া অর্পন করিতেন এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী দক্ষিণেশ্বরে থাকিলে, তাঁহাকে প্রতি জয়মস্কলবারে নিজ্বলেয়ে লইয়া যাইয়া বোড়শোপচারে তাঁহার শ্রীচরণ পূজা করিতেন।

প্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীব দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন বোধ হয় সন ১২৮১ সালের বৈশাথ মাসে হইয়াছিল। পূর্বের স্থায় তথন তিনি নহবতের ঘরে ঠাকুরের জননীর সহিত বাস করিতে থাকেন। শস্তু বাব ঐ কথা জানিতে পারিয়া, সন্ধীর্ণ নহবত্যরে তাঁহার থাকিবার কট্ট হইতেছে অমুমান করিয়া, দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের সয়িকটে কিছু জমী ২৫০ টাকা প্রদানপূর্বেক মৌরসী করিয়া লন এবং তহপরি একথানি স্পরিসর চালা ঘর বাঁধিয়া দিবার সঙ্কল্ল করেন। তথন কাপ্তেন উপাধিপ্রাপ্ত নেপাল-রাজসরকারের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের নিকট গমনাগমন করিতেছেন এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। কাপ্তেন বিশ্বনাথ উক্ত ঘর করিবার সঙ্কল্ল শুনিয়া, উহার নিমিত্ত যত কাঠ লাগিবে, দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কারণ, নেপাল-রাজসরকারের নেপালী সাল কাঠের কারবারের ভার তথন তাঁহার হস্তে স্তম্ভ থাকায়, উহা দেওয়া তাঁহার পক্ষে বিশেষ বায়্বন্ধা ছিল না। গৃহনির্মাণ আরম্ভ হইলে, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ গঙ্গার অপর প্ররে বেলুড্গ্রামন্থ তাঁহার কাঠের গদী হইতে তিনথানি সালের

চকোর পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু রাত্তে গঞ্চায় বিশেষ প্রবলভাবে জোয়ার আসায় উহার একথানি ভাসিয়া গেল। হানয় শীশীমার জন্ত শতুবাবুর উহাতে অসম্ভষ্ট হইয়া শ্ৰীশ্ৰীমাকে 'ভাগ্যহানা' বলিয়া ঘর করিয়া দেওরা। বসেন। সে যাহা হউক, কাঠ ভাসিয়া যাইবার कारश्यानत ये विवास সাহাযা। ঐ গুহে কথা শুনিয়া, কাপ্তেন আর একথানি কাঠ পাঠাইরা ঠাকুরের একরাত্রি বাস ৷ দিয়াছিলেন এবং গৃহনিশ্বাণ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। অতংপর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী উক্ত গৃহে যাইয়া প্রায় বৎসরকাল বাস করেন। 'গৃহকশ্বে সাহায্য করিবে এবং সর্বাদা শ্রীশ্রীমার সঙ্গে থাকিবে বলিয়া, একটা রমণীকে তথন নিযুক্তা করা হইয়াছিল। এই গৃহে রন্ধনাদি করিয়া, ঠাকুরের জন্ম থাখাদি প্রতাহ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে লইয়া যাইতেন এবং গ্রাহার ভোজনান্তে এখানে চুফিরিয়া আসিতেন। ঠাকুরও তাঁহার তত্ত্বাবধানের জন্ম দিবাভাগে কোন সময়ে ঐ গৃহে আগমন করিতেন এবং কিছুকাল তাঁহার নিকটে থাকিয়া পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়া আসিতেন। একদিন কেবল ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। দেদিন অপরাত্নে ঠাকুর শ্রীশ্রীমার নিকটে আগমনমাত্র গভীর রাত্র পর্যান্ত এমন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ ইইল যে, মালরে ফিরিয়। স্মাসা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল। স্থতরাং ঠাকুর সে রাত্রি তথায় বাস করিতে বাধ্য হইলেন। শ্রীশ্রীমা ঝোল ভাত রাঁধিয়া দিলেন এবং ঠাকুর উহা ভোজন করিয়া ঐ গৃহেই বিশ্রাম করিলেন।

এক বংসর ঐ গৃহে ঐরপে বাস করিবার পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী
আমাশয় রোগে কঠিনভাবে আক্রাস্থা হইলেন। শস্ত্বাবৃ তাঁহাকে
আরোগ্য করিবার জন্ম বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিয়োগে
প্রসাদ ডাক্তার এই সময়ে শ্রীশ্রীমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। একটু
য় গৃহে বাসকালে আরোগ্য হইলে, শ্রীশ্রীমা পিত্রালয় জয়রামবাটী গ্রামে
শ্রীমার কটিন পীড়া ও গমন করিলেন। সম্ভবতঃ সন ১২৮২ সালের আখিন
খ্রমামবাটীতে পমন। মাসে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তথায়
যাইবার স্করকাল পরে প্নরায় তিনি ঐ রোগে শ্যাশায়িনী হইলেন।
ক্রমে উহার এত বৃদ্ধি হইল যে, তাঁহার শরীর-রক্ষা সংশরের বিরুল্প হইয়া

উঠিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পূজ্যপাদ পিতা শ্রীরামচন্দ্র তথন মানব লীলা সম্বরণ করিরাছেন, স্কুতরাং চাঁহার জননী এবং প্রাভ্বর্গই ,তাঁহার যথাসাধ্য সে গ করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, ঠাকুর প্র সময়ে তাঁহার নিদারণ পীড়ার কথা শুনিয়। হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, 'তাইত রে হৃদে, ও (শ্রীশ্রীমা) কেবল আস্বে আর যাবে, মহায়্রন্মের কিছুই করা হবে না!

রোগের যথন কিছুতেই উপশম হইল না, তথন শ্রীশ্রীমার প্রাণে তদেবীর নিকট হত্যা-প্রদানের কথা উদিত হইল এবং জননী এবং ভাত্যাল জানিতে পারিলে ঐ বিষয়ে বাধা প্রদান তাদান ও ত্রথপ্রাপ্তি। করিতে পাবে ভাবিয়া, তিনি কাহাকেও কিছু না বিলয়া গ্রাম্য দেবী তদিংহবাহিনীর মাড়ে (মন্দিরে) যাইয়া ঐ উদ্দেশ্যে প্রায়েপবেশন করিয়া পড়িয়া রহিলেন। কয়েক ঘণ্টাকাল ঐক্রপে থাকিনার পরেই তদেবী প্রশানা হইয়া তাঁহাকে আরোগ্যের জন্য ঔবধ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

৺দেবীর আঁদেশে উক্ত ঔষধ সেবনমাত্রেই তাঁহার রোগের শাস্তি হইল এবং ক্রমে তাঁহার শরীর পূর্বের স্থায় সবল হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীমার হত্যা-প্রদানপূর্বেক ঔষধপ্রাপ্তির কাল হইতে ঐ দেবী বিশেষ জাগ্রতা বলিয়া চতুপার্থের গ্রামসমূহে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রায় চারি বৎসর কাল ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমার ঐরণে সেবা করিবার পরে শস্তু বাবু রোগে শয়াশায়া হইলেন। পীড়িতাবদ্বায় ঠাকুর তাঁহাকে একদিন দেখিতে গিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া বলিয়াছিলেন, 'শস্তুর প্রদীপে তৈল নাই!' ঠাকুরের কথাই সত্য হইল—বহুমূত্র রোগে বিকার উপস্থিত হইয়া শ্রীযুত শস্তু শরীর রক্ষা মৃত্যুকালে শস্তু বাবুর করিলেন। শস্তুবাবু পরম উদার ও তেজস্বী ঈশ্বরভক্ত ছিলেন। পীড়িতাবস্থাতে তাঁহার মনের প্রস্কাতা এক দিনের জন্মও নত্ত হয় নাই। মৃত্যুর কয়েক দিন পুর্বের তিনি ক্রদরকে হাইচিক্তে বলিয়াছিলেন, "মরণের নিমিক্ত আমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই, অথমি পুর্টুলি পাঁট্লা বেঁবে প্রস্কৃত হ'য়ে ব'লে আছি!" শস্তু

বাব্র সহিত পরিচর হইবার বহুপূর্বে ঠাকুর যোগারত অবস্থার দেখিয়া-ছিলেন, শ্রীশীজগদম্বা শস্তুকেই তাঁহার দিতীয় রসন্দার-রূপে মনোনীত করিয়াছেন, এবং দেখিবামাত্র তাঁহাকে সেই ব্যক্তি বলিয়া চিনিয়া লইয়াছিলেন।

ঐ ঘটনা উপস্থিত হইবার চারিদিন পূর্ব্বে হৃদয় কিছুদিনের জন্ত অবসর
লইয়া বাটী যাইতেছিল। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে একটা অনির্দেশ আশক্ষায়
তাহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং ঠাকুরকে ছাড়িয়া তাহার কিছুতেই
যাইতে ইচ্ছা হইল না। ঠাকুরকে উহা নিবেদন করায় তিনি বলিলেন, তবে
যাইয়া কাজ নাই। উহার পরে তিন দিন নিবিম্নে কাটিয়া গেল।

ঠাকুর প্রত্যহ তাঁহার জ্বননীর নিকট কিছুকালের জন্ম থাইয়া তাঁহার বেবা স্বহন্তে যথাসাধ্য সম্পাদন করিছেন। হৃদয়ও ঐকপ করিতেন; এবং 'কালীর মা' নামী চাক্রাণী দিবা ভাগে প্রায় সর্কাদা বৃদ্ধার নিকটে থাকিত। হৃদয়কে বৃদ্ধা ইদানীং দেখিতে পারিতেন না। অক্ষয়ের মৃত্যুর সমন্ন হইতে বৃদ্ধার মনে কেমন একটা ধারণা হইয়াছিল যে, হৃদয়ই অক্ষয়কে মারিয়া ফেলিয়াছে এবং ঠাকুরকে ও তাঁহার পত্নীকে মারিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে! সেজন্য বৃদ্ধা ঠাকুরকে কথন কথন সতর্ক করিয়া দিতেন, বলিতেন—"হৃদ্র কথা কথন শুনিবি না।" জ্বাজীণা হইয়া বৃদ্ধার বৃদ্ধি-ভংশের পরিচয় অন্য নানা বিষয়েও পাওয়া যাইত। যথা,—দক্ষিণেখন- এবাগানের স্বিকটেই আলমবাজারের পাটের কল। মধ্যাহ্নে ঐ কলের

কর্মচারীদিগকে কিছু ক্ষণের জন্ম ছুটি দেওয়া হয় এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বাদে বাঁদী বাজাইয়া পুনরায় কাজে লাগাইয়া দেওয়া হয়। কলের বাঁদীর আও য়াজকে বৃদ্ধা ৺বৈকৃষ্ঠের শঙ্খধ্বনি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং য়তকণ, না ঐ ধ্বনি শুনিতে পাইতেন, তত্ত্বণ আহারে বিদতেন না। ঐ বিষয়ে অমুরোধ করিলে বলিতেন—'এখন কি খাব গো, এখন প্রীপ্রীলক্ষীনারায়ণের ভোগ হয় নাই, বৈকুঠে শঙ্খ বাজে নাই, এখন কি খাইতে আছে ?' কলের যেদিন ছুটি থাকিত, সেদিন বাঁদী বাজিত না, বৃদ্ধাকে আহারে বসান সেদিন বিষম মুক্ষিল হইত; হদয় এবং ঠাকুরকে ঐদিন নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া বৃদ্ধাকে আহার করাইতে হইত!

সে যাহা হউক, চতুর্থ দিবস সমাগত হইল, বৃদ্ধার অস্থৃতার কোন চিহ্ন দেখা গৈল না। সন্ধ্যার পরে ঠাকুর তাঁহার নিকট গমনপূর্বক তাঁহার পূর্বজীবনের নানা কথার উত্থাপন ও গল্প করিয়া বৃদ্ধার মন আনন্দে পূর্ণ করিলেন। রাজি ছই প্রহরের সমন্ন ঠাকুর তাঁহাকে শন্ন করাইয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন প্রভাত হইয়া ক্রমে আটটা বাজিয়া গেল, বৃদ্ধা তথাপি ঘরের দার উদ্পুক্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন না। 'কালীর মা' নহবতের উপ-রের ঘরের দ্বারে যাইয়া অনেক ডাকাডাকি করিল, কিন্তু বৃদ্ধার সাড়া পাইল না। দ্বারে কান পাতিয়া শুনিতে পাইল, তাঁহার গলা হইতে কেমন একটা বিক্রত রব উথিত হইতেছে। তথন ভীত হইয়া সে, ঠাকুর ও হৃদয়কে ঐবিষয় নিবেদন করিল। হৃদয় যাইয়া কৌশলে বাহির হইতে দারের অর্গল খুলিয়া দেখিল, বৃদ্ধা সংজ্ঞারহিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তথন করিলা ঔষধ আনিয়া হৃদয় তাঁহার জিহবায় লাগাইয়া দিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিন্দু করিয়া হৃয়্ম ও গলাজল তাঁহাকে পান করাইতে লাগিল। তিন দিন ঐভাবে থাকিবার পরে বৃদ্ধার অন্তিম কাল উপন্থিত দেখিয়া, তাঁহাকে অন্তর্জালি করা হইল এবং ঠাকুর ফুল, চন্দন ও তুলসী লইয়া তাঁহার পাদপলো অঞ্জলি প্রদান করিলেন। পরে সয়্মাসী ঠাকুরকে শুহা করিতে নাই বিলয়া ঠাকুরের লাতৃপুত্র রামলাল তাঁহার নিয়োগে বৃদ্ধার দেহের সংকার করিল। অনস্তর অন্টোচ উত্তীর্ণ হইলে, ঠাকুরের

নির্দেশে রামলালই বুষোৎসর্গ করিয়া ঠাকুরের জ্বননীর প্রান্ধক্রিয়া যথারীতি সম্পাদন করিল।

মাতৃবিয়োগ হইলে, ঠাকুর শাস্ত্রীয় বিধানামুসারে সন্ন্যাস গ্রহণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অশোচগ্রহণাদি কোন কার্য্য করেন নাই। জননীর পুত্রোচিত কোন কার্য্য করিলাম না ভাবিয়া একদিন তিনি তর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিবামাত্র ভাবাবেশ উপ-স্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গুলিসকল অসাড় ও অসংলগ্ন হইয়া সমস্ত জল হন্ত হইতে

পড়িয়া গিয়াছিল। বারস্থার চেষ্টা করিয়াও তথন তিনি
মাত্বিয়োগ হইলে
ঠাকুরের তর্পণ করিতে
থাইয়া তৎকরণে অপাক্রন্দন করিয়া পরলোকগতা জননীকে নিজ অসামর্থ্য
রগ হওয়া। তাহার নিবেদন করিয়াছিলেন। পরে এক পণ্ডিতের মুধে
গলিত-কর্মাবস্থা।
ভানিয়াছিলেন, গলিত-কর্ম্ম অবস্থা হইলে অথবা
আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সভাবতঃ কর্ম্ম উঠিয়া 'যাইলে ঐরপ হইয়া থাকে;
শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মামুষ্ঠান না করিতে পারিলেও, তথন ঐরপ ব্যক্তিকে
দোষ স্পর্শেনা।

ঠাকুরের মাতৃবিয়োগের একবংসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঞ্চগদম্বার ইচ্ছায় তাঁহার জীবনে একটা বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। সন ১২৮১ সালের চৈত্র মাসের মধ্যভাগে, ইংরাজী ১৮৭৫ থৃষ্টাব্দের মার্চ্চ ঠাকুরের কেশব বাব্বেক দাসের ঠাকুরের প্রাণে ভারতবর্বীয় ব্রাহ্মসমাজ্বের নেতা শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে দেখিবার বাসনা উদয় হইয়াছিল। যোগারত ঠাকুর উহাতে শ্রীশ্রীমাতার ইঙ্গিত দেখিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত কেশব তথন কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে বেলঘ'রে নামক স্থানে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন মহাশরের উত্থানবাটিকায় সশিষ্যে সাধনভজনে নিযুক্ত আছেন জানিতে পারিয়া, হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া ঐ উত্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, তাঁহারা কাপ্রেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের গাড়ীতে করিয়া গমন করিয়াছিলেন এবং অপরায়ে আন্দাজ এক ঘটকার সময় ঐ স্থানে পৌছিয়াছিলেন শি

উহার কোঁচার খুঁট্টী তাঁহার বাম স্করোপরি লম্বিত হইয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলিতেছিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া হৃদয় দেখিলেন, প্রীয়ুক্ত কেশব অমুচরবর্গের
স্কৃতি উদ্যানমধ্যস্থ পুন্ধরিণীর বাঁধা ঘাটে বিসিয়া আছেন। অগ্রসর
বেলঘরিয়া উন্তানে
কেশব।

মাতুল হরিকথা ও হরিগুণগান শুনিতে বড় ভালবাসেন এবং উহা প্রবণ করিতে করিতে মহাভাবে
তাঁহার সমাধি হইয়া থাকে; আপনার নাম শুনিয়া আপনার মুথে
ঈশ্বরগুণায়্ফর্লার্ডন শুনিতে তিনি এখানে আগম্ন করিয়াছেন, আদেশ
পাইলে তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিব।' শ্রীয়ুঁত কেশব সম্মতিপ্রকাশ
করিলে, ফ্রদয় গাড়ী হইতে ঠাকুরকে নামাইয়া সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত
হইলেন। কেশব প্রভৃতি সকলে ঠাকুরকে দেখিবার জন্ম এতক্ষণ
উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া এখন স্থির করিলেন, ইনি সামান্থ
ব্যক্তি মাত্র।

ঠাকুর কেশবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'বাবু তোমরা নাকি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া থাক। ঐ দর্শন কিরপ, তাহা জানিতে বাসনা, সেজন্ত তোমাদিগের নিকটে আসিয়াছি।' ঐরপে সৎপ্রসঙ্গ আরব্ধ হইল। ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথার উত্তরে শ্রীযুত কেশব কি বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না ; কিন্তু, কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর যে, "কে জানে মন কালী কেমন—যড় দর্শনে দর্শন ,মিলে না"-রূপ রামপ্রসাদী সঙ্গীতটী গাহিতে গাহিতে সমাধিশ্ব হইয়াছিলেন, একথা আমরা হাদয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুরের, ভাবাবস্থা দেখিয়া তখন কেশব প্রভৃতি সকলে উহাকে আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা বলিয়া মনে করেন নাই; ভাবিয়াছিলেন, উহা একটা মিথা। ভাণ বা মন্তিক্ষের বিকার-প্রস্ত। সে যাহা হউক, ঠাকুরের বাহ্টেতেক্ত আনরনের জন্ত

কেশবের সহিত হাদয় তাঁহার কর্ণে এখন প্রণাণ শুনাইতে লাগিলেন প্রথমালাপ। এবং উহা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মুখমগুল মধুর হাস্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। একপে অর্জবাহাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর

এখন গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়সকল সামান্ত সামান্ত দৃষ্টাস্ত সহায়ে এমন সূরল ভাষায় বুঝাইতে লাগিলেন যে, সকলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন † সানাহারের সময় অতীত হইয়া ক্রমে পুনরায় উপসনার সময় উপস্থিত হইতে বসিয়াছে, সেকথা কাহারও মনে इहेन मा ! ठीकूत जांशामिरात @ श्रकात छाव (मिश्रा) विन्ताहित्न. "গরুর পালে অন্ত কোন পশু আসিলে, তাহারা তাহাকে ওঁতাইতে াষ্ম কিন্তু গরু আদিলে গা চাটাচাটি করে—আমাদের আজ সেইরূপ হইয়াছে।<sup>প</sup> অনন্তর কেশবকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তোমার ল্যাজ্ থদিয়াছে!" শ্রীযুত কেশবের অমুচরবর্গ ঐ কথার অর্থ হাদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া যেন অসম্ভষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, ঠাকুর তথন ঐ কথার অর্থ বুঝাইয়া সকলকে মোহিত করিলেন। বসিলেন, "দেখ, ব্যাঙ্গাচির যতদিন ল্যাজ্ব থাকে, ততদিন সে জলেই থাকে, স্থলে উঠিতে পারে না ; কিন্তু ল্যাজ যখন খসিয়া পড়ে, তখন জলেও থাকিতে পারে. ডাঙ্গাতেও বিচরণ করিতে পারে—সেইরূপ মাহুষের যতদিন অবিখারপ ন্যাজ থাকে, ততদিন সে সংসারজনেই কেবল থাকিতে পারে; ঐ ল্যাজ প্রসিয়া পড়িলে, সংসার এবং সচিদানন উভয় বিষয়েই ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে। কেশব তোমার মন এখন ঐরপ হইরাছে. উহা সংসারেও থাকিতে পারে এবং সচিচদানলেও যাইতে পারে।" ঐরপে নানাপ্রদঙ্গে অনেক ক্ষণ অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর সেদিন দক্ষিণেখন্তে ফিরিরা আসিলেন।

ঠাকুরের দর্শন পাইবার পরে শ্রীযুত কেশবের মন তাঁহার প্রতি এতদূর আরুষ্ট হইয়াছিল যে, এখন হইতে তাঁহার দেহরক্ষার কিছুকাল পূর্ব্ব পর্যায় তিনি প্রায়ই ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভ করিয়া ক্বতার্থ হইবার জন্ম দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আগমন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তাঁহার কলিকাতার 'কমল কৃটীর' নামক বাটীতেও লইয়া ঠাকুর ও কেশবের স্বয়্ম তাঁহার দিব্যাসঙ্গ লাভে আপনাকে সৌভাগ্যবান্ বিবেচনা কবিতেন। ঠাকুর ও কেশবের সম্বন্ধ, ক্রমে এত গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, পরস্পার পরস্পারকে কয়েক দিন

দেখিতে না পাইলে উভয়েই বিশেষ অভাব বোধ করিতেন; তথন ঠাকুর কলিকা তার তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন অথবা প্রীযুত কেশব দক্ষিণেশবের আগমন করিতেন। তদ্তির ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের সময় প্রতি বৎসর ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া অথবা ঠাকুরকে লইরা যাইরা তাঁহার সাইত ঈশব প্রসঙ্গের একদিন অতিবাহিত করাকে প্রীযুত কেশব ঐ উৎসবের অক্সধ্যে পরিগণিত করিতেন। এরপে কতবার ঐ সময়ে তিনি জাহাজে করিয়া কার্ত্তন করিতে করিতে স্বদল্যলে ক্ষিণেশবের আগমনপূর্বক ঠাকুরকে উহাতে উঠাইরা লইরা, তাঁহার অমৃত্যার উপদেশ শুনিতে শুনিতে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বরে আগমনকালে শ্রীবৃত কেশব শাস্ত্রীয় প্রথা শ্বরণ করিয়া কথন বিবৃত্তহন্তে আসিতেন না, ফলম্লাদি কিছু আনয়নপূর্বক ঠাকুরের সম্মুথে রক্ষা করিতেন এবং অমুগত শিষ্যের ন্যায় উাহার পদপ্রাস্তে উপবিষ্ট হইয়া বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইতেন। ঠাকুর রহস্ত করিয়া তাঁহাকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "কেশব তুমি এত লোককে বক্তৃতায় মুগ্ধ কর, আমাকে কিছু বল।" শ্রীবৃত কেশব তাহাতে বিনীতভাবে উত্তর করিয়াছিলেন, 'মহাশয়, আমি কি কামারের দোকানে ছুঁচ বেচিতে বাসব! আপনি বলুন, আমি শুনি। আপনার মুথের ছই চারিটী কথা লোককে বলিবানাত্র তাহারা মুগ্ধ হয়!'

ঠাকুর একদিন কেশবকে দক্ষিণেশবে ব্ঝাইয়াছিলেন যে, ব্রহ্মের
অন্তিত্ব শীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মশক্তির অন্তিত্বও শীকার করিছে
হয় এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সর্বাদা অভেদ ভাবে
ঠাকুরের কেশবকে—
ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সর্বাদা অভেদ ভাবে
করিয়াছিলেন। অনস্তর ঠাকুর তাঁহাকে বলেন যে,
বান, ভিনে এক, একে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির সম্বন্ধের ন্তায় ভাগবত, ভক্ত ও
তিন—ব্রাদ।
ভগবান্ ক্ষপ তিন পদার্থ অভিন্ন বা নিতায়্ক —ভাগবত
ভক্ত, ভগবান, ভিনে এক, একে তিন। কেশব

তাঁহার ঐ কথা বুঝিয়া উহাও অঙ্গীকার করিয়া লইলেন। স্মতঃপর

ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, শুক্ন, রুঞ্চ, ও বৈশ্বব তিনে এক, একে তিন—তোমাকে এখন একণা ব্যাইয়া দিতেছি।' কেশব তাহাতে কি চিন্তা করিয়া বলিতে পারি না, বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, 'মহাশয়, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াচ্ছেন, তাহার অধিক এখন আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, অতএব বর্ত্তমান প্রসঙ্গ এখন আর উত্থাপনে প্রয়োজন নাই।' ঠাকুরও তাহাতে বলিলেন, "বেশ, বেশ এখন ঐ পর্যান্তই থাক্।'' ঐরূপে পাশ্চাত্যভাবভাবিত শ্রীযুত কেশবের মন ঠাকুরের দিব্য সঙ্গলাভে জীবনে বিশেষালোক উপলব্ধি করিয়াছিল এবং বৈদিক ধর্মের সার রহস্ত দিন দিন ব্বিতে পারিয়া সাধনার নিময় হইয়াছিল। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পর হইতে তাঁহার ধর্মমন্ত দিন দিন পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ঐকথা বিশেষরূপে হৃদয়ক্ষম হয়।

আঘাত না পাইলে মানবমন সংসার হইতে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরকে নিজ সর্বস্থে বলিয়া ধারণে সমর্থ হয় না। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার প্রায় তিন বংসর পরে শ্রীযুত কেশব কুচবিহার প্রদেশের রাজার সহিত নিজ ক্সার বিবাহ দিয়া এরপ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন'। ঐবিবাহ লইয়া ভারতব্যীয় ব্রাহ্মদমাজে বিশেষান্দোলন উপস্থিত হইয়া উহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং প্রীযুত কেশবের বিরুদ্ধপক্ষীয়ের৷ আপনাদিগকে পুথক করিয়া সাধারণ সমাজ নাম দিয়া অক্ত এক নূতন সমাজের স্বষ্ট করিয়া ঠা কুর দক্ষিণেখরে বসিয়া সামাজিক সামান্য বিষয় লইয়। উভয় পক্ষীরগণের ঐরপ বিরোধ শ্রবণে মর্মাহত হইরাছিলেন। কন্যার বিবাহ-যোগ্য বয়দ সম্বনীয় ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম ভনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন. 'अन्न, मृजूा, विवाह जिथात्रष्टाशीन वार्गात । উहः-১৮१৮ थ्डोर्स व ७३ मार्क ये निगरक कठिन निग्रस्य निवक्ष कत्र। हरण ना ; रकन्व কুচবিহার বিবাহ। কালে আঘাত পাইয়া কেন এরপ করিতে গিয়াছিল ! কুচবিহার-বিবাহের কেশবের আধাব্যিক কথা তুলিয়া ঠাকুরের নিকটে যদি কেহ শ্রীযুত কেশবের গভীবতা লাভ। ঐবিবাহ নিন্দাবাদ করিত, তাহা হইলে তিনি তাহাকে উদ্ভরে সম্বন্ধে ঠাকুরের মত। ব্লিতেন, কেশব উহাতে নিন্দনীয় এমন কি করিয়াছে ? কেশব সংসারী. निक शूजकत्मां शत्व वाहाट कन्मान हम, छाहा कतिर ना ? • भः मात्री

ব্যক্তি ধর্মপথে থাকিয়া ঐরপ করিলে নিন্দার কথা কি আছে ? কেশব উহাতে ধর্মহানিকর কিছুই করে নাই, পরস্ক পিতার কর্ত্তব্য পীলন করিয়াছে। ঠাকুর ঐরপে সংসারধর্মের দিক দিয়া দেখিয়া কেশবরুত ঐ ঘটনা নির্দোব বলিয়া সর্বাদা প্রতিপন্ন করিতেন। সে যাহা হউক, কুচবিহার-বিবাহ-রূপ ঘটনাম্ম বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শ্রীযুত কেশব ঘে আপনাতে আপনি ডুবিয়া দিন দিন আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়া ছিলেন, তিরিষয়ে সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত প্রীধৃক্ত কেশব ঠাকুরের বিশেষ ভালবাসা প্রাপ্ত
রহিয়া এবং তাঁহাকে দেখিবার বহু অবসর পাইয়াও কিন্ত তাঁহাকে সম্মক্
ব্রিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। কারণ দেখা যায়, একপক্ষে তিনি ঠাকুরকে
জীবস্ত ধর্মমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন—নিজ বাটীতে
ঠাকুরের ভাব কেশব লইয়া যাইয়া তিনি যেখানে শয়ন, ভোজন, উপবেশন ও
সম্পূর্ণরূপে ধরিতে সমাজের কল্যাণ চিস্তা করিতেন সেই সকল স্থান
পারেন নাই। ঠাকুরের
সমাজের কল্যাণ চিস্তা করিতেন সেই সকল স্থান
পারেন নাই। ঠাকুরের
সমাজের কল্যাণ চিস্তা করিতেন সেই সকল স্থান
করিয়া তাঁহার মন ঈশ্বরকে ভূলিয়া সংসারচিন্ত। না
করে—আবার যেখানে বসিয়া ঈশ্বরচিন্ত। করিতেন, ঠাকুরকে সেখান
লইয়া যাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুপাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন। শ
দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক 'জয় বিধানের জয়' বলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম
করিতে আমাদিগের অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছে।

সেইরূপ অন্তপক্ষে আবার দেখা গিয়াছে, তিনি ঠাকুরের 'সর্ব্ব ধর্ম্ম সভ্য যত মত, তত পথ'-রূপ বাক্য সম্যক্ লইতে না পারিয়া, নিজ বৃদ্ধির সহায়ে সকল ধর্মমত হইতে সারভাগ গ্রহণ নববিধান ও ঠাকুরের এবং অসারভাগ পরিত্যাগপূর্বক 'নববিধান' আথাা মত। দিয়া এক নৃতন মতের স্থাপনে সচেট হইয়াছিলেন। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে উক্ত মতের আবিভাবে

**এবুক্ত বিজয়কৃঞ্চ গোস্বামী মহাশ**য়ের নিকটে আমরা এই ঘটনা গুনিয়াছি।

ছদম্বন্দম হয়, প্রীযুত কেশব ঠাকুরের সর্ব্বধর্ম্মত-সম্বন্ধীয় চরম নীমাংসাটীকে ঐর্ব্বপ আংশিক ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্যবিচ্চা ও সভাতার প্রবল তরঙ্গ আসিয়া ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মবিতা ও সামাজিক রীতি নীতি প্রভৃতির যথন আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে বসিল, তথন ভারতের প্রত্যেক মনীষা ব্যক্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও ধর্ম প্রভৃতির মধ্যে একটা সামঞ্জ্য আনয়নের জ্বন্স সচেষ্ট শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেক্সনাথ, ব্রহ্মানন্দ হইয়াছিলেন। কেশব প্রভৃতি মনীষিগণ বঙ্গদেশে যেমন ঐ চেষ্টায় ভারতের জাতীয় দম- জীব্রনপাত করিরাছেন, ভারতের অন্যত্ত্তও দেইরূপ স্থার ঠাকুরই সমাধান অনেক মহাত্মার ঐক্রপ করিবার কথা শুভিগোচর হয়। করিয়াছেন। किन्छ ठीकूरतत आविर्ভारतत शृर्ख छाहामिरंगत 'तकहरे ঐবিষয়ের সম্পূর্ণ সমাধান করিয়। যাইতে পারেন নাই । ঠাকুর নিজ জীবনে ভারতের ধর্মমতসমূহের সাধনা যথাযথ সম্পন্ন করিয়া এবং উহাদিগের প্রত্যেকে সাফন্য লাভ করিয়া বুঝাইলেন যে, ভারতের ধর্ম ভারতের অব-নতির কারণ নহে: উহার কারণ অন্যত্র অমুস্কান করিতে হইবে। দেখাই-লেন যে, ঐ ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতের সমাঞ্চ, রীতি, নীতি, সভ্যতা প্রভৃতি সকল বিষয় দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাচীনকালে ভারতকে গৌরব-সম্পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এখনও এধর্মের সেই জীবন্ত শক্তি রহিয়াছে এবং উহাকে সর্বতো ভাবে অবলম্বন করিয়া আমরা সকল বিষয়ে সচেষ্ট হইলে, তবেই সকল বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে পারিব, নতুবা নহে। ঐ ধর্ম যে মানবকে কতদূর উদার করিতে পারে, তাহা ঠাকুর নিজ জীবনা-দর্শে দেখাইয়া যাইলেন এবং পরে পাশ্চাত্যভাবভাবিত নিজ শিয়া-বর্গের বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর ঐ উদার ধর্মাশক্তি সঞ্চাব-পূর্ব্বক তাহাদিগকে সংসারের সকল কার্য্য কি ভাবে ধর্ম্মের সহায়করূপে সম্পন্ন করিতে হয় তৎশিক্ষা প্রদান করিয়া ভারতের পূর্ব্বোক্ত জাতীয় সমস্তার এক অপুর্ব সমাধান করিয়া যাইলেন। সর্ব ধর্মমতের সাধনে সাফল্য লাভ করিয়া ঠাকুর যেমন পৃথিবীর আধ্যাত্মিক বিরোধ তিবোহিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন-ভারতীয় সকল

ধশামতের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তেমনি আবার তিনি ভারতের ধর্মবিরোধ নাশপূর্বক কোন্ বিষয়াবলম্বনে আমাদিগের জাতিত্ব সর্বকাল প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে এব ভবিয়াতে থাকিবে, তদ্বিয়েরও নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

সে যাহা হউক, শ্রীয়ত কেশবের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা যে কি

অন্তুত ছিল; তাহা আমরা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জামুকেশবের দেহত্যাগে রারী মাসে কেশবের শরীর-রক্ষার পরে ঠাকুরের
ঠাকুরের আচরণ।
আচরণে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ঠাকুর
, বলিয়াছিলেন, "ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি তিন দিন শ্যা। ত্যাগ
করিতে পারি নাই; মনে হইয়াছিল, যেন আমার একটা অঙ্গ পড়িয়া
গিয়াছে!"

কেশবের সহিত প্রথম পরিচয়ের পবে ঠাকুরের জীবনের অন্ত একটী ঘটনার এথানে উল্লেখ করিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব। ঠাকুরের ঐ সময়ে এীশ্রীচৈতন্যদেবের সর্বজনমোহকর নগর-সঙ্কীর্ত্তন দেখিতে বাসনা হুইয়াছিল। খ্রীশ্রীজগদম্বা তথন তাঁহাকে নিম্ন-লিখিত ভাবে ঐ বিষয় দেখাইয়া পূর্ণমনোরথ করিয়াছিলেন—নিজ গুহের বাহিরে দাড়াইয়া ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, পঞ্চবটার দিক হইতে ঐ অভ্তত সন্ধীর্তন-তরঙ্গ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণেশর-উভানের প্রধান ফটকের দিকে প্রবাহিত হইতেছে এবং বৃক্ষান্তরালে লীন হইয়া যাইতেছে; দেখিলেন, নবদ্বীপচক্র শ্রীশ্রীগোরাঙ্গদেব, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদৈত প্রভূকে সজে লইয়। ঈশ্বপ্রেমে ত্রায় হইয়া ঐ জনতর্জের মধ্যভাগে ধীরপদে আগমন করিতেছেন এবং চতুপ্পার্শস্থ সকলে তাঁহার সন্ধীৰ্মনে ঠাকুরের প্রেমে ভাবতনায় হইয়াকেহ বা অবশ ভাবে এবং শ্রীগোরাঙ্গদেবকে কেহ বা উদ্ধান তাওেবে আগনাপন অন্তরের উল্লাস प्रमंग । প্রকাশ করিতেছে! এত জনতা হইয়াছে যে, মনে হইতেছে, লোকের যেন আবে অস্ত নাই। ঐ অদুত স্কীর্ত্তনদলের ভিতর কয়েকথানি মুখ ও ঠাকুরের স্মৃতিপটে উজ্জ্বল বর্ণে অক্ষিত হইয়। গিয়াছিল এবং ঐ দর্শনের কিছুকাল পরে তাহাদিগকে নিজ ভক্তরূপে আগ্যমন করিতে দেখিয়া,

ঠাকুর তাহাদিগের সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, পূর্বেঞ্জীবনে ভাহার। শ্রীচৈতিস্তদেবের সাঙ্গোপাঞ্গ ছিল !

সে যাহা হউক, ঐ দর্শনের কিছুকাল পরে ঠাকুর কামারপুকুরে এবং হৃদয়ের বাটী সিহড্গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থানের করেক ক্রোশ দূরে ফুলুই শ্রামবাগার নামক স্থান। দেথানে অনেক বৈষ্ণবের বসতি আছে এবং তাহারা নিত্য কীর্দ্তনাদি করিয়া ঐস্থানকে আনন্দপূর্ণ করে ভনিয়া, ঠাকুরের ঐস্থানে যাইয়া কীর্ত্তন ভনিতে অভিলাষ হয়। খ্রামবাজার গ্রামের পার্ষে ই বেলটে নামক গ্রাম ৷ ঐ গ্রামের ঠাকুরের ফুলুইগ্রাম-শ্রীযুক্ত নটবর গোস্বামী ঠাকুরকে ইতিপূর্ব্বে দেশিয়া-বাজারে গমন ও অপূর্ব কীর্ত্তনানৰ। ঐঘটনার ছিলেন এবং তাঁহার বাটীতে পদ্ধূলি দিবার জন্ত সময় নিরূপণ। নিমন্ত্রণও করিয়াছিলেন। ঠাকুর এখন হার্দয়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাটীতে যাইয়া সাত দিন অবস্থানপুর্বক খ্যামবাজারের বৈষ্ণব সকলের কীর্ত্তনানন দর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত স্থানের শ্রীযুক্ত ঈশান চক্র মলিক তাহার সহিত পরিচিত হইয়া তাহাকে নিজ বাটীতে কীর্ত্তনানন্দে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন ! কীর্ত্তনকালে তাঁহার অপূর্বভাব দেখিয়া বৈষ্ণবেরা বিশেষ আকর্ষণ অমুভব করে এবং ক্রমে সর্বত্ত ঐকথা প্রচার হইয়া পড়ে। শুধু শ্রামবান্ধার গ্রামেই যে ঐ কথা প্রচার হইয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু রামজীবনপুর, কৃষ্ণাঞ্জ প্রভৃতি চতুপার্শস্থ দূর দূরান্তর গ্রাম সকলেও ঐকথা রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। ক্রমে ঐ সকল গ্রাম হইতে দলে দলে সন্ধীর্ত্তনদলসমূহ তাঁহার সহিত আনন্দ করিতে আগমনপূর্বক শ্রামবাজারকে বিষম জনতাপূর্ণ কবে এবং দিবা-রাত্র কীর্ত্তন চলিতে থাকে। ক্রমে রব উঠিয়া যায় যে একজন ভগবন্ধক একক্ষণে মৃত এবং পরক্ষণেই জীবিত হইয়া উঠিতেছে। তথন ঠাকুরকে দর্শনের জন্ম লোকে গাছে চড়িয়া, ঘরের চালে উঠিয়া আহার-নিদ্রা ভূলিয়া উদগ্রীব হইয়া থাকে। ঐক্তপে তিন দিবারাত্ত তথায় আনন্দের বক্তা প্রবাহিত হইয়া লোকে ঠাকুরকে দেখিবার ও তাঁহার পদস্পর্শ করিবার জন্ম যেন উন্মত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ঠাকুর স্থানাহারের অবকাশ পৰ্যান্ত প্ৰাপ্ত হয়েন নাই! পরে হৃদয় তাঁহাকে লইয়া ূলুকাইয়া

সিহতে পলাইরা আসিলে, ঐ আনন্দমেলার অবসান হয়। শ্রামবাজার প্রামের ঈশান চৌধুরী, নটবর গোস্থামী, ঈশান মল্লিক, শ্রীনার্থ মল্লিক প্রভৃতি ব্যক্তি সকল ও তাঁহাদের বংশধরগণ ঐ ঘটনার কথা এখনও উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। কৃষ্ণাঞ্জের প্রসিদ্ধ থোলশাদক শ্রীযুত রাইচরণ দাসের সহিত্ত ঠাকুরের পরিচয় হইয়াছিল। ই হার খোলবাদন শুনিলেই ঠাকুরের ভাবাবেশ হইত। ঘটনাটীর পূর্বোক্ত বিবরণ আমরা কিয়দংশ ঠাকুরের নিকটে এবং কিয়দংশ হাদরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং উহার সময় নিরূপণ করিতে নিয়লিথিত ভাবে সক্ষম হইয়াছি—

বরানগর আলমবাজার নিবাদী ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীষুক্ত মহেন্দ্রনাথ পাল কবিরাজ মহাশয়, কেশব বাবুর পরে ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন! তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুরকে যথন তিনি প্রথমবার দর্শন করিতে গমন করেন, তথন ঠাকুর ঐ ঘটনার পরে সিহড় হইতে অল্পদিন মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐ দিন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবুর নিকট ফুলুই শ্রামবাকারের ঘটনার কথা গল্প করিয়াছিলেন।

ভবোগানন্দ স্বামিজীর বাটী দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের অনতিদ্রে ছিল।
সেজন্ম তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলে, ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তগণ সন ১২৮৫
সাল, ইংরাজী ১৮৭৯ খৃষ্টান্দ হইতে তাঁহার নিকটে আগমন করিতে
আরম্ভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ সন ১২৮৭ সালে, ইংরাজী ১৮৮০
খৃষ্টান্দে তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। উহার অনতিকালপরে
১৮৮১ খৃষ্টান্দে জামুয়ারী মাসের প্রথম তারিথে শ্রীমতী জগদম্বা দাসী
মৃত্যুমুথে পতিত হন। ঐ ঘটনার ছয় মাস আন্দাজ পরে হদয় বুদ্ধিহীনতা-বশতঃ মথুর বাব্র স্করবয়্বয়া পৌত্রীর চরণ পূজা করে। কন্তার পিতা
উহাতে তাহার অকল্যাণ আশহা করিয়া বিশেষ রুষ্ট হয়েন এবং হদয়কে
কালীবাটীর কম্ম হইতে চিরকালের জন্য অবসর প্রদান করেন।

এী এর মকৃফলীলা প্রসঙ্গে সাধকভাবপর্ক সম্পূর্ণ।

সূন ১২৫৯ সাল হইতে ১২৮৭ সাল পর্যান্ত ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর সময় নিরূপণ। ঠাকুরের জন্ম, সন ১২৪২ সাল, ৬ই ফাব্বুন, শুক্লপক্ষ, দ্বিতীয়ায়, ইংরাজী ১৮৩৬ থুফাব্দি, ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাত্রি ৪টার্র সময় হইয়াছিল।

খন্তাৰ ঘটনা সন >> 63 -> > 63 -> > 63 কলিকাতারচতুষ্পাঠীতে আগমন। (ঠাকুরের বয়স ১৬ পূর্ণ হইয়া ক্য়েক মাস।) চতুষ্পাঠীতে বাস, পাঠ ও পূজাদি। >>60 7560 - >568 Ġ, 2562 7468-7466 ১৮ই জ্যৈষ্ঠ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা; বিষ্ণু-**5**2 \ 3466-346A বিগ্রহ ভগ্ন হওয়া; ঠাকুরের বিষ্ণুদরের পূজ-কের পদগ্রহণ ; ১৪ই ভাদ্র, ইং ২৯শে আগষ্ট রাণীর দেবদেবার জন্ম জহীদারী কেনা; কেনারাম ভট্টের" নিকট ঠাকুরের দীকা গ্রহণ; রাম কুমারের মৃত্যু। ঠাকুরের ৶কালীর পূজকের পদ ও হৃদয়ের >>69->>69 বিষ্ণুস্তকের পদ গ্রহণ; ঠাকুরের পাপপুরুষ দগ্ধ হওয়া ও গাত্রদাহ; ঠাকুরের প্রথম বার দেবোশ্বভাব ও দর্শন; ভূকৈলাসের বৈছেব ঔষধ সেবন। ঠাকুরের রাগাহুগা পূজা দেখিয়া মথুরের 3268 .be9-:beb আশ্চর্য্য হওয়া; ঠাকুরের রাণা রাসমণিকে দও দান; হলধারীর পুত্রকরূপে নিযুক্ত হওয়া ও ঠাকুরকে অভিশাপ ; কবিরাজ গঙ্গা প্রসাদের চিকিৎসা। আখিন বা কার্ত্তিকে ঠাকুরের কামারপুকুর :266 3662-3665

গ্ৰন ; চও নামান।

|                 |             | ·                                                                   |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>১२</b> ७७    | >>69 ->>>0  | বৈশাথ মাদে ঠাকুরের বিবাহ।                                           |
| >548            | 1440 -1487  | ঠাকুরের বিভীয় বার জয়রামবাটী গমন, পরে                              |
|                 |             | কলিকাতাম প্রত্যাগমন, মধুরের শিব ও                                   |
| -               |             | কালীরপে ঠাকুরকে দর্শন।                                              |
| 3266            | >646- 6446  | ১৮ই ফেব্রুগারী তারিধে রাণী রাসমণির                                  |
|                 |             | <b>(मर्ट्यांखर्त मिल्ल मिर्ट्स क</b> र्ता ७ <b>भत्रमिन मृ</b> ज्य ; |
|                 |             | ঠাকুরের দিতীয়বার দেবোনাত্ত।।, ঠাকুরের                              |
|                 |             | জননীর বুড়ে। শিবের নিকটে হত্যা দেওয়া।                              |
|                 | •           | ব্রাহ্মণীর আগমন ওঠাকুরের তন্ত্র সাধন আরম্ভ।                         |
| ১২৬৯            | 26-46-      | ঠাকুরের তন্ত্রসাধন।                                                 |
| <b>&gt;</b> 29• | 3845-3848   | ঠাকুরের তন্ত্রসাধন সম্পূর্ণ হওয়া; পদ্মলোচন                         |
|                 |             | ্পণ্ডিতের সহিত দেখা; মথুরের অলমেক                                   |
|                 |             | অমুষ্ঠান; ঠাকুরের জননীর গঙ্গাবাদ করিতে                              |
|                 |             | আগমন।                                                               |
| <b>3</b> 293    | >>64<>>     | জটাধারীর আগমন, ঠাকুরের বাৎসল্য ও মধুর                               |
|                 |             | ভাব সাধন; ভোতাপুরীর আগমন ও ঠাকুরের                                  |
|                 |             | সর্যাসগ্রহণ ।                                                       |
| <b>३२</b> १२    | ded()646    | হলধারীর কর্ম হইতে অবদর গ্রহণ ও                                      |
|                 |             | অক্ষরের পূক্তকের পদ গ্রহণ; শ্রীমৎ                                   |
|                 |             | তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যাওয়া।                           |
| <b>১</b> ২৭৩    | १४४८—४४४१   | ঠাকুরের ছয়মাদ কাল অহৈত ভূমিতে অবস্থান                              |
|                 |             | সম্পূর্ণ হওয়া; শ্রীমতী জগদমা দাসীর কঠিন                            |
|                 |             | পীড়া আরোগ্য করা; পরে ঠাকুরের শারী-                                 |
|                 |             | রিক পীড়া ও মুসলমান ধর্মপাধন।                                       |
| >298            | 3649 - 364b | ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের কামার-                             |
|                 |             | পুকুরে গমন; শ্রীশ্রীমার কামারপুকুরে আগ-                             |
|                 | •           | মন; <b>কা</b> ত্তিকমাসে ঠাকুরের কলিকাতায়                           |
|                 |             |                                                                     |

প্রত্যাগমন ও মাঘমাদে তীর্থবাকা।

| ऽ२१¢            | 7494-7499                       | জৈষ্ঠ মাদে তীর্থ ইইতে ফিরা; হৃদয়ের প্রথমা    |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| •               |                                 | স্ত্রীর মৃত্যু, হুর্গোৎসব ও বিতীয় বার বিবাহ। |
| <b>১</b> २१७    | ·646—26946                      | অক্ষরের বিবাহ ও মৃত্যু।                       |
| <b>&gt;२</b> ११ | 244c-2493                       | ঠাকুরের মথুরের বাটীতে ও গুরুগৃহে গম্ন,        |
|                 |                                 | কলুটোলায় শ্রীশ্রীচৈতন্তদেবের আসন গ্রহণ,      |
|                 |                                 | পরে কাল্না নবদ্বীপ ও ভগবান দাস                |
|                 | •                               | বাবাজীকে দর্শন।                               |
| <b>3</b> 296    | 264526ds                        | জুলাই মাদের ১৬ই তারিথে (১লা শ্রাবণ)           |
|                 | ,                               | মথুরের মৃত্যু। ফাল্কন মাসে রাত্রি ৯টার সময়   |
|                 |                                 | শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন।          |
| >२१२            | 2245>646                        | প্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে বাস।                 |
| 2520            | 3645—0645                       | জ্যৈষ্ঠ মাদে ঠাকুরের ৺ধোড়শী-পূজা,            |
|                 |                                 | শ্রীশ্রীমার গৌরী পণ্ডিতকে দর্শন ও আনদাজ       |
|                 |                                 | আখিনে কামারপুকুরে প্রত্যাগ্রমন; অগ্র-         |
|                 |                                 | হায়ণে রামেশ্বরের মৃত্যু।                     |
| ><>>>           | 3645—864c                       | শ্রীশ্রীমার দিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আদা;       |
|                 |                                 | শস্তু মল্লিকের ঘর করিয়া দেওয়া, চানকে        |
| •               |                                 | ত্ত্ররপূর্ণা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা। ঠাকুরের  |
|                 |                                 | শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনকে প্রথমবার দেখা।     |
| >245            | 3696-3645                       | পীড়িতা হইয়া জীলীমার পিতালয়ে গমন;           |
|                 |                                 | ঠাকুরের জননীর মৃত্যু।                         |
| <b>১</b> २৮०    | > <b>&gt;9७—</b> > <b>&gt;9</b> | কেশবের সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বর ।            |
| 2548            | 7645—6645                       | <b>ত্ৰ</b>                                    |
| >>>6            | 2645—7645                       | ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তগণের আগমন আরম্ভ।          |
| <b>&gt;</b> २৮७ | 2245 - 224c                     | ब বিবেকানন্দস্বামীর ঠাকুরের নিকট আগমন।        |
| <b>&gt;२</b> ४१ | 2pp • 2pp >                     | ৰীমতা জগদশা দাসীর মৃত্যু; হাদয়ের পদচ্যুতি    |
|                 |                                 | ও দক্ষিণেশ্বর থইতে অন্যত্র গমন।               |

### শুদ্দিপত্ৰ

|     | পৃষ্ঠা       | <b>পংক্তি</b>   | অভৱ                     | 35                        |
|-----|--------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
|     | <b>ల</b> •   | œ               | বৰ্ত্তমান               | বৰ্ত্তমান থাকা            |
| ٤ ۶ |              | व्यक्षायनात्म ः | দাধক ও দাধনা            | অবতারজীবনে সাধকভাব        |
|     | ં ૧૨         | ş               | দ্ধপ ও                  | ক্রপ                      |
| .)  | ৮৩           | 72              | ভাবিয়াছিল              | ভাবিয়াছিলেন              |
|     | 44           | <b>\$</b> 2     | পার                     | · পারা                    |
|     | 226          | >               | নিত্যরাম প্রসাদ         | নিত্য রামপ্রসাদ           |
|     | 252          | . •             | গমন                     | ় গমন করিব                |
|     | 282          | à .             | € व्य                   | · spec                    |
|     | À            | :৬ বান্ধ        | ीत्र निर्फिएन (शांकः    | ল গোকল                    |
|     | > 0 €        | ২ কাক           | তালীয়ের ন্থায়ে        | কাকতালীয়কায়ের মত নিজ    |
|     | <i>७</i> च ८ | ১৬              | • দাত মাদ               | এক বংসর সাত মাস           |
|     | २ऽ७          | <b>&gt;</b> 4¢  | ক্রন্দন করিতে           | ক্রন্দন করিতে করিতে       |
|     | २२8          | 74              | व्यस्टद्भद्र            | অস্তব্রে                  |
|     | २७६          | শেষ পংক্রি      | २७२                     | <b>&gt;</b> 2%            |
|     | २१৫          | >=              | न:का                    | এক লক্ষ্যে                |
|     | २१४          | পাদটাকা         | ধারণা করিয়া            | ধারণ না করিয়া            |
|     | 84¢          | >>              | সচিচদানখন               | স্চিদানশ্বন               |
|     | २ <b>३२</b>  | •               | বংসুরকাল                | নয় ব <b>ংসরক</b> (ল      |
|     | 224          | <b>3</b> b-     | শুনিয়াছি               | ভনিয়াছি r                |
|     | <b>د</b> ی.  | e               | আকৰ্ষণে                 | আকৰ্ষণে প্ৰাণ             |
|     | D            | 42              | পাদপদ্ম                 | তাঁহার পাদপন্ম            |
|     | ಅಂ           | 36              | <b>म्बल</b>             | সকল বিষয়ে                |
|     | 6:0          | હ               | ঐ কাৰ্য্য হইতে          | ঐ কাধ্য হইতে নিরন্থা হইতে |
|     | 28•          | অধ্যায়নামে     | হৃদয়মোহনের             | হাদয়রামের                |
|     | <b>588</b>   | 8               | ব্যবহারা <b>ন্ত্</b> সা | র ব্যবস্থানুসারে          |
|     | <b>0</b> 83  | >9              | উঠিতেছে                 | উঠিয়াছে                  |

# প্রীপ্রীরামক্ষলীলাপ্রসঙ্গ।

### গুরুভাব—পুর্বাদ্ধ ও উত্তরাদ্ধ

#### याभी मात्रमानम अगीछ।

শ্রীশ্রীনারক্ষদেবের মলোকিক চরিত্র ও জীবনী সম্বন্ধে গত করের বিষয় উরোধন পত্রে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া আসিতেচে, তাহাই সংশোধিত ও পরিবন্ধিত হইয়া প্রকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয় বিশ্ব প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয় বিশ্ব প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয় বিশ্ব প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয় বিশ্ব বি

শ্রীশ্রীরামরুষ্ণের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে এরপ ভাবের পৃস্তক ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। য়ে সার্ব্বজনীন উদার আধ্যাত্মিক
শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়৷ স্বামী শ্রীবিবেকানন্দপ্রম্থ বেলুড়মঠের প্রাচীন বয়য়য়িয়য় শ্রীবামরুষ্ণলেবকে জগদন্তর ও য়য়াবিতার বলিয়া স্বীকার করিয়৷ তাহার শ্রীপাদপরে শবণ লইয়াছিলেন, মে ভাবটা বর্ত্তমান পৃস্তক ভিন্ন অভাত্র পাওয়া অসন্তব; কারণ, ইয়া তাহাদেবই অভাতমের দ্বারা লিখিত। মাজ্জিন্যাল নোট, বিস্তাবিত স্চীপত্র ও বছ চিত্তসম্বিত।

#### প্রাপ্তিস্থান-উদ্বোধন-কাগ্যালয়,

১২, ১৩নং গোপালচক্র নিয়েগীর লেন, বাগবাজার, কলিকাত।।



শ্রীসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক মাচার্ন্য রামান্ট্রজের বিস্তৃত জীবনর্ত্তান্ত বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার এমন তন্তাবভাবিত ও রসগ্রাহী হইয়া তুলিকা ধরিয়াছেন যে বঙ্গসাহিত্যে আচার্য্যের যোগ্য পরিচয় দিবার জন্ম যে আমরা যোগ্য লেখক পাইয়াছিলাম, তাহা পুস্তকখানি পাঠকরিতে করিতে পাঠক হৃদয়ক্ষম করিবেন।

প্রস্থের মলাট স্থন্দর কাপড়ে বাধান এবং প্রাচীন জাবিড়ী
পূঁথির পাটার মত নানা বর্ণে চিত্রিত। আচার্যা রামার্মুজের
জীবদ্দশায় খোদিত প্রতিমূর্ত্তি ও গ্রন্থকারের প্রতিমূর্ত্তি গ্রন্থে
সন্মিবিষ্ট হইয়াছে। ডিমাই আকারের প্রায় ৩০০ পূর্চা।
মূল্য তুই টাকা মাত্র।

#### নিবেদিতা।

#### . জ্রীমতী সরলাবাল! দাসী প্রণীত।

উদ্বোধনে প্রকাশিত "নিবেদিতা" নামক প্রবন্ধটা পরিবর্ত্তিত ও পবিবন্ধিত হইয়া পূজাপাদ স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকাসহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত। বঙ্গসাহিত্যে নিবেদিতা-সম্বন্ধীয় তথাপূর্ণ এমন পুস্তক আর নাই। এই পুস্তকের সমস্ত লাভ সিষ্টার নিবেদিতা-প্রবর্ত্তিত বিছালারে পাহায্যার্থ প্রদত্ত। বিছালয়ে নিবেদিতা কি ভাবে মিশিতেন ও কাজ করিত্বেন তাহার একটা মনোক্ষ ও বিশদ চিত্র এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। সিষ্টারের একখানি স্বন্ধর হাফটোন ছবি দল্লিবেশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা প্রভৃতি স্বন্ধর। মূল্য ॥ আনা।

প্রাপ্তিস্থান-— উদ্বোধন কার্য্যালয়। বাগবাজার, কলিকাতা।

### উদ্বোধন।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মঠ' পরিচালিত ্রুমানিক পত্র। স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি লেখক। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২ টাকা। মাঘ মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। উদ্বোধন কার্য্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী ও বাঙ্গালা সকল গ্রন্থই পাওয়া যায়। উদ্বোধন গ্রাহকের পক্ষে বিশেষ স্থ্রিধা। নিয়ে দ্রষ্টব্যঃ—

# ভৱেষিন গ্ৰন্থবিলী। স্বামী বিবেকানন্দ প্ৰণীত।

| Rs. As. Raja-Yoga (2nd Edition) 1————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | পুস্তক 🛊              | সাধারণের পকে।       | উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে ।          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Raja-Yoga (2nd Edition) 1————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ¥0.4.4                |                     |                                   |
| Jinana-Yoga "I—8 I—3 Karma-Yoga "12 88 Bhakti-Yoga "10 % Chicago Address (4th Edi) 6 5 The Science and Philosophy of Religion I— 12 A Study of Religion I— 12 Religion of Love 10 % My Master (2d edition) 8 6 6 Pavhari Baba 3 2 Thoughts on Vedanta 10 8 Realisation and its Methods 12 10 Christ the Messenger 3 2 Paramahansa Ramakrishna By P. C. Majumdar 2 10 % My Master" পুভৰণানি ॥ আনায় নউলে "Paramahansa Ramakrishna By P. C. Majumdar 2 11 শতি পাইবেন। সকলের ভাকমাঙল কছেঃ বাজযোগ (৩য় সংস্করণ) ১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Raja-Yoga (2nd        |                     |                                   |
| Karma-Yoga "10 % Phakti-Yoga "10 % Phakti-Yoga "10 % Philosophy of Religion 1— 12 % My Master (2d edition) 8 6 Pavhari Baba 3 2 Thoughts on Vedanta 10 8 Realisation and its Methods 12 10 Christ the Messenger 3 2 Paramahansa Ramakrishna By P. C. Majumdar 2 "My Master" পুন্তক্থানি ॥ ত আনায় লইলে "Paramahansa Ramakrishna" বিনাম্লো ১খানি পাইবেন। সকলের ভাকমান্তল অন্তর্ভ্জ গ্রাজ্যোগ (৩য় সংস্করণ) ১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | - 0                 |                                   |
| Chicago Address (4th Edi.) The Science and Philosophy of Religion A Study of Religion Religion for 1— 12 Religion of Love 10 My Master (2d edition) Religion of Love 10 My Master (2d edition) Realisation and its Methods Thoughts on Vedanta 10 Realisation and its Methods 12 Christ the Messenger 3 Paramahansa Ramakrishna By P. C. Majumdar 2 "My Master" পুভক্ৰানি ॥ ত আনায় লইলে "Paramahansa Ramakrishna" বিনাম্ল্যে ১খানি পাইবেন। সকলের ভাকমা ভল স্বতন্ত্র: রাজযোগ (৩র সংস্করণ) আনযোগ (৪র্থ সং) সন্ধাসীর গীতি (৩য় সং) তিভ্নযোগ (৫ম সং) তিভ্নযোগ (৫ম সং) তিত্বারা কথা (৩য় সং) তিত্বারা কথা (৩য় সং তিত্বারা কথা (৩য় সং তিত্বারা কথা (৩য় সং তিত্বারা (৪র্থ সং তিত্বারা কথা (৩য় সং |                       |                     | 2 8                               |
| The Science and Philosophy of Religion 1— 12 A Study of Religion 1— 12 Religion of Love 10 % My Master (2d edition) 8 6 Pavhari Baba 3 2 Thoughts on Vedanta 10 8 Realisation and its Methods 12 10 Christ the Messenger 3 2 Paramahansa Ramakrishna By P. C. Majumdar 2 1 "My Master" পুভক্ষানি ॥ ত আনায় লইলে "Paramahansa Ramakrishna" বিনাম্ল্যে ১খানি পাইবেন। সকলের ভাকমান্তল স্বডক্ক: রাজযোগ (৩র সংস্করণ) ১ ৫০ জ্ঞানযোগ (৩র সংস্করণ) ১ ৫০ জ্ঞানযোগ (৪র্থ সং ) ১ ৫০ জ্ঞানযোগ (৪র্থ সং ) ৮০ জ্ঞানযোগ (৪র্থ সংস্করণ) ৮০ জিকাগো বক্তভা (৩য় সং ) ৮০ জিবারা কথা (৩য় সং ) ৮০ জিবারা বিবা (২য় সং ) ৮০ জিবারা বাবা (২য় সং ) ৮০ জিবার বাবা (২য় সং ) ৮০ জিবার কথা (৩য় সং ) ৮০ জিবার বাবা (২য় সং ) ৮০ জিবার কথা (৩য় সং ) ৮০ জিবার বাবা (২য় সং ) ৮০ জিবার কথা (৩য় সং ) ৮০ জিবার বাবা (২য় সং ) ৮০ জিবার কথা কর্ম সংস্করণ ১৮০ জিবার ক্রমান জারত (৩য় সং ) ৮০ জিবার কর্মান জারত বিবেকানন্দ (২য় সং ) ৮০ জিবার কর্মান সংস্করণ ১৮০ জিবার কর্মান স্বাধ্ ১৮০ জিবার কর্মান সংস্করণ ১                                             |                       | ,,                  | φ.                                |
| of Religion 1— 12 A Study of Religion 1— 12 Religion of Love 10 8 My Master (2d edition) 8 6 Pavhari Baba 3 2 Thoughts on Vedanta 10 8 Realisation and its Methods 12 10 Christ the Messenger 3 2 Paramahansa Ramakrishna By P. C. Majumdar 2 1 "My Master" পুভক্ষানি ॥ ত আনায় নাইলে "Paramahansa Ramakrishna" বিনাম্ল্যে ১খানি পাইবেন । সকলের ভাকমান্তল সভস্ক: রাজযোগ (৩র সংস্করণ) ১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     | 5                                 |
| A Study of Religion Religion of Love 10 8 My Master (2d edition) 8 7 avhari Baba 3 2 Thoughts on Vedanta 10 8 Realisation and its Methods 12 Christ the Messenger 3 Paramahansa Ramakrishna By P. C. Majumdar "My Master" পৃস্তকথানি ॥ ত আনায় লউলে "Paramahansa Ramakrishna" বিনাম্ল্যে ১খানি পাইবেন। সকলের ভাকমান্তল সম্ভেক্ত: রাজযোগ (৩য় সংস্করণ) আনযোগ (৪র্থ সং) সন্ন্নাসীর লীভি (৩য় সং) ভিক্তযোগ (৫য় সং) ভিক্তযোগ (৫য় সং) ভাব্বার কথা (৩য় সং) ৩ ভাব্বার কথা (৩য় সং) ১০ ভাবার বিব্বানন্দ্র (২য় সং) ১০ ভাবারে বিবেকানন্দ্র (২য় সং) ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | Philosophy          |                                   |
| Religion of Love                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 1                   |                                   |
| My Master (2d edition) 8 Pavhari Baba 3 Thoughts on Vedanta 10 Realisation and its Methods 12 Christ the Messenger 3 Paramahansa Ramakrishna By P. C. Majumdar 2 "My Master" পুভকখানি ॥ ০ আনায় লইলে "Paramahansa Ramakrishna" বিনাম্ল্য ১খানি পাইবেন। সকলের ভাকমা ভল স্বডক্ত রাজযোগ (৩য় সংস্করণ) আনহোগ (৪র্থ সং) সন্মাসীর গীতি (৩য় সং) ভক্তিযোগ (৫য় সং) ভিকাগো বক্তভা (৩য় সং) প্রাবলী ১ম ভাগ (৩য় সং) প্রাবলী ১ম ভাগ (৩য় সংভ্রণ) ভাব্বার কথা (৩য় সং) শ্বিরবাণী (৪র্থ সং) মনীয় আচার্য্যনেব (২য় সং) ধর্মবিজ্ঞান বর্ত্তমান ভারত (৩য় সং) ধর্মবিজ্ঞান বর্ত্তমান ভারত (৩য় সং) ধর্মবিজ্ঞান বর্ত্তমান ভারত (৩য় সং) ভিক্তেরত্বস্থ ভারতে বিবেকানন্দ (২য় সং) ভিক্তিরত্বস্থ ভারতে বিবেকানন্দ (২য় সং) ভিক্তেরত্বস্থ ভারতে বিবেকানন্দ (২য় সং) ভিক্তিরত্বস্থ ভারতে বিবেকান্দ (২য় সং) ভিক্তের্তমান ভারতে বিবেকান্দ (২য় সং) ভিক্তিরত্বস্থ ভারতে বিবেকান্দ (২য় সং) ভিক্তিরত্বস্থি ভারতে বিবেকান্দ (২য় সং) ভিক্তিরত্বস্থ ভারতে বিবেকান্দ (২য় সং) ভিক্তিরত্বস্থ ভারতে বিবেকান্দ (২য় সং) ভিক্তির্থা সংস্কির্থা ভারতে বিবেকান্দ (২য় সং) ভ                  |                       |                     |                                   |
| Pavhari Baba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                     |                                   |
| Thoughts on Vedanta Realisation and its Methods Christ the Messenger Paramahansa Ramakrishna By P. C. Majumdar "My Master" পুন্তকথানি ॥ ত আনায় লইলে "Paramahansa Ramakrishna" বিনাম্ল্যে ১খানি পাইবেন। সকলের ডাকমান্ডল স্বডক্ত: রাজযোগ (৩র সংস্করণ) আনবোগ (৪র্থ সং) সন্ন্যাসীর সীতি (৩য় সং) ভিক্তিযোগ (৫য় সং) ভিক্তিযোগ (৫য় সং) ভাব্বার কথা (৩য় সং) ৩৯ বির্বানী (৪র্থ সং) বির্বানী (৪র্থ সং) বির্বানী (৪র্থ সং) ৬০ বির্বানী (৪র্থ সং) ৬০ বির্বানী (৪র্থ সং) ৬০ বির্বানী (৪র্থ সং) ৬০ বির্বানী বাবা (২য় সং) ৬০ ৬০ ভিজ্রকত্য ৬০ ৬০ ভিজ্রকত্য ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৮০ ৬০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | edition             |                                   |
| Realisation and its Methods Christ the Messenger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | danta               | -                                 |
| Christ the Messenger     Paramahansa Ramakrishna     By P. C. Majumdar     "My Master" পুন্তকথানি ॥ ত আনায় লাইলে "Paramahansa Ramakrishna" বিনামূল্যে ১থানি পাইবেন। সকলের ভাকমান্তল সভক্ত: রাজযোগ (৩য় সংস্করণ)     ভালযোগ (৪র্থ সং)     ভালযোগ (৪র্থ সং)     ভালযোগ (৪র্থ সং)     ভালযোগ (৪র্থ সংমান্তল)     ভালযোগ (৪র্থ সংস্করণ)     ভালযোগ (৪র্থ সংস্করণ)     ভাব্যার কথা (৩য় সং)     ভাব্যার কথা (৩য় সং)     ভাব্যার কথা (৩য় সং)     ভার্যার কথা (৩য় সং)     ভার্যার কথা (৩য় সং)     ভার্যার কথা (৩য় সং)     ভার্যার কথা (৩য় সংস্করণ)     ভাল্যার ভাগ (৩য় সংস্করণ)     ভাল্যার ভালার (০য় সংস্করণ)     ভাল্যার ভালার (০য় সংস্করণ)     ভাল্যার ভালার (০য় সং)     ভালার                                       |                       |                     | -                                 |
| Paramahansa Ramakrishna  By P. C. Majumdar  "My Master" পুন্তকথানি ॥ ত আনায় লাইলে "Paramahansa Ramakrishna" বিনামূল্যে ১থানি পাইবেন। সকলের ডাক মান্তল সভস্ক : রাজযোগ (৩য় সংস্করণ)  আনহোগ (৪র্থ সং)  ভজিযোগ (৫ম সং)  ভজিযোগ (৫ম সং)  ভিকাগো বক্তভা (৩য় সং)  ভাব্বার কথা (৩য় সং)  ত হয় ভাগ  আহম ভাগ (৩য় সং)  নিকাগ ভাগ (৩য় সংস্করণ)  নিকা  আহম ভাগ  আহম ভাগ  আক্রি মান্তার্থ (১য় সং)  নিকা  নিকা  নিকা  নিকা  নিকা  ভিকা  ভিকা  ভিকা  ভিকা  ভাবতে বিবেকানন্দ (২য় সং)  নিকা  ১৯  ১৯  ১৯  ১৯  ১৯  ১৯  ১৯  ১৯  ১৯  ১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |                                   |
| "My Master" পৃস্তক্ষানি ॥ ত আনায় লইলে "Paramahansa Ramakrishna" বিনাম্ল্যে ২থানি পাইবেন। সকলের ডাকমান্ডল সম্ভের রাজযোগ (৩য় সংস্করণ) ১ ৩০ আনহোগ (৪র্থ সং) ৩০ ৩০ তিবাগ (৫ম সং) ৩০ ৩০ তিবাগ (৫ম সং) ৩০ ৩০ তিবাগ (৫ম সং) ৩০ ৩০ তিবাগ বক্তভা (৩য় সং) ৩০ ৩০ তিবার কথা (৩য় সং) ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Paramahansa Ra        | amakrishna          |                                   |
| Ramakrishna विनाम्ला ২থানি পাইবেন। সকলের ডাকমা ভল স্বডন্ত : রাজযোগ (৩র সংস্করণ) জানঘোগ (৪র্থ সং) সন্ম্যাসীর গীতি (৩য় সং) ভক্তিযোগ (৫ম সং) কর্মযোগ (৪র্থ সংস্করণ) চিকাগো বক্তৃতা (৩য় সং) তাব্বার কথা (৩য় সং) শুল ভাগ (৩য় সংস্করণ) শুল ভাগ (৩য় সংস্করণ) শুল হয় ভাগ শুল হল ভাগ (৩য় সংস্করণ) শুল হয় ভাগ শুল হল হল হল ভাল শুল হল হল হল হল ভাল শুল হল                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | By P. C. M            | ajumdar             |                                   |
| রাজযোগ (৩র সংস্করণ)  আন্ধানীর সীতি (৩য় সং)  ভক্তিযোগ (৫ম সং)  কর্মযোগ (৪র্থ সংস্করণ)  কর্মযোগ (৪র্থ সংস্করণ)  চিকাগো বক্তভা (৩য় সং)  ভাব্বার কথা (৩য় সং)  ভাব্তা (৪র্থ সং)  ভাব্তা (৪র্থ সং)  ভাব্তা (৪র্থ সং)  ভাব্তা (৪র্থ সং)  ভাবতা (৪র্থ সং)  ভাবতা ভ্রারী বাবা (২য় সং)  ধর্মবিজ্ঞান  বর্ত্তমান ভারত (৩য় সং)  ভাবতে বিবেকানন্দ (২য় সং)  ভাবতে বিবেকানন্দ (২য় সং)  তি স্কলভ সংস্করণ  ১০  ১০  ১০  ১০  ১০  ১০  ১০  ১০  ১০  ১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "My Master"           | পুস্তকথানি ॥ ০ আন   | ায় ল্টলে "Paramahansa            |
| জ্ঞানথোগ ( ৪র্থ সং ) সন্ধ্যাসীর গীতি ( ০য় সং ) ভক্তিযোগ ( ৫ম সং ) কর্মযোগ ( ৪র্থ সংস্করণ ) চিকাগো বক্তভা ( ৩য় সং ) ভাব্বার কথা ( ৩য় সং ) প্রাবলী ১ম ভাগ ( ০য় সংস্করণ ) ভাব্বার কথা ( ৩য় সং ) ত রারলী ১ম ভাগ ( ০য় সংস্করণ ) ভাব্ হয় ভাগ তাচ্য ও পাশ্চাভ্য ( ৪র্থ সং ) নি ত বীরবাণী ( ৪র্থ সং ) মদীয় আচার্যাদেব ( ২য় সং ) ধর্মবিজ্ঞান বর্জমান ভারত ( ৩য় সং ) ভাবতে বিবেকানন্দ ( ২য় সং ) ত ভক্তিরহস্ত ভারতে বিবেকানন্দ ( ২য় সং ) ত ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | •                   | বন। সকলের ভাকমা <b>ভল সভন্ত</b> : |
| সন্ধ্যাসীর গীতি (তয় সং) ভক্তিযোগ (৫ম সং) দেশ্বযোগ (৪র্থ সংস্করণ) চিকাগো বক্তৃতা (তয় সং) তাব্বার কথা (৩য় সং) প্রাবলী ১ম ভাগ (৩য় সংস্করণ) মি ইম ভাগ তাচ্য ও পাশ্চাত্য (৪র্থ সং) বীরবাণী (৪র্থ সং) মি বীরবাণী (৪র্থ সং) ধর্মবিজ্ঞান বর্তিমান ভারত (৩য় সং) তা ভক্তিরহস্ত ভারতে বিবেকানন্দ (২য় সং) বি স্কলভ সংস্করণ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | রাজযোগ (৩য় সংস্কর    | <b>ণ) &gt;</b> ্    | V <sub>l</sub> o                  |
| ভক্তিযোগ (৫ম সং)  কর্মযোগ (৪র্থ সংস্করণ)  চিকাগো বক্ততা (৩য় সং)  ভাব্বার কথা (৩য় সং)  গজাবলী ১ম ভাগ (৩য় সংস্করণ)  শুন্ধ হয় ভাগ  শুন্ধ ভাগ  শুন                                                                       | জ্ঞানযোগ ( ৪র্থ সং )  | >-                  | , Mo                              |
| ভক্তিযোগ (৫ম সং)  কর্মযোগ (৪র্থ সংস্করণ)  চিকাগো বক্ততা (৩য় সং)  ভাব্বার কথা (৩য় সং)  গজাবলী ১ম ভাগ (৩য় সংস্করণ)  শুন্ধ হয় ভাগ  শুন্ধ ভাগ  শুন                                                                       | সন্ন্যাসীর গীতি ( ৩য় | 자 ) /•              | 1.                                |
| চিকাগো বক্ত ( তয় সং ) ।০ ভাব্বার কথা ( ৩য় সং ) ।০ পত্তাবলী ১ম ভাগ ( ৩য় সংস্করণ ) ॥০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     | ţ o                               |
| চিকাগো বক্ত ( তয় সং ) ।০ ভাব্বার কথা ( ৩য় সং ) ।০ পত্তাবলী ১ম ভাগ ( ৩য় সংস্করণ ) ॥০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | কশ্মযোগ ( ৪র্থ সংস্ক  | রণ) ৸•              | 1.0                               |
| ভাব্বার কথা ( ৩য় সং ) ।০ পত্তাবলী ১ম ভাগ ( ০য় সংস্করণ ) ॥০ ত্রাহল প্র হয় ভাগ ত্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ( ৪র্থ সং ) ॥০ বীরবাণী ( ৪র্থ সং ) ॥০ মদীয় আচার্যাদেব ( ২য় সং ) ।০ পওহারী বাবা ( ২য় সং ) ৩০ ধর্মবিজ্ঞান বর্ত্তমান ভারত ( ৩য় সং ) ॥০ ভারতে বিবেকানন্দ ( ২য় সং ) ত্রি স্কলভ সংস্করণ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                     |                                   |
| প্রাবলী ১ম ভাগ (তয় সংশ্বরণ) ॥০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                     | 1•                                |
| প্র ২য় ভাগ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ( ৪র্থ সং ) বীরবাণী ( ৪র্থ সং ) মনীয় আচার্য্যদেব ( ২য় সং ) পওহারী বাবা ( ২য় সং ) ধর্মবিজ্ঞান বর্ত্তমান ভারত ( ৩য় সং ) ভিজ্ঞারত বিবেকানন্দ ( ২য় সং ) বি ফ্লভ সংস্করণ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                     |                     | 1,å                               |
| প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ( ৪র্থ সং ) ॥০ ।০ ।০ ।০ ।০ ।০ ।০ ।০ ।০ ।০ ।০ ।০ ।০ ।০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     | . ∥•                              |
| বীরবাণী ( ৪র্থ সং )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | <b>३र्थ</b> मः ) ॥० | lor ◆                             |
| মদীয় আচাৰ্য্যদেব (২য় সং) । ৫০ পপ্তহারী বাবা (২য় সং)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     | 10                                |
| পওহারী বাবা (২য় সং)  ধর্মবিজ্ঞান  বর্ত্তমান ভারত (৩য় সং)  ভিজেরহন্ত  ভারতে বিবেকানন্দ (২য় সং) ২  বৈ ফ্লভ সংস্করণ  ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                     |                     | 1/0                               |
| ধর্মবিজ্ঞান ১ \ বর্তুমান ভারত (৩য় সং) । • ৷ • ভক্তিরহস্ত ৷ ০ ৷ ৩ ভারতে বিবেকানন্দ (২য় সং) ২ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                     | ~ 6                               |
| বর্ত্তমান ভারত (৩য় সং) । • । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                     | h•                                |
| ভক্তিরহন্ত ॥৫ ॥৫<br>ভারতে বিবেকানন্দ (২য় সং ) ২ ১৮০<br>ঐ স্থলভ সংস্করণ ১০ ১০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | [সং) le             | 10                                |
| ভারতে বিবেকানন্দ (২য় সং ) ২৯ ১৮০<br>ত্র স্থলভ সংস্করণ ১০ ১৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                     | 10                                |
| জ স্থলভ সংস্করণ ১Io ১Io                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                     | > <b>¼</b> •                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | •                   | 51•                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | প্রিব্রাজক (২য় সং    |                     | `10                               |